# জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গপ্সসংগ্রহ

প্রথম প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ, ১৩৭১

প্রকাশক: ব্রদ্ধকিশোর মণ্ডল বিশ্ববাণী প্রকাশনী ৭৯/১ বি, মহাত্মা গান্ধী রোড কলকাতা-৯

মুজাকর:
অসিত সরকার
গ্রহ্মা
৩৪ খ্যামপুকুর স্ট্রীট
কলকাতা-৪

প্রচ্ছদশিলী: গৌতম রায়

## স্থচীপত্ৰ

আমাব সাহিত্যজীবন ১ -ক নিয়ে গল্প ১৯ ক ঝাঁক দেবশিশু ২৮ মহডা ৪০ কেমন হাসি ৫১ হাব ৬১ মাছি ৭৫ ধ্যাং ও **ংলাঘবে আমরা** ৮৪ স্থী মান্ত্ৰ ১২২ সংহাব ১৩৮ ডলি মলি, বসস্তকাল ও টি মজুমদার ১৫ গাচ ১৭০ নিষ্টি জালা ১৭৮ বাবু ১৮৪ का श्री ३३७ . নিঃশব্দ নায়ক ২০৬ ৴বয়ৰ্পত্নী ২২∙ মঙ্গলগ্ৰহ ২৪৮ দৃষ্টি ২৬৫

#### আমার সাহিত্যজীবন

মেঘলা আকাশের মতন মুখভার। হাসি নেই। কথা নেই মুখে। এই ছেলে এমন কেন। চুপচাপ। খেলাধুলা করে না, মেলামেশা নেই কারো সঙ্গে।

এই বয়সে বাচ্চারা হুটোপাটি করে। সারাক্ষণ তাদের ছুটোছুটি লেগেই আছে। এটার জম্ম বায়না, ওটার জম্ম কান্নাকাটি, থেলনা পেলে থাবার পেলে মহাথুশি। মেলায় যাবার নাম শুনলে আহ্লাদে নাচতে থাকে। জ্বাম পাকলে জ্বামতলায় ছুটে যাচ্ছে। শীতের রোদ্ধুরে টোপাকুল গাছের তলায় তাদের ভিড়।

এই ছেলে তো তা নয়।

ছনের ছাউনি দেওরা রামান্বর। ছেঁচা বাঁশের বেড়া টিনের চাল ঠাকুর্দার শোবার বর, যার নাম বড ঘর। মাঝখানে একফালি রাস্তা পুকুরঘাটে যাবার। রাস্তা বেঁকে পুইমাচা। মাচার কাছে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে ধমু। কি ভাবছে ও।

চার বছরের ছেলের এত ভাবনা কোথা থেকে আসে। কি ভাবছিদ, মা জিজ্ঞেদ করে। তারপর ঠাকুর্দা-ঠানদি জিজ্ঞেদ করে। তারপর কাকারা পিদিরা। উহু, উদ্ভব দেবে কে। রা নেই ছেলের মুখে। ভ্যাবভ্যাব করে পুক্রঘাটের দিকে তাকিয়ে। থেজুর আর ভালপালা ছড়ান একটা ঝুপদি শেওড়া গাছের পিছনে লাল দগদগে আকাশ। সূর্য অন্ত যায়।

ছোটকাকা বলল, ধয় আকাশ দেখছে। বড়পিসি বলল, ফড়িং দেখছে ও।
বাঁকে বেঁধে লাল ফড়িং উড়ছে থেজুর গাছের মাধার কাছে। ঠানদি বলল, ওর
বোধ করি ঘুম পেয়েছে বউঁমা, থাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দাও। মা ছুটে এদে ঠান করে
গালে চড় লাগার। আসলে ওর এথানে মন বসে না। মামাবাড়িয় জন্ত ছটফট।

ততক্ষণে কোর্ট-কাছারি সেরে বাড়ি ফিরে উকিলের ধড়াচ্ড়া ছেড়ে বাবা আদর করে ওকে কাছে ডেকে নেয়। তারপর ছেলের হাত ধরে রান্তার ওপারে সোলা কোবরেজ মশারের বৈঠকথানায়। ওষ্ধের আলমারি ঠাসা ঘরের পিছনে ভিতর দিকে দাবার আজ্ঞা। দাবার ছক ঘিরে কভগুলি কাঁচা পাকা অত্যুৎসাহী মাধা। ছাকোর গুড়ুক গুড়ুক। ধোঁরার কুগুলী। আর থেকে থেকে পিলে চমকান হৈ-হৈ। 'আহা, ঘোড়ার চাল দিন।' 'নোকোটা ধরে রাধুন মশাই।'

বাবার পিঠ ধরে হা করে ধমু দাঁড়িয়ে। থেলা দেখছে ? না তে'। কিছুই দেখছে না সে। রাজা মন্ত্রী হাতি ঘোডা নোকো বোডে, ঘুটির ওপর ঝুঁকে পড়া এতগুলি মাথা মুখ, থেলোয়াডদের বাঁ-হাতে ধরা ছ'কো, গলগলে ধে'ায়ার কুগুলী
—কিছুই তার দেখবার নেই। কেবল ভাবছে। কি ভাবছে ও ?

তাই আজ চিস্তা করি। সারাক্ষণ মুখ গোমডা করে কোন্ ভাবনায় ডুবে থাকতাম সেদিন। আসলে কি জায়গাটাই আমার ভাল লাগত না ? হয়তো তাই। মা-ই আমার মন বুঝত। মা ছাডা ছেলের মন কে বেশি বোঝে।

ছোট মফ: খল শহর। কোর্ট-কাছারি হাসপাতাল ট্রেক্সারী থানা গার্লস স্থল, এদিক ওদিক কিছু পান সিগারেটের দোকান, স্টেশনারী দোকান, মিটির দোকান, আর কম করেও চার পাঁচটা কবিরাজি ডিসপেনসারী। শীতের মুখে বড বড কডারে চ্যবনপ্রাশ জাল দেওয়ার গন্ধ আর ফান্তন পডতে পাঁচন সেম্বর গাড় তেতো গন্ধে বাভাস ভারি হয়ে উঠত।

কিন্তু কেন ভাল লাগত না! জ্ঞান হওয়ার আগে থাকতে যে আমি এই শহরে।
বাবার কাছে। মা-র শশুরবাডি এটা। কিন্তু মা-র চেয়েও বাবাকে যে আমি
বেশি ভালবাসি। এখানে আমার মন না বদার কারণ? ঐ বয়দে কি
কোনো শিশু নিজেকে প্রশ্ন করত। না প্রশ্ন করে নিজের মধ্যে সঠিক উত্তব
পেত ?

ভাল লাগত না, বাস্ এই পর্যন্ত । একরন্তি শহরটার ত্ পা বাড়ালেই ধান ক্ষেত্ত পাট ক্ষেত্র, নদী থাল বিল, আর ধুধু গ্রাম । জ্যৈষ্ঠ আযাঢ়ে বড় বড় ভাওয়ালে নৌকো কাঁঠাল বোঝাই-ছিয়ে বাজারের ঘাটে এসে ভিড়ত। আযাঢ়ে তিন পরসা ভূধের সের । আর কার্ভিকের শুরু থেকে সারাটা শীত মাছ আর মাছ । মাছ্ম কৃত্ত মাছ থাবে । কাকে বকে থেত । তারপরও যা থেকে যেত, বাঁশের চটার গোঁথে শুকিরে শুটকি করা হত । কিছু মাছ তুধ কাঁঠাল দেখে কি চার বছরের শিশু খুলি হয় । তাই তো । কি দেখলে তার ভাল লাগবে !

আজ আমি বৃঝি তথনও আমার ভাললাগার বোধ জনারনি। ভাসানের দিন তিতাদের বৃকে কত ঠাকুর! শহরে আর ক'টা পুজো। দ্ব-ত্রাস্তের লব গ্রাম থেকে নৌকার করে দেদিন বড় বড় তুর্গা প্রতিমা এসে ভিড়েছে শহরের বাজারের ঘাটে। যেন বিদর্জনের আগে শহরের মাহুবকে ঠাকুর না দেখালে গাঁরের লোকের মন উঠত না। তেমনি পরলা ভাত্তের নৌকা-দৌড়। শত নোকো দেদিন ভিতাদের জলে ছুটোছুটি করেছে। বিচিত্র দৃষ্ট! আর

পাঁচটি শিশুর মতন ভাল জামা-কাপড় পরে নৌকা-দৌড় দেখতে গেছি। এই পর্যস্ত। খুব একটা উৎস্থক দিশেহারা হতে পারিনি যেন।

ঐ বে বললাম, কোন্ দৃশ্য কোন্ শব্দ—কিদের গদ্ধ আমাকে আনন্দ দেবার জন্ম অপেকা করছিল তথনও জানতে পারিনি, ব্রতে পারিনি। একদিন ঠাকুদার সঙ্গে একটা বাগান দেখতে গেলাম। আম-কাঁঠালের না, ফুলের বাগান।

ঠাকুর্দার দলে রোজ দুর্ব ওঠার আগে বেরিয়ে পড়তাম। প্রাভঃশ্রমণের নেশা ছিল তাঁর। ঠাকুদার আঙ ল ধরে শহরের শেব দীমায় রেল লাইন পার হয়ে ধান ক্ষেত পাট ক্ষেত দেখতে দেখতে একটা খালের ধারে চলে গেছি। ভাত্ত মাসে জ্বলে ডোবান পাটের পচা গন্ধে, অদ্রানে পাকা ধানের গন্ধে আর वर्षात्र मित-विलिह थान विलित तम आभारतत, भूकि त्योतना थनरम भारहत আঁশটে গদ্ধে ভোরের বাতাস ভূর-ভূর করছে টের পেতাম। আমি এখানে গদ্ধের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছি। সব ক'টা ইন্দ্রিয়ের মধ্যে দেই শৈশব থেকে আমার নাকটা অভিমাত্রার সজাগ সচেতন। পরবর্তী জীবনে সাহিত্য স্বষ্টি করতে গিয়ে এই গন্ধ আমাকে অনেক সাহায্য করেছে। সেদিন থালের ধারে পৌছে ঠাকুদার সঙ্গে হেলিডি সাহেবের বাংলোর লাগোয়া ফুলবাগানের কাছে চলে গেলাম। দারোয়ান গেট খুলে দিল। বুড়ো দারোয়ান ঠাকুর্দাকে বড় ভালবাসত। বাগানে চুকেই তিনচার হাত দুরে একটা জিনিস দেখে চমকে উঠলাম। না, থুব যে একটা ফুলের সমারোহ ছিল বাগানে তা নয়। দেখলাম আমার মাধার সমান উচ্ একটা গাছের ছটো ভালে ছটো গছ ফোটা গোলাপ। একটু একটু শিশির লেগে আছে পাপড়ির গায়ে। ভোবের রক্তরাঙা আলোর ছটা লেগে ঝকমক করছে কুল ছুটো। অল্প বাতাদে একটু একটু কাঁপছে। একটা সোনালী নীল প্রজাপতি একটা আফোটা কলির বোঁটায় চুপ করে বসে আছে। আমার চোথের ननक পড़न ना। चान वह द्राप्त (भन। जाननागा कारक वरन, जान मुख की ᢖ দিন প্রথম টের পেলাম। আর গন্ধ। মির্জন উবার সেই বাগানে গোলাপের ্যত্ কোমল গন্ধে আমার বুকের ভিতর ছেয়ে গেল। সেই গন্ধ বুকে নিয়ে বাড়ি ক্রিলাম। যেন একটা আশ্চর্য সম্পদ আহরণ করে বাড়ি ফিরলাম।

আর একদিন। বাবার সঙ্গে ট্রেনে চড়ে আমার জন্মস্থান, আমার মান্তের দেশ কুমিলায় বেড়াতে গেছি। শহরের ওপর মামাদের বাসা। মাকে ছেড়ে এই প্রথম আমার মামাবাড়ি যাওয়া। চার থেকে সাড়ে চার বছর আমার বরস তথন। কাজেই মামাবাড়িতে আমার থাতির যত্নটা সেদিন একটু অন্তর্বক্ষ ছিল। বড়মামা চোধের ইপারা করতে আমার সমবরসী ছটি মামা বাড়ির ভিডর ছটে গিরে আমার জন্ত উপহার নিরে এল। তথনও আমার জামা-কাপড় ছাড়া হয়নি, দিদিমার দেওরা লুচি সন্দেশ থাওরা হয়নি। বারান্দার দাঁড়িয়ে ছোট ছুই মামার হাতে ধরা উপহারগুলি অবাক হরে দেওতে লাগলাম। চোধের পলক পড়ছিল না। রঙবেরঙের ক'টা পাথির পালক, কাজু বাদামের সাইজের—তেমনি সাদা ধবধবে ক'টা বালি-পাথর আর একরাশ শুকনো বকুল। অর্থাৎ ধছ্ব মামাবাড়ি বেড়াতে আসছে, বাবার চিঠি পেরে মামারা ছোট্ট ভারোটির জন্ত রঙিন পাথির পালক, ছোট ছোট বালি-পাথর ও কিছু বকুল ফুল যোগাড় করে রেখেছিল। সকালের কুড়োনো বকুল শুকিয়ে লাল হয়ে গেছে। তা হলে হবে কি। গুই শুকিয়ে ওঠা বকুলের গদ্ধ ভীত্র হয়ে আমার নাকে লাগল। যেন সক্ষে আমি স্বরভিত হয়ে উঠলাম। যেন ফুলটা বাসি হয়ে উঠেছিল বলে গদ্ধটা এত বেশি ভাল লাগছিল।

ষাই হোক, সেদিন আবার আমার প্রথম ভাললাগার আশ্রুর্থ অমুভূতি আমাকে আছের করে দিল। বেমন একদিন আধিনের পরিছের প্রভূষে হেলিডি সাহেবের বাগানের ছটি শিশিরভেজা গোলাপ আমাকে আবিষ্ট করেছিল। প্রথম ভাল-লাগার অমুভূতি। এর অর্থ কি! আজ ভাবি, সেদিনের সেই সব মূহূর্ত থেকে একটা শিল্প-বোধ আমার মধ্যে তৈরী হতে শুক্ত করেছিল। কৈ আমাদের দেশের নৌকো বোঝাই কাঁঠাল নারিকেল, কার্তিকের এত মাছ, ভাসানের ঘাটের অজনতি প্রতিমা, পয়লা ভাদ্রের নৌকা-দৌড়ে নদীর বুক জুড়ে সরজা পাভাম কোবা নাগুরের ছুটোছুটির দৃশ্র এমন বিশ্বিত অভিভূত করতে পারেনি তো। না কি হাজার হাজার মাহ্ব সে-সব জিনিস দেখত উপভোগ করত বলে? ভিড়ের ভাললাগা আমার ভাল লাগেনি? তাই হবে। নির্জন উবার সাহেবের বাংলোর গোলাপ ঘূটি যেন একান্ত করে আমার জন্ত ফুটেছিল। যেমন আমাকে উপহার দেবে আমাকে খুশি করবে ভেবে ছোট্ট ছুটি মামা রঙিন পাধির পালক বালি বকুল ও কোটো ভরে বেলেপাথর নিয়ে আমার জন্ত অপেক্ষা করছিল।

এত কথা আমার বলার উদ্দেশ্য একটা মাহ্মবের জীবনে সাহিত্য-রচনা শিল্পক্ষিটি কিছু আক্মিক বা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। একটু একটু করে সে গল্পেক হরে
স্কঠে, উপস্থাসিক কবি বা চিত্রকর হরে ওঠে। বিন্দু বিন্দু করে তার রক্তে শিহরণ
সঞ্চারিত হর। আমার ভাই বিখাস।

হাঁা, ভাল-লাগা কাকে বলে জানদাম। পাথির পালক দেখে ওকনো বকুলের গন্ধ বুকে টেনে মুশ্ব হতে শিথলাম।

তারপরের ঘটনা কবিতা পভা নয়—আবৃত্তি। স্থলের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অমুষ্ঠান। বিভাগীর কমিশনার, মহকুমা হাকিম, ডেপ্টি মুন্দেক, উকিল মোক্তার, ডাক্তার, কবিরাদ্ধ, পেশকার, দোকান-মালিকদের নিয়ে প্রায় তিনশ ছেলের অভিভাবকদের বিরাট সমাবেশ। পুরস্কার বিতরণের আগে আরুত্তি প্রতিযোগিতা। একলা স্বভাবের ছেলেটি 'যাও পাথি যাও উডে' বলে একটা কবিতা আরম্ভি করল। কেমন করে আরম্ভি করতে হয়, তার বাবা আগের দিন সকালে তাকে শিখিয়ে দিয়েছেন। নীল আকাশের বুকে মুক্তির পাখা মেলে ছোট পাখি উডে যাচেছ। ছেলেটি যেন নিজেই পাখি হয়ে অগাধ নীলের মধ্যে হারিবে যেতে লাগল। আরম্ভি শেষ। সঙ্গে সঙ্গে কয়েক শ মানুষের হাততালি, প্রশংসার গুঞ্জন। বালক শুরু হয়ে গুনল। উচু উচু ক্লাসের ছেলেদের হারিয়ে দিয়ে আর্ভি-প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পেল সে। পুরস্কারের বইটি বগলে নিমে তক্ষনি বাড়ি ছটে যাওয়া। কিন্তু বাড়ি গিয়ে সে কি দেখল। রামাঘরে চুপ করে মা বদে আছে, উন্ননের কড়াইয়ে ডাল সেছ হচ্ছে। ভাল লাগল তার। বেন একটা প্রকাণ্ড আকাশ থেকে নেমে এসেছে সে। বেলার মাঠের প্যাণ্ডেলের সেই সভাটাও আকাশের মতন বড লাগছিল তার কাছে। যেন অগুনতি তারার মতন অসংখ্য মাহুষের মুখ মাখা। এখন নিরিবিলি রান্নাঘরে মা-র পাশে এদে স্বন্ধি পাচ্চে সে।

কিন্ত জিনিসটা সেখানেই শেষ হয়ে গেল কি। কল্পনার পাথি দেখতে শিখলাম। মনের মধ্যে অন্তহীন নীলিমা ধরা দিতে লাগল। তারপর খেকে ক্লাসে মাস্টারমশাই বই খুলে যখনই কবিতা পড়ে শোনাতেন, তখন আর ওধু কবিতা ওনতাম না। চোখের সামনে ছবি দেখতাম। 'নীল নবছনে আষাঢ় গগনে তিল ঠাই আর নাহি রে' অথবা 'বাশ বাগানের মাধার ওপর চাদ উঠেছে ঐ'—বুকের ভিতর শিরণির করে উঠত। অর্থাৎ সাহিত্যের রস কবিতার রস কেমন একটু একটু করে তার স্বাদ বুঝতে পারছি।

ঠিক তার এক বছর পরেই, তথন আমার বধদ এগারো, একদিন কবিতা পড়া বন্ধ করে মাস্টারমশাই আমাদের দিকে চোখ তুলে বললেন, তোরাও কবিতা লিখতে পারিদ। পারবি। চেষ্টা করে ছাখ না। চমকে উঠলাম কথাটা শুনে। ভাই ভো, এমন কথা ভো কেউ বলেনি, এ ধরনের কথা কারো মুখে ভো শুনিনি। বুকের ভিতর যেন বাজনা বেজে উঠল। তোরাও পারবি কবিতা লিখতে। চেটা করে ভাখ। আর কেউ চেটা করেছিল কিনা জানি না। ভার প্রমাণ পাইনি। আমি তখনই কোমর বেঁধে লেগে গেলাম। সাদা ফুলঙ্কেপ কাগজ কিনে চটপট একটা খাতা তৈরী করে ফেললাম। ফলটানা বাঁধান একসারাইজ খাতায় আমি কিন্তু কোনোদিন গল্প কবিতা লিখতে পারিনি। আজও না। ফলটানা কাগজের চেহারা দেখলেই মনে হয় এই জিনিসে ফুলের হোম-টাস্ক করা চলে। অর্থাৎ ধরাবাঁধা যে-সব লেখা। আর পাঁচজন যা লেখে। সাদা কাগজের পৃষ্ঠায় স্বাধীনভাবে কলম চালাবার স্ক্রেখাগ থাকে। আর আমার কলমও তখন দারুণ ফুতি পায়। আজও এমন কাগজেই আমি আমার পাঞ্লিপি তৈরী করি।

হু, গ্রীন্মের ছুটিটা কবিতা লিখে কেটে গেল। কবিতায় কবিতায় খাতা ভরে গেল। কবিতার খাতার নাম দিলাম "ঝরনা" যেন একটা কবিতার বই ছাপিয়েছি আমি। ছুটির শেষ ক'টা দিন মামাবাড়ি ছিলাম। খাতাটা সেজমামাকে দেখালাম। একটু হাসলেন তিনি। ক'টা পাতা উন্টেপান্টে দেখলেন। ব্যস, এই পর্বস্ত। কোনোরকম মস্তবা না। যদি তিনি বলতেন, 'কিচ্ছু হয়নি'— একরকম লাগত; যদি তিনি বলতেন, 'বেশ বেশ, স্থন্দর হচ্ছে, লিখে যা', নিশ্চয় আহ্নাদে নাচতাম। কিন্তু শুধু একটা নি:শন্দ হাসি এবং তারপর খাতাটা আমার হাতে ফিরিয়ে দেশ্রা। কেমন যেন অবাক হলাম, অভিমান হল খানিকটা, ব্যথাও পেলাম কম না। আজ আমার নতুন প্রকাশিত একখানা উপত্যাস উৎসাহের সঙ্গে কাউকে পডতে দেই, আর যদি তিনি এভাবে একটু হেসে ক্রেকটা পৃষ্ঠা উন্টেপান্টে দেখে বইটা তখনি আমাকে ফিরিয়ে দেন। আমার মনের অবস্থা কেমন হবে পু সেদিনও তাই হয়েছিল। আমাত্র লেখা সম্বন্ধে একজন পাঠকের শীতল নিস্পৃহতা আমাকে যত ক্ষম্ব ক্ষিপ্ত করে, গালিগালাজ তা করে না।

কিন্তু সাতদিন পরেই আমার নিরুৎসাহের ভাবটা কেটে গেল। বাড়ি ফিরলাম। স্থল খুলে গেছে। রাসের মাস্টারমশাইকে কবিতার থাতাটা দেগালাম। চেয়ারে বসে একটা একটা করে সবকটা কবিতা পড়লেন তিনি। উৎস্ক হয়ে আমি তাঁর মুথের দিকে তাকিয়ে। দেখলাম, এক সময় তাঁর বড় বড় সাদা দাঁত চকচকে হয়ে উঠল, চোথেমুথে খুশির আলো বিচ্ছুরিত হল। খাতাটা বন্ধ করে কাছে ডেকে আমার পিঠে মুছ্ চাপড় দিলেন। 'লিখে যা, তৃই পারবি', ক্লাসের স্বাইকে শুনিয়ে বড় গলায় তিনি বললেন, 'তোর হবে'। দেখলাম, আমি ছাড়া আর একটি ছেলেও কবিতা লিখে আনেনি, মাস্টারমশায়ের হাতে কবিতার থাতা তুলে

দেয়নি। চোখ বড করে দতীর্থরা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। গর্বে আমার বৃক উঁচু হয়ে উঠল। এই হল সাহিত্য-জগতে আমার প্রথম প্রবেশের কাহিনী। আমার ছোট মহলে আমি 'কবি' হয়ে গেলাম।

ঠিক তার কদিন আগের একটা ঘটনা। শরতের মহাঅধ্যীর জ্যোৎসা টলটল করছে। বডমামার সঙ্গে ঠাকুর দেখে আমরা ফিরছি! রাস্তার তুদিকে ধানকেত। অল্প বাতাদে ধান গাছে দোলা লাগছে। ধানে তুধ এদে গেছে। কদিন পরে ধান পাকবে। এমন সময় ক্ষেতের দিকে চোথ রেখে হাটতে হাঁটতে বড-মামা বললেন, পাকা ধানের গদ্ধে রবিঠাকুর পাগল হয়ে কবিতা লিখতে বদে যান। খচ করে কথাটা এসে আমার মগজে বি"ধল। আঁটা, রবিঠাকুর, কোন রবিঠাকুর, ঐ যে আমাদের বাংলা সাহিত্য-পাঠের 'নীল নবঘনে আষাতু গগনে…' কবিতাটা লিখেছেন! তাই তো, ধানের গন্ধে তিনি পাগল হন! অভ্যুত লাগল ভনে। সেদিন কালিদাস রায়, কুমুদ মল্লিক, কামিনী রায় থেকে শুরু করে সব কবিকেই সমান চোখে দেখতাম। কিন্তু বডমামার কথা শুনে মনে হল রবিঠাকুর একজন বিশেষ জ্বাতের কবি, অন্য কবিদের চেয়ে তিনি আলাদা। ধানের গদ্ধ তাঁকে উন্ননা করে, অস্থির করে। আগেই বলেছি, শৈশব থেকে আমার দ্রাণেক্রিয় অভ্যন্ত সজাগ প্রথব। তাই সারাকণ বড়মামার কথাটা চিন্তা করলাম, আর ভিতবে ভিতরে উত্তেজিত হতে লাগলাম। আমিও তো ধানের গন্ধ পাই, ঘাদের গন্ধ পাই। কেবল কি ধান ঘাদ। ফুলের গন্ধ, পাথির পোকা-মাকডের গারের গন্ধ, খডকুটো কাঁকডাৰ মাটি মূলো শ্বা, এমন কি ঘরের কোণার মাকডসার জালের গন্ধ অহরহ আমার নাকে লাগে, আমি তো পাগল হযে রবিঠাকুরের মতন কবিতা লিখতে বদে যাই না।

দেদিন আফসোস কবেছি। কিন্তু পরবর্তী জীবনে এই সব গদ্ধের শ্বিতি আমাকে অনেক গল্পের অনেক উপস্থাসেব চরিত্র আঁকতে সাহায্য করেছে। আমাদের বাদাব কাছেই ভূবন পণ্ডিতের বাদা। একটা প্রকাণ্ড বাভাবি লেব্ গাছ পণ্ডিতের বাদ্দাঘরের পিছনে। পণ্ডিতের ছ' মেয়ে বডবুডি ও যমুনা। বাভাবি লেব্র লোভে প্রায়ই আমরা ওদের বাদায় ছুটে যেতাম। এবং যথনই যেতাম, আমি যেন ছ'বোনের গায়ে একটা গদ্ধ পেতাম। কেমন গদ্ধ ? বাদলা দিনে মাটির খোলায় কাঁঠালবিচি ভাজতে বা কটকট করে কাঁঠালবিচি চিবোভ ভা নয়। কেবল গ্রীম বর্বাই না, মাঘের কডা শীতেও ছ'বোনের গায়ে আমি ওই গদ্ধ

পেতাম। কৈশোরের সেই গদ্ধের শ্বৃতি চল্লিশ বছর বয়সে আমাকে দিয়ে 'বুটকিছুটকি' গল্প লিখিয়েছিল।

বলেছি আমাদের বাসার কাছেই কোর্ট-কাছারি। কাছারির কাছেই একটা কাঁঠালগাছের নিচে মিটির দোকান। দোকানের পিছন দিকটার হালুইকরের এক কোঁটা বাসা। ছোটপিসির সঙ্গে রোজ একবার করে হালুইকরের বউরের কাছে যেতাম। ছোটপিসির সঙ্গে হালুইকরের বউরের খ্ব ভাব ছিল। মাটিতে দাগ কেটে তেঁতুলবীচি দিয়ে আমরা ষোলঘুটি খেলতাম। ছোট বাসা, ছোট স্যাতস্যাতে উঠোন। স্থাওলা ধরে কেমন সব্জ সব্জ দেখাত। উঠোনের পাশেই শুডিপানা ভরতি ভোবা। দেখানে সারাক্ষণ হাসের প্যাক্ষ্যাক শুনতাম। কিন্তু হালুইকরের গিরী ছিল ভয়ানক স্থানরী। জোছনা ছাকা গায়ের রঙ। টানা টানা চোখ। হাসের গায়ের গন্ধ খানা-ভোবার গন্ধ স্থাতস্যাতে উঠোন আর ওদিকে হালুইকরের কড়াই থেকে উঠে আসা খাটি ভয়্মা-িঘিয়ে লুচি পাস্তয়া ভাজার গন্ধের স্থিতি দার্ঘকাল আমার নাকে লেগেছিল। সেইসব গল্পের সঙ্গে হালুইকরের যুবতী শ্রীর অপরপ রঙ, ছিমছাম কাঠামো ও অনিন্দ্যক্ষর চোথত্টির স্থতি পরে একদিন আমাকে দিয়ে 'গিরগিটি' গল্প লিথিয়েছিল কিনা কে জানে।

তেমনি শিশুকালে নিত্য বার সঙ্গে প্রত্যুবে বেড়াতে বেরোতাম, সেই আমার দীর্ঘায়ু লোভী ঠাকুর্দার গারের পাকা আমের গদ্ধের মতন নিবিড মদির গদ্ধ ও হেলিডির বাংলোর গোলাপের টাটকা গদ্ধ মিলেমিশে গিয়ে আমার কলম থেকে একদিন 'বনের রাজা' বেরিয়ে এল।

আমার 'সমুত্র' গল্প পড়ে পাঠক বন্ধুরা, আমি যতটা তাঁদের মুখে শুনেছি, কলকাতার বসে তাঁরা পুরীর সম্ত্রতটের রোদ্রতথ্য বালু, বালুর ওপর ছড়ান বিহুক-শামুক ও ইতন্তত সঞ্চরমান কুদে কাঁকড়া, হুন মেশানো বাতাস ও মাছ ভাজার গন্ধ পেরেছেন।

আবার আমি আমার কৈশোরে ফিরে যাই। কবিতা দিয়ে সাহিত্য আরপ্ত করেছিলাম। কিন্তু কেবল কবিতা লিথে কবিতা পড়ে কুধা মিটছিল না। গছ চাই। গছ খুঁজছি। বাড়ির কারো সাহিত্য পড়ার নেশা খুব একটা ছিল না। কাজেই তেমন বইটই বাড়িতে বড় একটা দেখতাম না। একদিন কিন্তু বাবার টেবিলে আইনের বইয়ের পাশে গ্রন্থাকার সাইজের মলাট-ছেঁড়া তিনখানা উপস্তাস পেরে গেলাম। রাজপুত জীবনসন্ধ্যা, মাধবীকরণ, মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত। ব্যস্ব, বেন অমুল্যরত্ব হাতে এসে গেল। ক্লেখাসে তিনধণ্ড বই পড়ে শেষ করলাম।

শেষ করবার পর আবার রসিয়ে এক একটা বই পড়ি। এগারো থেকে বারো
আমার বয়দ তথন। হয়তো দব কথা ব্রুতাম না। কিন্তু বাংলা ভাষা তো।
পড়ে যেতে অস্থবিধে ছিল কি। তার আগে মোটে ছতিনখানা শিশুগ্রন্থ পড়ে শেষ
করেছিলাম। চারু-হারু, ঠাকুরমার ঝুলি, ঠাকুর্দার ঝুলি। তার পরেই রমেশচল্রের গ্রন্থাবলী দিয়ে সাবালক সাহিত্য পাঠ শুরু। চরিত্রগুলি চোথের সামনে
নডচড়া করতে লাগল।

আমার একটা দোষ। অস্তত ছেলেবেলায় এটা খুব ছিল। ভাবতাম আমি যেন উপস্থাদের একজন নায়ক, এমনকি কোনো কোনো সময় নিছেকে নায়িকা ভাবতেও স্থুখ হত। ভাবতাম নায়ক নায়িকাদের মতন আমিও আমার জীবনটা কাটাব। মাধবীকম্বণ পড়ে বালুবেলায় একটি বালিকাকে আমি মনে মনে খুঁজেছি এবং কল্পনায় আমি তার হাতে মাধবীকক্ষণ পরিয়ে দিয়েছি। মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত পড়ে নিজেকে মনে হত আমিও সেই হুঃসাহসী মারাঠী বীর। মাওয়ালী সৈন্তদের নিয়ে আমিও যেন পাহাড়ে পাহাড়ে একটার পর একটা দুর্গ জয় করে চলেছি। বলতে কি সেদিন থেকে আমি থুব পাহাডের স্বপ্ন<u>-</u>দেখতাম। থেলার সন্দীদের নিয়ে যুদ্ধ কেল্লা-দথল ইত্যাদি থেলা থেলতে আরম্ভ করে দিলাম। কেবল কি খেলা, ইট মাটি পাথর একত্র করে তার ওপর ঘাসের চাপড়া বসিয়ে ছোট বড় পাহাড় তৈরী করতাম। পাহাড়ে ঝরণা থাকত, গুহা থাকত, গিরিবর্ত্ম পাকত। উট্ ইট মাটি পাপর দিয়ে পাহাড বানিরে তৃপ্তি পাচ্ছিলাম না। রঙ তুলি ও কাগজ নিয়ে ছবি আঁকতে বদে গেলাম। সবই ল্যাওম্বেপ। পাহাড পর্বত অরণ্য প্রান্তর। ব্যস্, এবার ছবি আঁকাটাই নেশার মধ্যে দাঁড়িয়ে গেল। আমার ছবি আঁকার দাখী ছিল ছোটমামা। পরে তিনি গভর্নমেন্ট আর্টস স্থূল থেকে পাস করেন এবং ছবি এঁকে যথেষ্ট নাম করেন।

ছবি আঁকা, পাথর মাটি দিয়ে পাহাড় বানান আর সাহিত্য পড়া। আমি জামার কাজ পেয়ে গেলাম। আর আমি গোমড়ামুথ করে রায়াঘরের পিছনে পুকুর ঘাটের সেই থেজুর ও শেওড়া ঝোপের পিছনে সন্ধ্যার রক্তাক্ত আকাশের দিকে চোথ রেখে একা একা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি না। অবগু তথন একটু বড়ও হয়েছি। পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র। মাধবীকরণ, মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত শেষ হয়ে গেল। হাতে এখন জলধর সেনের বিশুদাদা, পাগল, অভয়া। যেন আমিও পাগল হয়ে গেলাম। আয়হারা হয়ে তিনখানা বই শেষ করলাম। সঙ্গে সঙ্গে আর একথানা উপস্থাস হাতে এসে পড়ল। যতীক্সমোহন সিংহের প্রবতারা। পড়ে

ভঙ্কিত হয়ে গেলাম। না, ইতিহাসের কোনো চরিত্র নয়। এ য়ে আমার দেখা মাহ্রম। উপীন যেন আমার বড়মামা। চারুলতাকে যেন আমাদের পাড়ার কোনো বাড়িতে দেখেছি। বনলতাকে দেখেছি। আর উপীনদের সেই দেশের গাঁয়ের বৃহৎ একারবর্তী সংসার। এ আমার নিত্য দেখা ছবি। ভীষণ ভাল লাগল বইটা। বার তিনেক পড়েছিলাম মনে আছে। বলেছি, উপন্তাসের নায়ক নায়িকাদের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে ফেলতে আমার প্রাণ ছটফট করত। মনে মনে নিজেকে উপীন ভাবতাম আর উপানের মতন আমার জীবনের গ্রুবতার। কোনো চারুলতাকে খুঁকতাম। প্রেম ও প্রেমের ব্যর্থতার চিত্র তথন থেকে আমার মনে আঁকা হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে কোর্টের কাজে বাবার এক উকিল বন্ধু আমাদের বাসায় এলেন। হঠাৎ তিনি আবিষ্কার করলেন পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র, বয়স বারো অতিক্রম করেনি, ধয়ু জলধর দেনের বই পডছে, গ্রুবতারার মতন উপক্রাস পড়ছে। দেখে তিনি চমকে উঠলেন। বাবাকে সাবধান করে দিলেন। এত অল্প বরুসের ছেলেকে এ সব উপক্রাসটুপল্লাস পড়তে দেবে না। উপদেশ দেবার পর কাজ সেরে তিনি চলে গেলেন। অবাক হলাম বাবাকে দেখে। তিনি কিন্তু একবারও আমাকে বললেন না বে এখনও তোমার উপক্রাস পড়ায় সময় হয়নি। আমি কিন্তু সেটাই আশা করেছিলাম। কিন্তু এই সম্পর্কে আমাকে কিছুই বললেন না তিনি। আমার সাহিত্য পড়া ছবি আঁকা বা কবিতা লেখার ব্যাপারে বাবা ভীষণ উদার ছিলেন। আমার সবকিছু তিনি পছনদ করতেন। একটু বড় হয়েও লক্ষ্য করেছি।

সপ্তম শ্রেণীতে উঠে আমি প্রথম রবীন্দ্রনাথের গছের স্বাদ পাই। স্থলে আর্ত্তি করে একথণ্ড গরগুচ্ছ উপহার পেরেছিলাম। প্রায় রাতারাতি গরগুলি পড়ে শেষ করলাম। তারপর খুঁজতে লাগলাম গরগুচ্ছের বাকি খণ্ডগুলি কোধায় পাভয়া যায়। ছোট শহর, পাবলিক লাইত্রেরী বলতে সেদিন প্রায় কিছুই ছিল না। স্থলের লাইত্রেবীতেও রবীন্দ্রনাথের গরগুচ্ছের পুরো সেট ছিল না। কাজেই বাকি খণ্ডগুলি যোগাড করে পড়ে শেষ করতে প্রায় বছর ছ্'তিন আমাকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

যাই হোক, একটা মজার ব্যাপার, সেই একখণ্ড গল্লগুচ্ছ পডার পর উপত্যাস পড়ার ঝোঁকটা আমার কমে গেল। ছবি আঁকা তথনও সমান বেগে চলছে। কিছু একখণ্ড গল্লগুচ্ছের গল্লগুলি ক্রমাগত মাথায় ঘুরতে লাগল। এবং একদিন ছট করে ছবি অশকা ছেড়ে গল্প লিখতে বদে গেলাম। অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র আমি তথন। চৌদ্দ পার হয়ে পনেরোয় পা দেব দেব করছি। বয়ঃসন্ধির সেই ভয়ংকর সময়ে পতা ছেড়ে আমি গভা লেখায় মন দিলাম। এবং সেটা ছোটগল্প।

ছোটগল্প লিখতে আরম্ভ করে কিন্তু আমি আর ছবি আঁকার দিকে তেমন মন দিতে পারিনি। ইচ্ছেও করত না। মনে হত গল্প লেখাটাই জন্মরী। যথন নবম দশম শ্রেণীর ছাত্র তথন থেকে এই সমিতি সেই ক্লাব অমুক সভ্য বা এ-পাডা ও-পাডার হাতে লেখা কাগজগুলিতে আমি গল্প দিতে আরম্ভ করি। অর্থাৎ তথন খেকে আমার ছোট গল্পের রীতিমত 'ডিমাণ্ড' শুক হয়ে গেছে। সেদিন মফঃখল শহরগুলিতে হাতে লিখে কাগজ বার করার একটা ছিড়িক পডে গিয়েছিল।

আমার মত করে আমি নিজেও হাতে লিখে একটা কাগজ বার করেছিলাম। একটি সংখ্যাই বার করেছিলাম। অবশু তাতে অন্ত কারো রচনা ছিল না। আমার লেখা কবিতা, আমার আঁকা ছবি আর সামার লেখা গল্প—ব্যস! কাগজটা যথন হাতে নিতাম কী যে হাসি পেত না!

এভাবে বন্ধমহলে, ছাত্রমহলে, আমাদের ছোট শহর এবং মামাবাড়ি কুমিল্লা শহরে আন্তে আন্তে আমি গল্পকে হিসাবে পরিচিত হতে লাগলাম।

স্থূলের পড়া শেষ করে কলেন্দ্রে ঢুকে প্রথম বছরেই মে'পাসার একটা ছোট গল্প অনুবাদ করে ঢাকার সাপ্তাহিক 'বাংলার বাণী' পত্রিকার পাঠিরে দিই। গল্পটা ছাপা হল। ছাপার অক্ষরে এই প্রথম নিজের লেখা দেখলাম। যদিও অনুবাদ কর্ম। তার ঠিক একমাস পর ঐ কাগজে একটা গল্প লিথে পাঠাই। সম্পাদক মশার সঙ্গে সঙ্গে গল্পটা ছেপে দেন। ছাপার অক্ষরে এই আমার প্রথম মৌ, নিক রচনা। গল্পের নামটা আজ মনে নেই। তবে ঐ সময় আমাদের কলেজম্ম্যাগাজিনে একটা গল্প লিখি। গল্পের নাম 'অন্তরালে'—আমাদের বাংলার অধ্যাপক গল্পটার খুব প্রশংসা করেছিলেন মনে আছে। তারপর থেকে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার, যেমন ঢাকার সাপ্তাহিক 'বাংলার বাণী', 'সোনার বাংলা', কলকাতার 'নবশক্তি', সাপ্তাহিক 'সংবাদ' ইত্যাদি কাগজে একের পর এক আমার গল্প ছাপা হতে থাকে। তথন এক তুপুরে একটা গল্প লিথে ফেলতাম। লেখার জন্ম সেদিন কোনো কাগজ থেকে পয়সা পেতাম না।

হুঁ, এক দুপুরে, কি একটা সকালে বসে এক একটা গল্প লিখে শেষ করেছি। পরবর্তী জীবনে একটা গল্প লিখতে আমি দুমাসের বেশি সময় নিমেছি। ইচ্ছে করে। কাটাকুটি মাজাঘষা অদলবদল করা খেন আর শেষ হত না। এখন ও

প্রায় সেই অবস্থা। আমার পাণুলিপির চেহারা দেখে অনেক সম্পাদক ভর পান।

তথন আমি কলেজের ৩য় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। 'সন্ত্রাসবাদী' সন্দেহে পুলিস আমাকে গ্রেপ্তার করে। চার মাস জেলে আটক রাথার পর আমাকে অগৃহে অন্তরীণ করা হয়। কথাটা বললাম এই জয় সেদিন সরকারী নিষেধাজ্ঞার সঙ্গে আমার ওপর আর একটা কডা নিষেধাজ্ঞা বলবৎ ছিল। পত্রপত্রিকায় লেখালেখি চলবে না। মৃশকিলে পড়া গেল। মাথায় রাশি রাশি গল্প জমা হচ্ছে যে। বাধ্য হয়ে ''জ্যোৎমা রাফ'' ছয়্মনাম নিয়ে বিভিন্ন সাপ্তাহিক পত্রিকায় অনেকগুলি গল্প লিখেছিলাম। কাটিং রাখিনি। বা যেন রেখেছিলাম। দেশে আমার বইরের আলমারিতে ছিল। দেশভাগের পর সেসব আর আনা হয়নি। এভাবে আমার অনেক লেখা হারিয়ে গেছে। এবং আমার আঁকা অনেক ছবি।

একদিন আমার ওপর থেকে সরকারী নিষেধাক্তা তুলে নেওয়া হল। আর ঠিক প্রায় ঐ সময় সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকা বেরোতে আরম্ভ করে। ষভটা মনে পড়ে 'দেশ' পত্রিকার তৃতীয় বছরেই (১৯৩৬) 'রাইচরণের বাবরি' নামে আমার একটা গল্প প্রকাশিত হয়। এর কিছুকাল পরেই চাকরিবাকরির আশায় কলকাতা চলে আসি। অভিনারী গ্রান্ধ্রেট। চাকরি দেয় কে! আজকের মতন সেদিনও (১৯৩৭-৩৮) চাকরির বাজার ভয়ানক টাইট ছিল। তবে এ-ও সত্য আদাজন বেয়ে অফিসের দরজায় ঢ়ুঁ মেরে চাকরি থোঁজার মেজাজ আমার ছিল না। कारनामिनरे हिन ना। काथ हिन माहित्छात मिरक। यन हिन कि करत अकी ভাল গল্প লিখব। একটা পাইস-হোটেলে থাকি থাই। গোটা ছুই টুইশনি করি। আর সারা দুপুর একা একা নিজের সীটে বসে গল্প লিখি। অন্তত ভাল লাগত দিনগুলি। সিনেমা দেখি না খেলা দেখি না। হোটেলে থাকা খাওয়ার বস্তু মাদে বারো তেরো টাকা দিতে হত । চা ব্রন্থাবার ধোপা নাপিত পান বিডি ট্রাম বাস ও টুকিটাকি ধরচ নিয়ে আরও দশ বারো টাকা। ব্যস্, ছেলে পড়িয়ে ঐ কুডি বাইশ টাকা লোজগার করে ভাবতাম যথেষ্ট, আর রোজগারের দরকার কি। আমাকে 'লেখক' হতে হবে। বড সাহিত্যিক হব। খ্যাতিমান হব। রাতদিন কেবল এই ম্বপ্ন। দেই ম্বপ্ন দেখার ঠেলা এখন সামলাতে হচ্ছে। সত্যি, 'লেখক' হবার নেশায়, আজ চিন্তা করি, সেদিন কি ছেলেমাক্সী না পেয়ে বসেচিল।

হু, হোটেলের তব্জপোশের বিছানার বসে সারা তুপুর গল লিখি। তথন

প্রেমেক্স মিত্র সাপ্তাহিক 'নবশক্তি' কাগজের সম্পাদক। আমার অনেকগুলি গল্প. তিনি ছেপেছেন। একবার 'নবশক্তির' পুজো-সংখ্যায় আমার একটা গল ছেপে দিলেন। বুকের পাটা বেড়ে গেল। তার মানে লেখক হবার পাগলামি আর একটু বেশি করে পেয়ে বসল। ঐ সময়ে 'পূর্বাশা' ও 'অগ্রগতি' বেরোচছে। ছুটো কাগজই দাৰুণ ভাল লাগত। একটা সাপ্তাহিক একটা মাদিক। কাগজ তুটো হাতে নিলেই একটা নতুন গন্ধ বেরোত। আবাঢ়ের শেষে নতুন ফোটা কলমফ্ল হাতে নিলে ষেমন নাকে গন্ধ লাগে। পড়তে আরম্ভ করলে নতুন স্বাদ পেডাম। কেনার পয়দা দব দময় থাকত না। কলেছ স্ট্রীটের মোড়ে পাতিরামের স্টলে দাঁড়িয়ে কতদিন পড়ে ফেলেছি। তথন ঐ পাডাতেই থাকতাম কিনা। কদিন পরেই ভ্যানসিটার্ট রো থেকে ''দৈনিক যুগাস্তর'' বেরোতে আরম্ভ করে। একটা সাব-এডিটরের চাকরি জুটে গেল। অবশ্য থুব অল্প সময় চাকরি করার স্থযোগ পেয়ে-ছিলাম। কিন্তু সমরটার উল্লেখ কর ছি এই জন্য, এই ক'মাসের মধ্যে আমার তিনটি উল্লেখযোগ্য গল্প বেবোম্ব তিনটি কাগজে। পূর্বাণায় 'সূর্ব', জৈমাসিক পরি-চয়ে 'নদী ও নারী' এবং দেশ পত্রিকায় 'অনারষ্টি' নামে গল্প। ভারপর থেকে পূর্বাশা ও দেশ-এ আমি নিয়মিত গল্প লিখতে থাকি। তথন শ্রীসাগরময় ঘোষ 'দেশ' পত্রিকায় সহ-সম্পাদক হিসাবে যোগ দেন। কদিন পরই ছুমায়ুন ক্বীর সম্পাদিত 'চতুরক্বে' আমার একটি গল্প ছাপা হল। গল্পের নাম 'শালিক কি চডুই'।

পূর্বাশা, দেশ, চতুরঙ্গ, ভারতবর্ষ, মাতৃভূমি, পরিচর ইত্যাদি কাগক্তে একের পর এক আমার 'পালিশ', 'মঙ্গলগ্রহ', 'কমরেড', বধিরা', 'শালিশ কি চডুই', 'শশাক্ষ মল্লিকের নতুন বাড়ি', 'বনানীর প্রেম', 'নদী ও নারী' গল্প বেরিরে গেল। তখনও আমি উপন্যাসে হাত দিইনি। আমার সমসাময়িক লেখক বন্ধুরা প্রত্যেকে তখন উপন্যাস লিখতে শুক্ক করেছেন বা কেউ কেউ একাধিক উপন্যাস লিখেও শেষ করেছেন। আমি কেন উপন্যাসে হাত দিই না এই নিয়ে তু একটি বন্ধু প্রারই শভিবোগ করছিলেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল এই: গল্প লিখে তোমার হাত পেকেছে, ভাষা পরিচ্ছন্ন, চরিত্র-চিত্রণও মন্দ হচ্ছে না। এখন উপন্যাস লিখতে আটকাচ্ছে কোথার।

আমি মনে মনে হাসতাম। বন্ধুদের বোঝাতে পারতাম না বা মুখ ফুটে বলতাম না আমি উপস্থাসের দিকে আন্তে আন্তে এগোচ্ছি। আমি মনে করতাম গরগুলি হল এক এক খণ্ড ইট। আর উপস্থাস হল একটা প্রকাণ্ড ইমারত। ক্তরাং ইটের পর ইট গাঁধার মতন আমি আমার গরের চরিত্রগুলি সাজিরে. দেব। সেই সঙ্গে সিচুয়েশনের দরদ্ধা জানালা জুড়ে দেব, ঘটনার সি<sup>\*</sup>ড়ি থাকবে বারান্দা থাকবে। তার ওপর স্টাইলের পলেন্ডারা পড়বে এবং তারপর ভাষার রং।

জানিনা বন্ধুরা সেদিন কথাটা শুনলে হাসতেন কিনা। আজ আমি হাসি। কারণ আমার মতন ইট না পুড়িয়েও এই পর্যস্ত অনেকে বড় এবং সার্থক উপস্থাস স্থাষ্টি করেছেন। রোদে জলে ঘেমে নেয়ে একশা হয়ে ছোট-গল্প লেখার জন্ম তাঁদের হাড় পাকাতে হয়নি। একবারেই তাঁরা মনোলিখিক ক্রাকচারের মতন এক একটি স্থবৃহৎ উপস্থাস লিখে ফেলেছেন।

কাজেই বুড়ো বরণে এখন বুঝতে শিথেছি ছোট্ট-গল্প এক জিনিস, উপস্থাস আলাদা শিল্প। উপস্থাস লিখতে হলে ছোট-গল্প লিখে হাত পাকাবার দরকার পড়ে না। বরং বেশি ছোট-গল্প লিখতে অভ্যন্ত হয়ে গেলে উপস্থাসের মধ্যে ছোট-গল্পের মেজাজ্প এসে যাবার ভন্ন থাকে। আমার কিছু কিছু উপস্থাস তাই হয়ে গেছে। এই জ্বন্থ অবখ আমি মন্ত্রপ্ত নই। কারণ এই এক ধরনের উপস্থাস না হোক, উপস্থাসিকা তো বটে।

একদিন 'দেশ' পত্রিকার জন্ম শ্রীসাগরময় ঘোব গল্প চেয়ে চিঠি লিখে পাঠালেন এবং সেই সঙ্গে এক লাইন খোগ করে দিলেন—এবার উপক্যাসে হাত দাও।

আর ছিধা করলাম না। কাগজ-কলম নিয়ে কোমর বেঁধে উপস্থাস লিখতে বসে গেলাম। তৃ-চার মানের পরিশ্রমের পর মোটাম্টি একটা লেখা দাঁড়িরে গেল। দেশ পত্রিকার ধারাবাহিক সেটা ছাপা হয়। এই হল আমার প্রথম উপস্থাস। নাম 'সূর্যমুখী'।

'স্ব্যুখী' লিখে নিন্দা খ্যাতি ছ-ই ছুটেছিল আমার। খ্যাতির চেয়ে নিন্দাই বেলি। 'স্ব্যুখী' পড়ে ছ-চারজন পাবলিশার আমার পরবর্তী গ্রন্থ প্রকাশের জন্ত উৎসাহী হয়ে আমাকে চিঠি দেন। তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে তাঁরা বলেন, মশাই, আপনার 'স্ব্যুখী' পড়ে আমরা মৃশ্ব হয়েছি—তবে আমাদের যে বইখানা দেবেন, সেটি যেন 'স্ব্যুখী'র মতন না হয়। কথাটা ভনে কেমন বোকা হয়ে গিয়েছিলাম। ইা করে তাঁদের মুথের দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমার অসহায় অবস্থা বুরতে পেরে তাঁরা দাঁত ছড়িয়ে হাসলেন, বললেন, আপনার 'স্ব্যুখী'র ভাষা বর্ণনা চরিত্র চিত্রণের তুলনা হয় না। খ্বই সরস লেখা। তবে আপনার ideology আমরা মেনে নিতে পারছি না। Ideology বলতে তাঁরা কি বুয়েছিলেন এবং

'প্র্যুখী'তে আমি কোন্ আদর্শ দাঁড় করাতে চেরেছিলাম, আজও আমার কাছে তা অপ্পষ্ট থেকে গেছে। একটা ছোট মফঃশ্বল শহর নিয়ে গল্প। সেধানে কিছু ভাল লোক ছিল, কিছু মন্দ লোক ছিল। তাদের লোভ হিংসা ছিল, কামনা বাসনা ছিল, যথেষ্ট শ্বেহ মমতাও ছিল কারো কারো মধ্যে। এ-সব নিয়ে তারা বাঁচতে চেরেছিল। সাধারণভাবে মাহ্ব বেভাবে বাঁচতে চায়। কোনো বছ আকাজ্রা সাংঘাতিক স্বপ্ন তাদের চোথের সামনে ছিল না। এবং তাদের নিয়তি শেষ পর্যন্ত তাদের কোথায় টেনে নিয়ে গেল এই আমি শুরু দেখাতে চেয়েছি। আদর্শ প্রচার করার জন্ম আমি ঐ উপন্যাস লিখিনি।

'সূর্যমূখী'র পর 'মীরার ত্পুর' আমার দ্বিতীয় উপক্তাস। তৃতীর উপক্তাস 'বারো ঘর এক উঠোন'।

পাঠকদের মতামত শুনে বতটা ধারণা হয় 'বারো ঘর এক উঠোন' আমার সবচেয়ে জনপ্রিয় বহুপঠিত উপস্থাস। হতে পারে। অনেক মুখ অনেক চরিত্র অনেক অন্ধকার বেদনা ও হাহাকার নিয়ে এই বই। এটিও 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। যতটা মনে পড়ে 'ন দশ মাস লেগেছিল 'দেশ'-এর লেখা শেষ করতে। কিন্তু শেষ করার পর আমার মনে হয়েছিল উপস্থাসের পরিণতি যেন ঠিক হল না। অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। আরও কিছু কথা বলার বাকি আছে। তাই গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার পূর্বে আরও অনেকটা লিখতে হয়ে-ছিল আমাকে। প্রায় তিন ফর্মা।

সেদিন 'বারো ঘর এক উঠোন' নিয়েও আমাকে নানা মহল খেকে কম আক্রমণ করা হয় নি। বিদগ্ধ পাঠকদের মধ্যেও কেউ কেউ এই উপস্থাদের নিন্দায় সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের বক্তব্য অনেকটা এই রকম ছিল: এই অ্বৃহৎ উপস্থাদ লিখতে জ্যোতিরিক্রকে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে সন্দেহ নেই। এবং এই গ্রন্থে নি:সন্দেহে তিনি যথেষ্ট শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। কিছু তাঁর দব শ্রম দব নৈপুণ্য ব্যর্থতায় পর্যবিদিত হয়েছে। প্রতিভার এমন মর্মান্তিক অপচয় দচরাচর দেখা যায় না। তিনি শুধু অদ্ধকারই দেখেছেন। নিজে যেমন আলো দেখতে পান নি, তেমনি তাঁর এতগুলি চরিত্রের মধ্যে একটিকেও তিনি আলোর পথে উত্তরণের পথে নিয়ে যেতে সক্ষম হলেন না। এর চেয়ে তু:থের আর কি হতে পারে।

কথাটা ঠিক। আমিও আমার জন্ম তুংথ করেছি। পাঁচশ পাতার অকথানা ঢাউস উপন্যাস লিখেও পাঠকদের মনোরঞ্জন করতে পারলাম না। ব্দর্থাৎ এমন বই তাঁদের হাতে আমি তুলে দিতে পারি না, যা পড়ে তাঁরা আনন্দ পেতেন তাঁদের মনে স্থের জন্ম দিত অথবা হৃঃথের বিলাদে মন ভরে উঠত।

বারো ঘর লেখার আগে কিছুদিনের জন্ত আমাকে এমন একটা বাড়িতে বাস করতে হয়েছিল। তা বলে দেখানে কে গুপ্তও ছিল না বা পাঁচু ভাছুড়ী, রমেশ, বিধু মাস্টার কি রুচি শিবনাথের মতন শিক্ষিত দম্পতিকেও আমি দেখিনি। কেবল একটা উঠোন ঘিরে বারোটা পরিবারকেই দেখেছিলাম। তার বেশি কিছু নয়। তবে আমার তথন মনে হল উপস্থাদের কাঠামো হিদাবে বহু পরিবারবিশিষ্ট এমন একটা আন্তানা মন্দ হয় না। ই্যা, শুধু কাঠামোটাই কাব্দে লাগিয়েছিলাম। তারপর মগন্ধ হাতড়ে হাতড়ে দেখান থেকে কে গুপ্ত, শিবনাথ, ক্লচি, রুমেশ, বেবি, অমল চাকলাদার, কমলা নার্স, পারিজাত ও প্রীতি বীথিকে উদ্ধার করেছিলাম। তার অর্থ কি। আজ থেকে কুড়ি বাইশ বছর আগে তথন আমার বয়দ চল্লিণ বিয়াল্লিণ, তথনই আমি বারো ঘর লিখি, আর আমার 🕹 স্বরপরিদর জীবনেই সমাজের কোনো না কোনো হুরে, কোনো না কোনো সমর দেটা আমার মফ:ম্বলের জীবনেও হতে পারে, বা কলকাতার মেছুয়াবাজারের বাড়ি, দক্তিপাড়ার বাসা কি শ্রামবাজ্ঞারের আন্তানায় থাকার সময় আমার আশে-পাশে এমন সব চরিত্র ঘোরাফেরা করতে আমি দেখেছিলাম। বারো ঘরের মতন একটা বাড়ি পেয়ে চরিত্রগুলিকে একত্র করার স্থবিধা হল। এবং এ-ও সত্য কোনো কোনো চরিত্র ও ঘটনা একেবারেই আমার কল্পনাপ্রস্ত। পূর্বাশার 'ভারিণীর বাড়ি বদল' বলে আমার একটা গল্প বেরোয়। আমি চিস্তা করে দেখেছি 'বারো ঘর এক উঠোন' উপন্তাদের বীব্দ করেক বছর আগে *লে*খা 🐠 গঙ্গের মধ্যে লুকিয়ে ছিল।

আমি স্বীকার করছি। আলো দেখাবার জন্ম উত্তরণ দেখাবার জন্ম আমি এ-বই লিখিনি। কেননা আমার দেখা ও জানা চরিত্রগুলির মধ্যে এমন একটি মান্তবও ছিল না, যে এদের মধ্যে উপস্থিত খেকে মহৎ জীবনাদর্শের বাণী শোনান্তে পারত। বিপন্ন বিপর্যন্ত অবক্ষয়িত সমাজের মান্তবগুলি শুধু বেঁচে থাকার জন্ম, কোনোরকমে নিজেদের অন্তিম্ব টিকিরে রাখার জন্ম কতটা অন্ধকারে, কতটা নিচে নেমে যেতে পারে আমি তাই দেখিয়েছি। আলো বা উত্তরণের পথে এদের নিরে যেতে হলে আমাকে আর এক ভল্যুম বারো ঘর লিখতে হত। কেননা আমি বে-সব চরিত্র দেখেছিলাম, তারা জীবিকার অবেষণ, থাওরা যুম মৈশুন

সস্তান উৎপাদন ও পরস্ত্রীর দিকে কামার্ত চোখে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছু করত না, এর অতিরিক্ত কোনোদিনই তারা কিছু করে না।

তবে এর মধ্যে ব্যতিক্রম যে না ছিল এমন নয়। যেমন ক্লচি ও শিবনাথ।
তারা নিজেদের অন্ধকারে তলিরে যেতে দেবে কেন। চিরকালের মধ্যবিস্থ
বৃদ্ধিজীবী মামুখদের মতন আলোর দিকে হাত বাডাবার স্ববৃদ্ধি ও বিচক্ষণতা
তাদের ছিল। তবে এই আলোর সঙ্গে মহৎ জীবনদর্শন বা আধ্যাত্মিকতার
কোনোরকম স'শ্রব ছিল কি। যেন স্থখ সচ্ছলতার উষ্ণতা গায়ে মেথে শীতের
সকালের মৌমাছির মতন সৌভাগ্যের রোদ্ধুরে পাথা মেলে দেবার জন্ত ত্জন
নিয়ত উস্থুস কলছে।

যাই হোক 'বারো ঘর এক উঠোন' লেখার পর সমালোচকদের নিন্দা আক্রমণের যেমন কমতি ছিল না, তেমনি আমার ভাগ্যে প্রশংসা বাহবাও অজ্জন্ত্র জুটেছিল। পালার কোন্ দিকটা ভারি ছিল বলা মুশকিল। ওজন করে দেখিনি। দেখার উৎসাহ আমার শিল্পী-জীবনের প্রায় গোডার দিকেই বুঝতে শিখেছিলাম যে, নিজের রচনার ভাল মন্দ যাচাই করতে শিল্পী যভ বেশি বাইরের দিকে তাকাবেন তত বেশি তাকে ঠকতে হবে। আপনার একটা লেখা বেরোনো মাত্র একটা কাগজ দার্থক রচনা বলে চিৎকার করে আকাশ ফাটাল। এবং প্রায় একই সময় দেখলেন, একই শ্রেণীর কাগছে ব্যর্থ রচনা-কিছুই হয়নি हेजापि तल वाभनात्क ध्वानायी कत्त्र पिन। এक्ट ममय वाभनि नत्रक-ताम ख ক্যা-বাসের হুথ-যন্ত্রণা ভোগ করলেন। যুগটা বড বেশি মুখর। অনেক কাগজ অনেক পাঠক অনেক মতবাদের সামনে আপনাকে অহরহ দাঁডাতে হচ্ছে। আপনি চোথ বুজে থাকলেও সমালোচনার চোথা তীর সাঁই সাঁই করে ছুটে এসে আপনার চোখের পাতা এফোঁড ওফোঁড করে দেবে। একই সময়ে নিন্দা প্রশংসার রভের সামনে আপনাকে দাঁডাতে হচ্ছে। আপনার পারের চল্লিশ টাকা দামের জ্বতো দেখে যদি কোনো একটি বন্ধু চব্বিশের উধ্বে উঠতে রাজী না হয়, আপনার সতেরো টাকার গায়ের চাদর দেখে যদি আপনার অভি-ভক্ত কোনো বন্ধু সম্ভর টাকা স্বান্দান্ত করতে আরম্ভ করেন তো কী করার আছে। উপায় নেই।

আপনার উপন্থাস বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হয়ে রইল, আপনার উপন্থাস অপাঠ্য অপ্রীতিকর, সাহিত্যের অঙ্গনে এই রচনা অনাবশুক। পবস্পার-বিরোধী এই ত্টি মতামতের কোন্টা ঔপন্থাসিক গ্রহণ করবেন? একই সঙ্গে নিন্দা ও স্থাতির স্থমেক কুমেকর দিকে তিনি পা বাড়াবেন? বেন একই সময়ে আপনার হাতে ত্টো টেলিগ্রাম এসে গেল। আপনার বোড়া রেসে ফার্স্ট হয়েছে—আপনার ঘোড়া রওনাই হয়নি। অর্থাৎ একটা বই লিথে একই সময়ে উপস্থাসিক হাসলেন ও কাঁদলেন—তাই না ? শিল্পীর জীবনে এ এক অভিশাপ।

আবার পরীক্ষাও। আমি তাই মনে করি। পরীক্ষা হচ্ছে শিল্পী তাঁর নিজ্বের স্থাই-ক্ষমতার ওপর অকাট্য বিশ্বাস রেথে তাঁর পরবর্তী রচনায় হাত দিচ্ছেন কিনা। কারণ তিনি যদি বুঝতে পারেন এই ধরনের কোনো সমালোচনাই দার্ঘক আলোচনা নয় তো এই সবের ওপর নির্ভর করে আত্মসমালোচনা করার মৃচতা আর হতে পারে না। প্রত্যারের হাল শক্ত করে ধরে হাজার রকম মতামতের টেউরের ওপর দিয়ে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া শিল্পীর আর কিছু করার আছে বলে আমি অস্তত মনে করি না।

আমার 'এতাবংকালীন রচনার' মধ্যে কোনো উপস্থাসকেই আমি 'শ্রেষ্ঠ' মনে করি না। নিজের রচনার ক্ষেত্রে 'শ্রেষ্ঠ' শব্দটা প্রয়োগ করতে কোথার বেন আটকার। মনে হয়, কোনো রচনাই 'নিধ্"ত' হল না 'সর্বান্ধীণ স্থন্দর' হল না—আরও ভাল করে লেখা উচিত ছিল।

যাই হোক—আমার রচিত 'প্রেমের চেরে বড' উপন্যাসধানা আমি মনের
মতন করে লিখতে চেষ্টা করেছিলাম। বিষরবন্ধটি ভাল লেগেছিল। রচনা
কতটা সার্থক হরেছে বলতে পারব না। এখানেও দেই অপরিভৃপ্তির প্রশ্ন।
তবে আমার অন্যান্ত রচনার তুলনার এটিকে আমি 'অপেক্ষাক্বত ভাল'
মনে করি।

#### তাঁকে নিয়ে গল

এসব কারণেই একটা মা**ন্থ্যকে** নিম্নে আমি খুব বেশি নাডাচাড়া করতে চাই না। কি দরকার। তিনি যেমন আছেন তেমন থাকুন।

আসলেও ভদ্রলোক তাই আছেন না কি। আমাদের সাতেও নেই পাঁচেও নেই। পোন্টাপিসের চাকরি। দশটার কাজে যান পাঁচটার বেরিয়ে আসেন। কোনোদিন বেরোতে একটু দেরি হয়। স্বাই কোনো না কোনো কারণে, যাঁরা যে-অফিসেই কাজ করুন না, জানেন, ছুটির সঙ্গে সঙ্গেই ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে রোজ কিছু বেরিয়ে আসা যায় না। এক আধদিন আটকে বেতে হয়।

এসব আলোচনার মধ্যেই আলে না। এবং ছুটির পর অফিস থেকে বেরিরে তিনি যদি একটি ইশ্বলের ছেলের মতন রাস্তায় চিনেবাদামওয়ালাকে দেখেই উৎসাহে ত্-হাত তুলে ডাকেন ও দশ পরসার বাদাম কিনে পকেটে পুরে হাঁটতে থাকেন ও মুড়মুড় খোসা ভেঙে একটি ছুটি দানা চিবোতে থাকেন।

তুচ্ছ জিনিস। কোনো মামুবের এই জিনিসগুলি কেউ খু<sup>\*</sup>টিয়ে দেখে না।
দেখা উচিত নয়। আমি দেখি না।

বেমন দেদিন। বৌবাজারের মতন জনাকীর্ণ রান্তা। কি যেন একটা কথা চিন্তা করতে করতে চোখ বুজে তিনি হাঁটছিলেন। তলগত চিন্তা হয়ে কোনো কিছু ভাবতে গেলে অনেক সময় আমরা এমন চোখ বুজি। কিন্তু কত বিপজ্জনক! রান্তায় বেরিয়ে অন্তের মতন হাঁটা। পথচারী গিসগিস করে। চোখ খ্লে হাঁটতে গেলেও গায়ে গায়ে ধাকা লাগে। ভিথিরি বদে থাকে রান্তায় ওপর। হকাররা বসে থাকে। ফলের খোলা ইতন্তত ছড়িয়ে। কথন কিসে পা লেগে উদ্টে পড়ে যাব। এবং ফুটপাথ খেষে যেখানে অবিশ্রাম গাডির স্রোত।

না, যেটা অদ্কৃত ভদ্রলোকের। ত্ব-তিন সেকেণ্ড পরেই তাঁর চোধের পাভা খুলে গেল। দেখা গেল একটা গলির মুখে ভিড় দেখে তিনি দাঁড়িয়ে পড়েছেন। বাঁদরের খেলা হচ্ছে। তন্মর হয়ে খেলা দেখতে থাকেন। তবে কেন একটু আগে চোধ বুক্তে হাঁটা!

তা বলে এসব জিনিস মোটেই আমি আমার গল্পে আনতে চাই না। আদৌ এই ভন্তলোককে নিয়ে গল্প লেখার ন্যুনতম ইচ্ছেও আমার নেই। হু", পোস্টাপিসের চাকরি। কোন্ পোস্টাপিসে তাঁকে দেখেছি বলতে পারব না। আমহাস্ট স্ট্রীট ? বোবাজার ? কাঁকুড়গাছি ? মানিকতলা ? জোড়া-গাঁকোর আপিস হতে ক্ষতি কি! বদলি চাকরি যখন। যে-কোনো একটা ডাক-ঘরে তাঁকে দেখে থাকব।

এখন তিনি পোস্টমাস্টার কি সাব-পোস্টমাস্টার। না কি একজন সাধারণ কর্মচারী তা আমি নলতে পারব না। আমি যেন তাঁকে একদিন মাস্টারবাব্র চেয়ারে বসে থাকতে দেখেছিলাম। আর একদিন তিনি থাম পোস্টকার্ড বিক্রিক করছিলেন।

এসব অবান্তর জিনিস। তাঁর কাজ তিনি বোঝেন। সাধারণ কর্মচারী যদি
সময় মত উপস্থিত না থাকে, ওপরওয়ালা তার কাজ চালান। যেমন পোস্টমাস্টার হয়েও তিনি সেদিন তাঁর চেয়ার ছেডে কাউন্টারে চলে এসে আমাকে থাম
পোস্টকার্ড দিয়েছিলেন। আর সাধারণ কর্মচারী হয়েও যদি কোনো সময় তাকে
মাস্টারবাব্র চেয়ারে বসে কাজ করতে দেখা যায় তো তিনি যে একজন দক্ষ
কর্মচারী এ বিষয়ে সন্দেহ কি!

এখন যে-কথাটা আমি বলতে চাইছি না, আপন্তি আছে বলায়—তলিয়ে দেখলে খুবই একটা সাধারণ ঘটনা—ঘটনাই নয় যেটা। যেমন সেদিন। ছুটির দিন। আটপোরে একটা পার্ক। ছিরিছাদ কিছু নেই। এদিক ওদিক আধডজন ভাঙা কাঠের বেঞ্চ বসান। মাঝখানে চোরকাঁটায় ভবতি মাঠের মতন থানিকটা জারগা। গুই মাঠ ঘিরে একটা সরু বাঁধান পথ। মাঠের একধারে হুটো রাধাচ্ডা গাছ, জার একপাশে গোটা তিনেক ঘাড উচোনো দেবদারু বৃক্ষ। তাই বৃঝি পার্কনাম দেওরা হয়েছে। তবু যা হোক ফাঁকা জারগা। শহরে এই জিনিস ঘুর্লভ। উৎসাহী ল্রমণবিলাসীরা সকাল সন্ধ্যায় এখানে আসেন। বাঁধান রান্ডাটুকু ধরে হাঁটেন অথবা কাঠের বেঞ্চে বসে গালগল্প করেন।

তথন বেলা দশটা। কেউ নেই। ত্টো বেঞ্চে ত্টো দাডিওলা ছাগল বলে

বিমোছে। রোদ নেই, নেঘলা আকাশ। যেন এই জন্তই সেদিন ছুটির দিন
ভদ্রলোক এ সময়ে এখানে ঢুকেছেন। রোদ থাকলে নিশ্চর আসতেন না। ফুরফুরে

মিঠে বাদলা বাতাস বইছিল। হাঁটতে ভালই লাগে তথন। তিনি একদমে
ছুটো চক্কর দিলেন। নিয়মের হাঁটা। ভারপর এমন একটা কাগু করলেন। মুখটা
সামনের দিকে রেথে পিছন দিকে হাঁটতে লাগলেন। হাঁটতে হাঁটতে কোথার চলে
পেছেন—একেবারে পার্কের শেব মাখার। যেখানে ভারকাঁটার বেড়াও একটা

ফণিমনসার ঝোপ রয়েছে। ভাগ্যিস ঐ পর্যস্ত পৌছে দাঁড়িয়ে পড়লেন। না হলে ভারকাঁটার বেড়ার লেগে কি ফণিমনসার কাঁটার আঁচড়ে তাঁর গারের চামড়া ছড়ে বেড। পাঞ্চাবি পারজামা ছিউড়ত।

শুনে আপনারা মারমার করে উঠবেন। বলবেন এই তো! এই তো! কিন্তু
আমি এ নিয়ে মোটে মাথা ঘামাই না। বলেছি পোস্টাপিসের চাকরি। খৃবই
নিয়ম ও শৃন্ধলার জীবন। ডাকঘরের কাজ বোধ করি সবচেরে পরিচ্ছর কাজ।
ডাক-কর্মচারীরা সরকারের সবচেয়ে নিরীছ কর্মচারী। এখানে ঘ্র থাওয়ার উপায়
নেই, চুরি করার প্রশ্রম নেই মিছে কথা বলার স্থযোগ নেই। আমি আপনি কোথাও
চিঠিপত্র লিথব কি টাকাপয়সা গাঠাব—তাঁরা যত্র করে যথাস্থানে সেসব পাঠিয়ে
দেন। আমাদের নামে চিঠি বা টাকা এলে ডাক-কর্মচারীরা সমান যত্র করে
আমাদের ঠিকানায় পৌছে দেন। বাস্, এর মধ্যে কোনো পাঁচে নেই, চালাকি
নেই। রীতিমত রসিদ দিয়ে তাঁরা আমাদের টাকাক্ডি ও মূল্যবান সামগ্রী অন্তত্ত্ব
পাঠাবার দায়ির নেন। তাই বলা হয় যাবতীয় জোচ্চুরি ক্রালিয়াতি ও
কালোবাজারির তুর্গদ্ধ থেকে পৃথিবীর ডাকঘরগুলি মুক্ত।

তাই বলছিলাম, এত নিয়ম শৃঙ্খলা ও সংযমের জীবনে হঠাৎ একদিন একটা পার্কে চুকে ভদ্রলোক যদি একটু অনিয়ম ও উচ্ছুখলতা করেন—কতটুকু অনিয়ম, কী বা উচ্ছুখলতা, কিছুক্ষণ সামনের দিকে হাঁটার পর একটু উন্টোদিকে হেঁটে চুপিচুপি নিজের মনে আনন্দ করা—এটা কি খুব দোবের হল। আমি মনে করি না। আর তাই বলে এই নিয়ে ঘটা করে একটা গল্প ফাঁদতে হবে—আমি রাজী নই। এতে মান্থটাকে ঠাটা করা হয়, অপমান করা হয়। ঠাটা অপমানের পাত্র তিনি নন।

বেমন ধক্ষন আর একদিন। আবাঢ়ের বিকেল। রিমঝিম বৃষ্টির পর রংছুলালী ফুলের মতন বাহারের হলুদ রোদ উঠেছে। শনিবার। সকাল সকাল ছুটি হতে অফিস থেকে বেরিরে হঠাৎ ট্রামে চেপে তিনি বৈঠকখানা বাজারের দিকে চললেন। বাজার সওদা নিজের হাতে বড় একটা করেন না। বাডির লোকেরা দেসব সারেন। তা হলেও মাসের প্রথম দিক, সদ্য মাইনে পেয়েছেন—একটু কেনাকাটা করতে হাঙ নিসপিস করবেই। বাজারে ঢুকে তিনি সর্বাপ্তেম মাছের কাছে ফান। বেশ ভাল আড মাছ আমদানি হয়েছে। বরফের হলেও ভাজা চকচকে চেহারা। ঝুকে দাঁড়িরে তিনি দামদর করছিলেন। কি ভেবে শমকে বান। ঘাড় হুলে সোজা হয়ে দাঁড়ান। তারপর মাছের দোকান ছেড়ে

চলে আসেন। রাত্রে মাছ থাওয়া তাঁর স্ত্রীর একেবারে অপছন। এত বড় জিনিসটা কি করে ভূলতে বাচ্ছিলেন। কপালে ছুকোঁটা ঘাম উকি দিল। জকুনি তিনি ডিমের দোকানের সামনে চলে আসেন। যেন এক সঙ্গে করেক ডজন ডিম কিনে ফেলেন। কিনলে অস্থবিধে ছিল না। ঘরে ক্রিক্স আছে। রেখে দেওয়া যেত। একদিনে এত ডিম থেত কে। কিন্তু কিনবেন যে, ডিম থেলে তাঁর মেয়ের—আরতির এলার্ছি হয়। যে ক্রন্তু বাডিতে ডিম বড একটা রান্নাই হয় না। মাঝে মধ্যে ছুটির দিন চায়ের সঙ্গে তিনি নিজে এক আধটা অমলেট থান। আলাদা করে স্ক্রী স্টোভে ভেজে দেন।

মাছ কেনা হল না, ডিম কেনা গেল না। কতকটা বিমৃত হয়ে ফ্রন্ড পায়ে ভন্তলোক বাজার থেকে বেরিয়ে আসেন। তথনই ট্রাম বাসে ওঠেন না। বাস পিছনে রেথে পুরদিকে হেঁটে সোজা শিয়ালদা স্টেশনে এসে ঢোকেন। প্ল্যাটফরমের দরজার মূবে ওজন লওয়ার যন্ত্রটার কাছে এসে দাঁডান। জ্বায়গাটা তখন বেশ ফাকা। এবং যেন কারো ওপর চটে গিয়ে একটা চাপা বিরক্তি অন্থিরতা ও মৃত্ ফোঁদফোঁদানি নিয়ে যন্ত্রটার ওপর তিনি উঠে দাঁডান। পকেট থেকে একটা দশ নয়া বের করে ছিদ্রের মধ্যে ফেলে দেন। সঙ্গে সঙ্গের তাঁর 'ওজন' বেরিয়ে আসে। কিলোগ্রামের মাপ। লোলুপ চোখে হলদে টিকিটটা হাতের তেলোয় নিয়ে নাডা-চাডা করেন। তারপর সেটা পকেটে ঢোকান। তারপর আবার যন্ত্রের ওপর দাঁডিয়ে मन नयात मूखा हिटखत मार्था हु<sup>\*</sup>ए७ एमन। ठाका चूरन ७कटनत ठान निरंग स्नाप টিকিট বেরিয়ে আসে। ভারি আমোদ পান। মেশিনটা ভাল কাব্দ করছে। তৎব্দণাৎ আর একটা মুদ্রাগর্তের মধ্যে ঢুকিয়ে দেন। ভাগ্যিদ পকেটে বেশ কয়েকটা দশ নরা জ্বে আছে। অফিস থেকে বেরিয়ে ট্রামে টাকা ভাঙিয়ে বধন টিকিট কাটেন, তাঁর বেশ মনে আছে, কণ্ডাক্টর যেন রগড় করে আটটা দশ নয়া তাঁর হাতে প্ত জ্বোদয়েছিল। তথন তিনি কট হয়েছিলেন। এখন খুশি। তিন নশ্ব টিকিট হাতে নিম্নে হাই মনে চার নম্বর মুদ্রাটি এবার তিনি গর্তে ফেললেন। মেন একটা ঝোঁক চেপে গেল। যেন একটা খেলা---

উহু দেহের ওজন নিয়ে তিনি মোটে মাথা ঘামান না। খাস্থ্য নিয়ে তাঁর ছুন্দিস্তা কম। ঘাডে গর্দানে বুকে কোমরে আজও তিনি শক্ত সমর্থ পরিপৃষ্টপুরুষ। মাথার থানিকটা টাক পড়েছে। প্রস্রাবে সামাক্ত চিনি। খুবই নশণ্য সেটা। আটার বছর বয়দে শতকরা সম্ভরজনের এমন হয়। কিছু তবু তিনি মেশিনটা ছাড়ছিলেন না। ক্রমাগত ওজন নিচ্ছেন। সাতটা হলদে টিকিট পকেটে জমেছে।

এবার অষ্টম মুন্তাটি ছিদ্রের ভিতর ফেলতে গিরে তিনি নিরস্ত হন। হঠাৎ তাঁর খেরাল হয় এক জোড়া তরুণ-তরুণী। যেন ওজন নিতে এসে চুপ করে এক পাশে দাঁডিয়ে অপেক্ষা করছে। একদৃষ্টে তাঁকে দেখছে। সজ্জা পান ভদ্রলোক। তৎক্ষণাৎ বস্কটা খেকে নেমে পড়েন।

উহু, আমাদের তাড়া নেই। ছেলেটি সরল গলায় বলল, আপনি নামছেন কেন।

আমরা অপেক্ষা করছি । আপনি ওজন নিন । মেরেটি মিটি করে বলল । ছেলেটির গারে নীল শার্ট বাদামী প্যান্ট । মেরেটির পরনে হালকা সব্জ্ব শাঙি । স্থা ভন্নী । তব্ দিভীরবার সেদিকে চোধ না ফিরিয়ে মাধা গুল্কে ভাডাতাডি তিনি সেধান খেকে সরে এলেন ।

এই যে একটা ঘটনা এটাকে আপনারা কী বলবেন! বাদ্ধার করতে একে ছিলেন। তা না করে গুনে গুনে সাতবার নিচ্ছের গুদ্ধন নিলেন। এবং যখন ভদ্মলোক চলে যান পিছন থেকে ছেলেটি ও মেয়েটি টিপে টিপে হাসছিল।

জানি এবারও আপনারা হৈ-চৈ করে উঠবেন, অস্বাভাবিকতা অপ্রকৃতিস্থতার গন্ধ খুঁজে বার করে আমাকে দিয়ে একটা বদাল গল্প লেখাবাব জন্ম বায়না ধরবেন।

যদি তাই বলেন তবে ওই জ্টিকে দেখন। যন্ত্রটা ফাঁকা পেরে যুবক-যুবতী উঠে পড়ে লেগেছে শরীরের ওজন নিতে। এক একবার এক একজন ওটার ওপর লাফিরে উঠে দাঁডায়। ফুটো দিয়ে পরদা ছু"ড়ে দের, ঝপ্ কবে হলদে টিকিট বেরিরে আদে। দেখে তারা হি-হি হাদে। এর ওজন দেখে ও হাদে। ওর ওজন দেখে এ হাদে।

মেরেটি তেরোবার ফুটো দিরে পর্সা গলিরে দিল। ছেলেটি চৌদ্দবার। মেরেটির ব্যস সতেরো থেকে উনিশ, ছেলেটির বাইশ চবিবশ। অর্থাৎ সেকেণ্ডে সেকেণ্ডে বে কারো 'ওয়েট্' বাডে না—এটা বুঝবার ব্য়স তাদের হরেছিল।

তবে কেন এই ছেলেমাস্থবি আমোদ। বার বার যন্ত্রটার ওপর উঠে দাঁভিবে খেলা।

তবে আর ভদ্রলোককে দোষ দেওয়া কেন। সন্ধী সাধী নেই বলে কি একা একা---

আমি আপনাদের মতে সায় দিতে পারি না।

এখন দেখন। তিনি তাঁর ঘরে। রাত সাডে ন'টা বেব্দে গেছে। এই মাত্র রেডিওতে কে যেন সেডারে আলাপ করছিল। মাধার ওপর বনবন পাধা ঘ্রছে। ধাবার টেবিলে বসে আছেন ডিনি। টেবিলের ওপাশে স্ত্রী মাধুরী। ডাইনে মেরে আরতি। বেন সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরে ভদ্রগোক স্থান করেছেন। এখন আর পারজ্বামা পাঞ্চাবি না। জংলা লুন্ধি ও গেঞ্জি গারে। লাল ভোরা কাটা গেঞ্জিটার জ্বস্তু স্পোর্টসম্যানের মতন লাগছে তাঁকে। গলায় ঘাডে পাউভারের ছোপ। তাড়াহুড়ো করে পাউভারটা ঢালা হয়েছিল বোঝা যায়। চকের গুড়োর মতন দেখাছে। তা দেখাক। শাস্তু অমায়িক প্রসন্ধ অথচ বেশ একটি রাসভারি মুধ্ব ভদ্রগোকের।

তিনি বে বিকেলে বাজারে মাছ বা ডিম কিনতে গিয়েছিলেন ঘুণাক্ষরেও কেউ জানে না। তিনি না বললে কি করে তারা জানবে। কিন্তু মাছ বা ডিমের জন্ত রাত্রের আহার আটকারনি। বাড়ি ফেরার পথে মাধুরী একটু মুরগির মাংস কিনে এনেছেন। আরতি এনেছে লেংডা আম। মাধুরী একটা গানের ইন্ধুলে গানশেখান। আরতি একটা সেলাইয়ের ইন্ধুলে সেলাই শেখায়। তৃজনেই কাল মাইনে পেরেছে।

ক্লটি মাংস আম। পরিতৃগ্তির খাওয়া। খেতে খেতে তিনি পর পর ত্টো হাঁচি দিলেন।

ঠাণ্ডা লেগেছে। মাধুরী বললেন।
কাল একট্ ভিজেছিলাম। তিনি উত্তর করলেন।
একটা টেবলেট থেমে নিও, বাবা। আগতি বলল।
ও কিছু না। মৃত্ হেলে তিনি মেয়ের দিকে ঘাড ফেরান।
তার অর্থ টেবলেট খাওয়ার দরকার হবে না।

এগৰ নিভাবনিষ্টিক। ঘরোরা খুটিনাটি। ইাচি কাশি টেবলেট, রেভিওতে সেভার বা ঠুংরী গান, খাবার টেবিলে আম এবং মাঝে মধ্যে মুরগি বা পাঁঠার মাংস।

কথা হচ্ছে যথন তিনি একা থাকেন। যথন নিছের মতন থাকেন। ধেমন এক রবিবার। সেদিন সারাদিন তাঁর ছুটি। আর সারাদিন বৃষ্টি। ওফ্, কী ভেজাটাই ভদ্রলোক ভিজ্ঞলেন। ইচ্ছে করে। জেদ করে আমি বলব না, ভিজ্ঞতে তাঁর ভাল লাগছিল। কদিন আগে অফিসে যাবার সময় একটু ভিজ্ঞতে হয়েছিল বলে পরদিন খাবার টেবিলে বসে ত্বার হেঁচেছিলেন আপনাদের মনে আছে। কিন্তু এ রবিবারের ভেজার কোনো তুলনাই হয় না। গিন্নী দেখলে আংকে উঠতেন, মেরে দেখলে ভয় পেত। ভবল নিউমোনিয়া হবে বাবার। টেচিরে উঠতে আরতি কিন্তু তাদের আতঃ আশকার অনেক দুরে তিনি তথন। সত্যি, কি

করে যে ঘুণতে ঘুরতে এমন একটা জায়গায় এগে পড়লেন। অথচ তাঁর টালা বাবার কথা। মামাতো ভাইয়ের ছেলের মুখে ভাতের নেমস্তর। বাড়িতে তাঁকেই শুধু বলা হয়েছিল। মাধুরী তাড়া দিচ্ছিলেন, আরতি বার বার তাড়া দিচ্ছিল। এইবেলা তুমি বেরিয়ে পড়। আকাশের অবস্থা ভাল না। ছ্দ্রনের তাড়া থেয়ে বাড়ি থেকে তিনি বেরিয়েছিলেন। তারপর ?

নাকের সামনে দিয়ে টালার দ্বীম চলে গেল বাস চলে গেল। তিনি তাকালেন না পর্যন্ত। বেমন সোদিন মাছ ডিম কোনোটাই কিনতে না পেরে বৈঠকগানা বাজারকে কাঁচ ফলা দেখিয়ে শেষটার শিয়ালদা স্টেশনে ছুটে গিয়ে ওল্পন নেওয়ার যন্ত্রটার ওপর দাঁডিরে কতক্ষণ কেবল নিজের ওজন নিলেন। তেমনি আজও। টালার দ্বীম বাসকে বুডো আঙুল দেখিয়ে দক্ষিণগামী একটা গাডিতে চেপে বসলেন। যেন অনেকটা মনের গোঁসায়। নেমস্থলে তাঁর চিরকাল অকচি। বেছে বেছে লোকে কেন যে তাঁকে নেমস্থল্ল করে। ব্যস্ক, তথন থেকে বৃষ্টি।

এটাই 🗃 নাস, তিনি কি জানতেন যে বৃষ্টির মতন বৃষ্টি দেখতে হলে, প্রাণ-ভবে বৃষ্টিতে ভিদ্ধতে হলে তোমাকে পার্ক সার্কাস ময়ণানের কাছে ছুটে যেতে হবে। মিছে কি, আয়নার মতন ঝকমকে সবুদ্ধ একটা মাঠের ওপর কালো মেঘের দাবড়ানি ফু"সানি ছুটোছুটি। কলকাতার আকাশে এত মেঘ এক জারগায় ভিড় করে তিনি আগে জানতেন না। আর ময়দান ঘেঁষে সেই ভয়ংকর নির্জন চ ভড়া পথের তুধারে ক্লফচ্ড়া ও দেবদারু—শাল ও অশোকের সারি। বৃষ্টির ঝনঝম শুক্ত হয়েছে দেখানেও। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন মাঠ না থাকলে আকাণে **प्यापद (थला खर्म ना. गोह ना थाकल दृष्टिद वाखना त्थाल ना। निक्ट गो** जिंद জানালা দিয়ে এ অপরূপ মাঠ ও বনের বৃষ্টি দেখে তাঁর বুকে মোচড দিয়ে উঠেছিল। ভিদ্ৰতে হলে এমন জায়গায় ভিদ্ৰতে হবে। তথনি লাফিয়ে বাস থেকে নেমে পড়েন। তারপর ভিত্ততে শুরু করেন। কতক্ষণ মাঠে দাঁড়িয়ে মাঠের ছিপছিপ রষ্টিতে ভিদ্নলেন। তারপর গাছের কাছে ছুটলেন। গাছতলার ঝুপুর ঝুপুর বৃষ্টির অক্ত স্বাদ। তা-ও কি---ক্লফচ্ডার নিচে দাঁড়িয়ে ভেজার এক স্বাদ, দেব-দারু গাছের নিচের বৃষ্টির অক্ত আম্বাদ। তাঁর মাথা গরম হয়ে গেল। কোন্ গাছের তলায় দাঁড়িয়ে কত বেশি ভিত্তবেন। একটা গাছ ছেড়ে আর একটা গাছের দিকে দেভিন। এর মধ্যেই কুতো সণসপ করছে, জামাকাপড় ভিজে ঢোল। টাক পড়া মাথায় জল দাঁড়ায় না। কচুপাতার মতন গড়িয়ে গলগল করে জামার ভিতর ঢুকছিল। ঘাড় বেঁকিয়ে ওপর দিকে তাকিয়ে তিনি দেখ- ছিলেন বৃদ্ধির বাড়ি থেয়ে গাছের পাতা থরথর কাঁপছে তাল বেরে কাণ্ড বেরে ছলের ধারা ছড়ছড় করে নিচে নামছে। ব্যাঙ তাকছিল, তাছক। কান পেতে শুনলেন। তাকঘরের চাকরি হলে হবে কি। বোঝা গেল বিদ্যাপতি পড়া আছে তাঁর। না হলে মেঘ দেখে এত উল্লাস অস্থিরতা! ভিজতে ভিজতে একটা ঝাঁকড়া গাছের নিচে এসে খমকে দাঁড়ান। হতভম্ব হন। পাতার পাতার ঠাসবৃনন হয়ে মণ্ড একটা ছাতা তৈরি হয়ে আছে মাখার ওপর। বড় বড় বাদামের পাতা রাষ্ট্র আটকে রেখেছে। জ্বল পড়ছিল, না পড়ার মতন, টুপটাপ, তা-ও কতক্ষণ খেমে খেমে, যেন পাখির চোখ চুইয়ে এক ফোঁটা ছ' ফোঁটা। সেটা কিছু না। অবাক হন ভদ্রলোক, গাছের গুড়ি বেষে মামুষ্টি দাঁড়িয়ে আছে। পেতলের বকলস আটা রিপার জল কাদার মাখামাখি। অতসা ফুল রঙের ট্রাউল্লার, গায়ের অপরাজিতা রঙের টুকটুকে নীল কুর্তা, কোনোটাই ভিজতে বাকি নেই, টসটস জল ঝরছে। ঝুপসি লতার মতন মাথার চুল বেয়ে টাপুস টুপুস জল পড়ছে। তেমনি চোখ ছটো। বৃষ্টির জল আটকে গিয়ে লম্বা পালক ঘেরা চোখের পাতা অবিকল ছটো জাফরির মতন দেখাছেছ। আর কোথাও দাঁড়িয়ে ও ভিজছিল যেন। এখন ছাতার মতন গাছটার নিচে এসে আশ্রয় নিয়েছে। ভাল! মনে মনে বললেন তিনি।

তাঁর চোথের দিকে তাকিয়ে ও অল্প হাসল। মাথাটা সামাশ্ত মুইরে তিনিও হাসলেন। ছোটু মামুষ, কিন্তু অত স্থলের মুখ দেখে 'বাও' না করে যেন পারলেন না।

আপনি পোস্টমাস্টার। বলল ও।

হুত। তিনি ঘাড নাডলেন।

নৰ্থ ক্যালকাটার একটা পোস্টাপিদে দেখেছি আপনাকে।

হবে। বদলির চাকরি আমার। তিনি উত্তর করলেন।

এবার ঘাড় ঘুরিয়ে এদিক ওদিক দেখল যুবতী। তারণর, যেন ভারি সম্বর্পণে, জামার তলা থেকে, নিশ্চর বৃষ্টির ভরে কোমরে গোঁজা ছিল, একটা খাম বের করল।

দেখুন তো এটার কত ডাকটিকিট লাগবে ! সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে তিনি থামটা ধরেন। রেজিক্টি হবে ব্ঝি ? হ'. রেজিস্টার্ড লেটার।

দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি। হাতের তেলোর থামটা রেখে ডিনি ওকন

পরীক্ষা করেন। বেশ ভারি, আন্তে বলেন, খুব বড় চিঠি লেখা হয়েছে দেখচি।

আরক্ত হয়ে উঠল ও। বলল, আজ রোববার, আজ হবে না। কালই চিঠিটা পোস্ট করব। আপনি দেখুন কত খরচ পড়বে, আপনি বুঝবেন।

দেখছি দেখছি, আমি এখনি বলে দিচ্ছি, রোজ তো এত চিঠি হাতাই। ঝুঁকে দাঁড়ান তিনি, ৬পর থেকে জলের ফোঁটা না পড়ে, বুকের আড়াল করে খামের ওজন পরীক্ষা করেন। বলেন, বড় চিঠি ভাল। বড় চিঠি না পেলে কারো মন ভরে।

ও ঠোঁট টিপে হাসল।

কালকের ডাকে এটা না পাঠালে সে ভীষণ রাগ করবে।

তা তো করবেই, আমি এখনি ওজনটা বলে দিতে পারব। ডান হাত থেকে বাঁহাতের তেলোর থামটা চালান করেন তিনি। তারপর যেন চোথ বুজে চিঠির ওজন আন্দান্ধ করেন।

কদিন পর এই চিঠি পেলে সে ভীষণ অবাক হবে। ও বলল। হওয়ার কথা। কদিন অভিমান করে চিঠি লেখা হয়নি ব্ঝি!

দেখছি, দেখছি আমি এখনি বলে দিচ্ছি কত ডাকখরচা পড়বে এর। নাকের কাছে তলে তিনি থামের গন্ধ শোকেন। গোলাপ না গন্ধরান্ধ!

ষুবতী ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে থাকে।

গন্ধ শোকা শেষ করে ভিনি থামটা ঠোঁটে ঠেকান।

দেখে মেয়েটি আরও বেশি টিপে টিপে হাসে। মন্ত দাত্রী ভাকে ভাছকী। চারদিকে জলের ছপছপ শব্দ।

জানি আপনারা আবার হৈ-চৈ করে উঠবেন। বলবেন, এই তো এই তো!
এই জ্বস্থাই ভদ্রলোকের এমন স্থাইছাডা চলাফেরা, এমন উদ্ভট সব পাগলামি।
মনে মনে এই জ্বিনিস তিনি খুঁজছিলেন। স্থতরাং এক্টনি তাঁকে নিয়ে একটা—

আমার ইচ্ছে করে না। ময়দানের কাছে বর্ধার গাছতলার এমন স্থলর একটা বিকেল, বিশেষ করে তাঁর ছুটির দিন, মামুষটাকে চুপি চুপি উপভোগ করতে দিতে কভি কি। মনে মনে আমরাও কি এক বিকেলে এমন চমৎকার কোনো গাছের নিচে দাঁড়িয়ে অফুরস্ত ভিজ্ঞতে চাই না।

### এক ঝাঁক দেবশিশু

বাব্দের গাভি প্রায়ই রান্ডার মাঝখানে আটকে যায়। যন্ত্র তো। যন্ত্র কিছু
মান্ত্র না বে খুলি মতন চলবে। তা বলে মান্ত্র কি আটকায় না। খুব আটকায়।
মান্ত্রের ভেতরকাব যন্ত্রপাতি বিগঙ্গে গেলে ডাক্তার ডাকতে হয়। অ্যামব্লেনস
ডাকতে হয়—হাসপাতলে ছুটোছুটি লেগে যায়। মাহুবের জীবন ভারি মূলব্যান।

তাহলেও বাবুদেব এক একটা গাডিব মূল্য কি কম। কলকজা বিগডে গিয়ে গাডি যথন রাস্তায় অচল হয়ে পডে বাবুরা তখন মামুষদ্ধনের খোঁদ্ধ করেন। মামুষদ্ধন এসে দশটা হাত লাগিয়ে গাডিটাকে ঠেলতে থাকে। ঠেলতে ঠেলতে গ্যারেক্ষেনিয়ে তোলে। যার নাম গাডিব হাসপাতাল।

যেমন আছে। থরার তুপুব। রাস্তার মাঝখানে গাডি আটকে গিয়ে বাবু ক্রুমাগত ঘামছেন। কোখায় মাছুব! কাক-পক্ষিটিও চোখে পডছে না। অক্সদিন বাস্তাব ধারে লেটারবক্স এর ছায়ায় নেডি কুন্তাটা পডে পডে ঘুমায়। আছ জায়গাটা শৃষ্য।

বাবু চিন্তিত হলেন। চোথে মুখে উদ্বেগ। লাল লেটারবক্স-এব ছায়ায় লাল কুকুবটা বধন নেই তথন ধরে নিতে হবে ওরাও ধারে কাছে নেই। টের পেয়ে বাবু ক্নমাল দিয়ে কপালের ঘাম মোছেন।

কুকুরটার নাম লালু। ওরাই এই নাম দিয়েছে। কুকুরটা ওদের দঙ্গী। লালু ওদের ছেডে এক মিনিট থাকতে পারে না। লালুকে ছেডে ওরাও থাকতে পারে না। তাহলে ?

বাবু চোধ ঘুরিয়ে এদিক ওদিক দেখেন। এই সময়, এই গরমের ছুপুরে ওরা, বারু বাদের মনে মনে খুঁজছেন—দেহ নাছ হুদা ভোঁদা বেন্দা ছোটকা এবং তাদের আরো কে কে সব সঙ্গী—সোরগোল করে হাইড্র্যান্টের ঘোলা জলে স্নান করে। হি-হি হাসে। এই সময় তাদের দাত দেখা যায়! ছাতাপভা হলদে দাত, পোকায় খাওয়া দাত, ভাঙা দাত। দাত আছে সকলেরই। বত্রিশটা করে এক একজনের দাত। কামড়ে ধরলে বছর কদিনে যায় টের পাইয়ে দেব। কিছু কাউকে কামভায় না ওয়া। স্নান করার সময় জল ছিটায়। অত্য সময় ধুলো। আর বড় জাের পুতু ছিটোয় এর ওর পায়ে। অত্য কাউকে নয়। নিজেদের মধ্যেই এসব খেলা।

উদোম গা, ঝাঁটার কাঠির মতন থোঁচা থোঁচা বাদামী চুল এবং রোদ পোড়া রুখু শরীর ভিজিয়ে নেংটো হয়ে ওরা যথন স্নান করে দেখবার মতন।

আৰু জারগাটা একদম ফাঁকা। বাবুর মাল দিয়ে ঘাডের ঘাম মোছেন। এক ঝাঁক কাক নেচে নেচে হাইড্রাণ্টের কাছে চলে এসেছে। ওরা নেই বলে কাকেরাই এখন প্রাণভরে স্নান। করছে তাইতো, গেল কোখায় সব। বাবু গাডি থেকে বেরিয়ে আসেন। রাস্তার ধারে রাধাচ্ডা গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে সন্ধানী চোখ সুরিয়ে এদিক ওদিক দেখেন।

ভাইতো, বাবু আবার চিন্তা করেন। এই সময় কুলি মজুর কোখায় মেলে যে তার গাড়িটাকে ঠেলে নিয়ে গ্যারেজে পৌছে দেবে। কুলি মজুররা এখন কল-কারথানায় রেলস্টেশনে জাহাজঘাটায় বা এই বাজারে সেই বাজারে বেপারীদের আডতে গুদোমে ছড়িয়ে আছে। মাল তুলছে মাল খালাস করছে। গলির ভিতর একরন্তি একটা অ্যাম্বাসেতার ঠেলতে তারা আসবে কেন। স্বতরাং ওরা। নামু ঘেমু হুলা ভোঁদা এবং তাদের বন্ধুরা। ছুপুর বিকেল রাত, যখনই গাড়ি আটকে যায়, শিস দিয়ে ডাকলে ওরা ঠিক ছুটে আসে। আর তক্ষণি দশটা পনেরোটা বিশটা হাত লাগিয়ে গাড়িটা ঠেলতে আরম্ভ করে। আট দশ বারো ভেরো এক একটির বয়স। তার বেশি নয়। আর একটু বড হলেই তারা জোয়ান মরদ হয়ে বাজারে স্টেশনে অথবা জাহাঙঘাটায় ছুড়িয়ে ছিটিয়ে থাকবে। তাদের আর পাওয়া যাবে না।

ভা হোক পুঠকে পুঠকে শরার, বকের ঠ্যাং-এর মতন লিকলিকে হাত-পা মুরগীর ঠ্যাং-এর মতন দরু দর শরার, বকের ঠ্যাং-এর মতন দরু দরে পারে। তবে ত্জ্বন কুলি হলেই যেথানে কাল্ক চলে, ওদের বেলায় তা হবে কেন। ওদের এক ঝাঁকের দরকার। এক ঝাঁক দেবশিশু, বাবুরা তাই নাম দিয়েছে, কোখা থেকে ওরা এল, কে বা ওদের বাবা, কে বা মা কিছুই জ্বানা যায় না, এক ঝাঁক দেবশিশু দশটা বিশটা পাঁচিশটা হাত ঠেকিয়ে গডগড় করে গাডিটাকে যথন ঠেলতে থাকে বাবু ক্টিয়ারিং-এ হাত ঠেকিয়ে য়াহলাদে চোখ বুজে থাকেন। আর ওরাও তথন গান করে শিস দেয়। ওদেরও আহলাদের সীম. থাকে না। বাবুদের গাড়ি রাতায় আটকে গেলে ওরা দারু খুশি হয়। তার কারণ আছে। এমন একটা দামী চক চকে গাড়ি ওরা ছুলতে পেয়েছে। কেবল ছুলতে পায়া কেন, কিছুক্ষণের জ্বন্ত গাড়িটা ওদের মুঠোর মধ্যে এসে যায়। কেবল কি গ্যারেজ, ইচ্ছা করলে ওরা ঠেলে ঠেলে গাড়িটাকে মাঠের মধ্যে নামিয়ে দিতে পারে। জ্বলে চুকিয়ে দিতে পারে।

পুকুরের জলে নামিরে দিতে আটকার কে। কিন্তু তা কি ওরা করে? কন্দনো না। বাবু চোখ বুক্তে থাকেন। গাড়ি ঠিক জারগার পৌছে বার। গ্যাবেক্তে উঠে বার।

রাতদিন গাভি অবিশ্রি ধরা কম দেখে না। ওদের কান থেঁবে মাখা ছুঁরে বোঁ বোঁ গাড়ি ছুটছে। উত্তর থেকে দক্ষিণে ছুটছে। পূর্ব থেকে পশ্চিমে। ভাইনে বাঁরে সামনে পিছনে—সব সময় গাড়ি। কারণ রাত্তাই ওদের ঘর বাড়ি। রাত্তার রান্নাবান্না থাওরা-দাওরা হাগা-মোড়া। এবং এই রাত্তাই ওদের থেলার জায়গা। ভবে ছুপুরটা একটু ফাঁকা থাকে। গাড়ি ঘোড়া কম চলে। তথন মাথার ওপর পূর্ব জলতে থাকে। রাত্তার পীচ গলতে থাকে। ওরা গ্রাহ্য করে না। গরম গলা পীচের ওপর পারের চটাস চটাস শব্দ করে মহানন্দে হা-ডুড় থেলে, কোনদিন বোঁ বোঁ কানামাছি। আর ঘেদিন ঝুপুস ঝুপুস বৃষ্টি নামে সেদিন তো কথাই নেই। রাত্তার ছপছপ জল ছিটিয়ে দেবশিশুরা হাড় ধরাধরি করে গোল হরে নাচে। হি-হি হাসে। লাল্ও তথন ওদের সঙ্গে এসে যোগ দের। লাল জিভ ঝুলিয়ে দিয়ে লেজ নেডে নেডে দেবশিশুদের ঘিরে লালু বেদম ছুটতে থাকে। তথনকার মতন ওরাই রাত্তার রাজা।

কোধার গেল সব। একটিরও দেখা নেই। বিগডান গাড়ির পাশে দাড়িরে বাব্ মুখ চুন করে ভাবেন। হাইড্রান্টের জলে কাকেরা স্নান করছে, একটা ছেঁডা-ঘুড়ি ইলেকট্রিক তারে আটকে গিয়ে চরকির মতন ঘুরছে। এসব দেখতে দেখতে বাব্ চিস্তা করেন, এ রাজ্য ছেডে ওরা চলে গেছে বিশ্বাস করা যার না। তবে মাঝে মাঝে এমন হয়। এখানকার খেলাখুলা ছেডে এদিক ওদিক সব ফডিং ধরতে চলে যার। অথবা যেন কাঁধে কাঁধ মিলিরে গোল হরে দাঁডিয়ে কোখাও তারা বাদর-নাচ কি ভালুকের খেলা দেখে। খেলা শেব হবার সঙ্গে সঙ্গে তারা ফিরে আসে। এসেই কোন বাবুকে তারা বিগড়ান গাড়ি নিয়ে রান্ডার মাঝখানে দাঁডিয়ে আকাশ-পাতাল ভাবছে দেখলে আর কথা নেই। কালবিলম্ব না করে গাড়িটাকে ছৈকে ধরে সব। মনে হর তথন একটা মন্ত বড় ভিমকলের চাক বুঝি গাড়িটাকে থিরে ফেলল। তারপর অচল গাড়ি চলতে গুরু করল। মনে হবে এক ঝাঁক ভিমকল গাড়িটাকে গড়গড় করে চালিয়ে নিয়ে যাছেছ।

তা বলে ভিমক্সলের মতন হিংস্কটে ওরা মোটেই নয়। দংশন করতে জানে না, বরং উন্টোটা। মরলা ছাতা পড়া দাঁত বের করে ওরা কেবল হাসতে পারে। আর পারে রক্তশৃষ্ণ ফ্যাকালে বড বড চোখ মেলে ফ্যালফ্যাল করে পৃথিবীটার দিকে তাকিয়ে থেকে কেবল খুলি হতে। ওরা সব কিছু দেখে খুলি। বাবুদের গাড়ি আটকে গেছে দেখে যেমন আনন্দ পায় তেমনি ধুলো আাশফটের চিকন কণা উড়িয়ে ওদের চোখ কানা করে দিয়ে দোঁ করে এক একটা গাড়ি বেরিয়ে বাছে দেখেও ওরা কম আমোদ পায় না। আর বাবুদের বাড়ির ছেলেমেয়েদের দেখে। বিশেষ করে ওদের বয়সের শিশুরা ফিটফাট সেক্তে-গুছে বই-এর ব্যাগ টিফিনের বাক্স কলের বোতল হাতে ঝুলিয়ে যথন স্থলে যায়। রাস্তার এক পাশে দাঁড়িয়ে এরা দেখে। এদের মনে হয় কি আশ্চর্য একটা রঙের মিছিল দেখছে। কেমন রঙিন জামা-কাপড় এক একটির গায়ে। ত্থ-ছানা খাওয়া নধর ফরসা শরীর। যেমন বাবুদের চকচকে ঝকঝকে গাড়িগুলি ছুঁতে পেরে এদের আহলাদের শেষ নেই, তেমনি এদের বয়সের ঐ সব দামী পোশাকপরা টুকটুকে শিশুদের ছুঁতে পেলেও এরা বর্তে যেত। কিন্তু তা তো হবার নয়। সন্দে চাকর দারোয়ানরা খাকে। কারো অভিভাবক। এই সব ছেলেমেয়েদের ছুঁতে গেলে ধরতে গেলে এরা ভীষণ ধমক খায়। গালিগালান্ধ শোনে। তাছাড়া ভালো ভালো জামা কাপড় পরা ক্ষীর ননী খাওয়া শিশুরাও এদিকে, এদের দিকে মোটে তাকাতে চার না। চোখে চোখ পড়লেই মুখ ঘুরিয়ে নেয়। নাক সিঁটকার।

এই জক্ত এরা, রাস্তার দেবশিশুরা কিন্তু কথনো মন থারাপ করে না। অভিমান করে না। রাগ করে না। এরা বোঝে ছেঁড়া ময়লা নেকড়ার জামা কাপড় গারে তাদের। তা-ও আবার সকলের নেই। উদোম দিগম্বর মৃতি। নোংরা হাত পা নথ চুল। হাভাতে জিরজিরে শরীর। ভিমরুলের মত ময়লা রং। বাবুদের ছেলেমেরেরা ওদের কাছে এদের বেঁষতে দেবে কেন! কাজেই দ্র থেকেই এরা ঝক্ঝকে বাচ্চাদের দেখে খুশি হয়। যতক্ষণ চোখ যায় হাঁ করে চেয়ে থাকে। ক্থনো রিকশার, কথনো গাড়ি চেপে এই সব আশ্চর্য শিশুরা স্থলে যায়। স্থল থেকে বাড়ি ফেরে।

আরো আছে। বাবুদের গিন্ধিরা, ঝকমকে চেহারার ছেলেমেয়েদের মায়েরা, জমকালো শাড়ি জুডো, গয়নাগাটি গায়ে—উত্ত অনেকে গয়না পছন্দ করেন না, ঘড়ি পরেন হাতে—ব্যাগ ঝুলিয়ে হাঁটেন। বধন তারা বাড়ি থেকে বেরোন বা বাইরে ঘুরেটুরে ঘরে ফেরেন তাদের দেখেও এরা বেজায় খুশি হয়। কত কিছু সঙ্গে থাকে গিন্ধিদের। নতুন শাড়ির প্যাকেট জামার প্যাকেট সন্দেশের বাল্প আঙ্বের ঠোঙা, বাচ্চাদের জল্প রক্মারী খেলনা। দেবশিশুদের তধন ভারি লোভ হয় ঐ জিনিসগুলি একবার ছুয়ে দেখতে। কথনো কথনো এরা হাড় বাড়িয়েও দেয়। এবং গিন্ধিদের পিছু পিছু অনেকট। পথ ছুটে বায়। হৢল

যদি তারা হেঁটে যান। গাডি চডে গেলে গাড়ির পিছনে ছোটে, কিন্তু এক-সমর তাদের থমকে দাঁড়াতে হয়। হাত গুটিরে নিতে হয়। মহিলারা দাঁভ থিটান, চোখ রাঙান। সরে যা সরে যা ! নোংরা সব। গিন্নিরা রীতিমত চেঁচামেটি করেন।

কাজেই এরা দাঁডিয়ে পডে। মুখ কালো করে না। ভাবদার মতন কেবল হাসে। আর ড্যাবড্যাবে চোখে গিরিদের হাতের শাড়ি জুতোর থাক্স সন্দেশের বাক্ম ফলের ঠোঙা পুতৃল খেলনাগুলি দেখে। ফরদা মোটাসোটা চেহারার মায়েরা মুখ ঘুরিয়ে চলে যান। কিন্তু তবুও তাদের ভালো লাগে। যেন আর একটা মিছিল দেখতে পাওয়ার আনন্দ পায়।

বক্তশ্ব ফ্যাকাদে চোথগুলি কিছুক্ষণের জন্ম চকচকে হয়ে ওঠে।

এবং কিছুটা পথ ওই সব দামিদামি গিন্নিদের পিছনে যে ছুটতে পেরেছে তাতেই তাদের ভৃপ্তি।

একদিন, কেবল ঐ একদিনই, এক গিন্নির হাতের একটা দ্রব্য ছুতে পারার স্থবোগ হয়েছিল এদের। না, সকলের না। দলের একজনের। ভোঁদার।

একটা রিকশা চেপে ঘরে ফিংছিলেন মহিলা। সঙ্গে এত সব ঠোঙা বাক্স
প্যাকেট। কিছু কোলের ওপর চাপান ছিল। কিছু তার হাতে ধরা ছিল।
হঠাৎ রিকশাটা একটা ঝাঁকুনি থাওয়াতে তার কোলের একটা বাক্স ছিটকে রাস্তার
পড়ে বায়। মহিলা হয়তো থেয়ালই করতেন না। যেমন চলছিল, ঠুং ঠুং ঘন্টা
বাজিরে রিকশাটা চলে যেত। কিন্তু ভোঁদা জিনিসটা দেখতে পেল। তক্স্বনি
হুমড়ি থেরে পড়ে বাক্সটা কুডিয়ে নিয়ে রিকশার পিছনে ছুটতে লাগল আর চেঁচাতে
লাগল: থেই িকশা, হেই রিকশাওয়ালা! রিকশা দাঁড়ায়। মুখধানা আহলাদে
লাটখানা করে ভোঁদা রংচং-এ কাগজের বাক্সটা মহিলার হাতে তুলে দেয়। বাক্স
ফিরে পেয়ে তিনি মহাখুলি। তা বলে রান্ডার কোন ছেলেটা এত বড একটা
উপকার করল দেখতে একবার কি ভোঁদার মুখের দিকে তাকালেন? মোটেই
না। আর পাঁচটা বাক্স ও ঠোঙার সঙ্গে হারান বাক্সটা কোলের ওপর যত্ন করে
বিসিয়ে দিতে তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন তখন। এবং দেখতে দেখতে তাকে নিয়ে

কিছ ভোদার দিকে তাকাবার অনেক লোক ছিল। তার সন্ধীরা। স্থাই ছুটে এসে ভোদাকে পাঁজাকোলা করে শৃষ্টে তুলে ধরল। প্রাণভরে দেখল তাকে। সেই মূহুর্তে ভোদা একটি দর্শনীয় ব্যক্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাব্দের এক গিন্নির একটা মূল্যবান বায় ছুতে পেরেছে। যা এত কাল চেঠা করে ভারা কেউ পারেনি। ভোঁদা ভাগ্যবান। যে হাত দিয়ে ভোঁদা বাক্ষটা রাস্তা থেকে কুড়িয়ে নিয়ে মহিলার হাতে তুলে দিয়েছিল দেই হাতটা নিয়ে সঙ্গীদের ময়্যে কাড়াকাডি পডে গেল। সবাই ভোঁদার হাতটা নাকের কাছে টেনে নিয়ে শুকতে চাইছিল। তাইতো, ভোঁদার হাতে একটা অহ্য রকম গদ্ধ লেগে আছে। এই গদ্ধের সঙ্গে তারা কোনো দিন পরিচিত ছিল না। ভোঁদার হাত শুকে শুকে তাদের আশ মিটছিল না। কি ছিলুরে ভোঁদা গুই বাল্সে—কিসের বাল্প গুটা? আমি কি করে জানব। আমিও ভাবছি। বাল্যটা খুলে দেখিনি। এক গাল হেসে ভোঁদা নাকের কাছে নিয়ে নিজের হাত শুকতে আরম্ভ করল। তারপর সারাটা বিকেল রান্ডার ধারে কদম গাছটার নিচে বসে সকলে মিলে জল্পনা করল মহিলার ঐ বাল্পে সন্দেশ ছিল। নাকি আমসন্থ নাকি সাবানটাবান। শাডি জুতোর বাল্প হলে আকারে সেটা আরো বড হত। ভারি হত ইত্যাদি।

আছ, এখন, তাহলে দব গেল কোখায়! বাবু মুখ কালো করে থাকেন। গিন্নিকে কথা দিয়ে এসেছিলেন গাডি নিয়ে সকাল সকাল বাড়ি ফিরবেন, তারপর ত্জনে মিলে সিনেমার যাবেন। এখন এভাবে যদি রাস্তায় গাড়িটা পডে থাকে, ভরানক চিস্তিত হয়ে বাবু নতুন সিগারেট ধরান। না। বাবু জানেন না, এই ভর তুপুরে একটা ফাজিল প্বাল হাওয়া ছেডেছিল।

কাতিক মাস। এখন প্বের বাতাস বইবার কথা নয়। তবে কিনা, কথায় বলে, হাওয়ের মজি। কথন কোন দিকে বইবে জনেক সময় ঠিক থাকে না। এখন হয়েছে কি, সেই প্বের বাতাসে একটা ভারি চমৎকার গন্ধ ভাসিয়ে জানছিল। প্রথমটা তারা—হদা ভোঁদারা ব্যুতেই পারল না। কিসের এই মিটি মাতাল করা গন্ধ। তারপর তারা ব্যোছে। লুচি ভাজার স্থবাস। যেন খাটি গাওয়া ঘিয়ে শয়ে শয়ে হাজারে হাজারে লুচি ভাজা হচ্ছে কোথাও। সঙ্গে তাদের মনে হল, তারা অনেককাল লুচি থায়নি। বা কোনদিন থেয়েছে মনে করতে পারল না। কেবল শুনেছে। গরম লুচি। লুচি হাল্য়া। লুচি রুমারে। লুচি মাছের কালিয়া।

আশ্চর্য কাণ্ড! সঙ্গে সঙ্গে তাদের জিভে জল এল। সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রচণ্ড ক্ষ্মা তাদের পেয়ে বসল। পেয়ে বসল মানে কি—পেটের ভিতর দাউদাউ আগুন জলে উঠল। এই অভিজ্ঞতা নতুন। এমন আর হয়নি। কত লোককে কত কিছু খেতে দেখে তারা। কত মামুষ ভাল ভাল থাবার জিনিস কিনে নিয়ে যায়, নিত্য তাদের চোথে পড়ে। সারাদিন তারা রাস্তায় ঘোরে।
এক একটা থাবার দোকানে কত রকমারী থাবার সাজান থাকে। দেখে তাদের
জিতে জল আসে না। পেটের মধ্যে এমন আগুনও জলে না। তারা তাদের
মনে থেলাধূলা করে। নেংটো হয়ে হাইড্রান্টের জলে স্নান করে। এ ওর
গায়ে জল ছিটোয়, কাদা ছিটোয়। আর হি হি হাসে। যেমন একটু আগে
গরম অ্যাসফল্টের ওপর ছুটোছুটি করে হা-ডু-ডু থেলছিল। হঠাৎ সব ওলটপালট হয়ে সেল। থেলা থেমে গেল। এক সঙ্গে সবাই দাঁড়িয়ে পড়ল।
যেদিক থেকে সেই গদ্ধটা আসছিল, প্ব বরাবর ম্থটা ঘ্রিয়ে রাগল। তাদের
সঙ্গী কুকুরটা, যার নাম লালু, তাদের দেখাদেখি প্বদিকে ম্থটা তুলে ধরে
ঘেউ-ঘেউ করে উঠল। অর্থাৎ সেও সেই আশ্রে গদ্ধ টের পেয়েছে। বোধকরি
একটু বেশিই টের পেল। কারণ কুকুরের ভ্রাণশক্তি বড়ো প্রাল। এবং তার
ঠিক এক সেকেণ্ড পরেই ঘাড ঘ্রিয়ে লালু এদিকে, তার বন্ধদের ম্থের দিকে
ভাকাল, তারপর প্রদিক ধরে ছুটতে সাগল।

লালুর ইন্ধিডটা নেম বেম হুদা ভোঁদাদের বুঝতে বাকি থাকে না। ভারাও তথন লালুর পিছু পিছু ছুটতে আরম্ভ করে।

একদমে পোয়া মাইল ছুটে গিয়ে একটা জমকালো বাডির ফটকের সামনে তারা দাঁড়ায় বাড়ির সামনে প্রকাণ্ড লনে মেরাপ বাঁধা হয়েছে। কত মাত্র্য ভিতরে চুকছে। সারি সারি গাড়ি দাঁড়ায়। গাড়ি থেকে বাবুরা নামছেন, গিলেরা নামছেন — তাঁদের ছেলে মেয়েরা নামছে। তারপর ফটক পার হয়ে ভিতরে চলে যাছে।

নেমন্তর থেতে এসেছে সব বোঝা যায়। বিয়ে ? মুখে-ভাত ? পৈতে ? আছে! কিছু একটা হবে তো বটেই। না হলে এত লোক থেতে আসে। এত ভাল রান্নার গন্ধ। নেমু ঘেমু হলা ভোঁদারা এখন সার কেবল লুচি ভাজানা, মাছ ভাজা কপির ডালনা, ছোলার ডাল, মাছের কালিয়া, মাংস পোলাও চাটনি এবং দই রাবড়ি রসগোল্লার ভ্রভুরে গন্ধ টের পেল। লালু আগে টের পেল। লহা জিভ দিয়ে সে ঠোঁট চাটছিল। দেখে দেবশিশুরাও ঠোঁট চাটভেলাগল। তাদের কুধার আগুন নতুন করে দাউদাউ করে উঠল। লালুর দেখাদেখি ফটকের গা ঘেঁষে সকলে দাঁড়াতে গেল। তথ্নি চাকর দারোয়ানরা হৈ-হৈ করে তেড়ে এল। এই এদিক না এদিক না, সরে যা! পালা। ভরে সকলে পিছিরে এল। একটু পরে আবার তারা ফটকের দিকে এগোয়। আবার চাকরবাকরেরা ছুটে আসে। আবার ভোরা এখানে! যদি কিছু থেতে চাস,

কিছু পাবার আশা করিদ তবে বাডির দামনে থেকে দরে পাডা। নইলে মেরে ঠাণ্ডা করে দেব। চাকরদের শাদানি শুনে আর তারা ওদিকে এগুতে দাহদ পেল না। কিছুক্ষণ রাস্তার এধারে দাঁডিয়ে থাকার পব বৃদ্ধি করে তারা বাডিব পিছন দিকে দরে এল।

তাদের বৃদ্ধি ঠিক বলা যায় না। লালু পথ দেখিয়ে নিয়ে এল। এবার ভোঁদাদের চোথ চডকে ওঠে। এটো খুরি ভাঁড ও কলাপাতাব পাহাড জমে আছে। বোঝা গেল কয়েক হাজার মান্ত্র ইতিমধ্যে থেবে গেছে। লাগো যাবে। গাডির পর গাডি এসে লাডাচ্ছে ফটকের সামনে। দলে দলে বার্বা গিরিরা তাদের ছেলেমেরেরা গাডি থেকে নামছে। যাই হোক, এটো পাত। ও মাটির ভাঁড চাটতে তারা কিছু এখানে আদেনি। তাদের অপেক্ষা করতে হবে। ছ'ত্বার ভেডে এলেও, চাকরবাকরদের কাছ থেকে এটুকু অন্তত আশা পাওয়া গেছে, শেষ পর্যন্ত কিছু তাদের থেতে দেওয়। হবে। বাব্দের মতন তারাও লুচি মাংস পোলাও কালিয়ার ভাগ পাবে। হয়তো কম পাবে। তা বলে শুধু মুখে তাদের ফিরিয়ে দেওয়৷ হবে না। অল্ল শ্বর খেতে পেলেও তারা তৃষ্ট হয়।

জায়গাটা কেমন অন্ধকার মতন। হবেই। কেবল তো একটা বাড়ি না। কম করেও দশটা বাডি আকাশে গলা উচিয়ে দাঁডিয়ে আছে। সব কট, বাড়ির পিছন দিক এটা। সব বাড়ির জ্ঞাল এখানে এসে পড়ছে।

হু, কিছু পাবে তারা। ভোঁদারা চিন্না করল। তাদের পাওয়া উচিত। তাশা কিছু বাইরের লোক না। ধরতে গেলে এ পাডার ছেলে। বাবুরা গিরিরা, তাদের বাডির ছেলেমেয়েরা, তাদের আত্মীয়বর্রা রাজদিন রান্তায় ঘাটে ছলা ভোঁদার দলটাকে দেখছে। চিকিশ ঘণ্টা রান্তায় থেলাধুলো করছে ওরা। লালুও সারাক্ষণ এ পাডায় ঘ্রঘ্র করছে। শ্বতরাং তারও কিছুর প্রাপ্তির আশা আছে। অন্ত কির হলে লালু এতক্ষণ এটো পাতায় মধ্যে মৃথ ভূবিয়ে দিত। আদ্ধ সে তা করল না। সেই বড বাড়ির দিকে মৃথ ভূলে দাঁডিয়ে ঘন ঘন লেছ নাড়তে লাগল। বেশ কিছুটা নময় কাটে। ধৈর্ম ধরে অপেক্ষা করে তারা। জ্ঞালের টালের মশ্যে দাড়িয়ে থ্ব যে একটা খারাপ লাগাছিল তা নয়। এ পাডায় অনেক ক্ষপ্রল তাবা খাটে। খেটে মাঝে মাঝে মণি-মুক্তো কুডিয়ে পায়। যেমন নেয় একদিন একটা আন্ত পাউকটি পেয়েছিল। খদিও বাসী ফটি। শুকিমে চিপদে মেরে গেছিল এবং পিঠটা এক্বারে পোড়া ছিল, তা হলেও আন্ত ফটি। যেছ একদিন একছড়া আন্ত্র

কুড়িয়ে পায়। দোবের মধ্যে একটু দাগ ধরেছিল। তা না হলে আঙুরটা ভালই ছিল। হদা একবার একটা বীয়ারের থালি বোতল পেয়ে যায়। এত চমৎকার ছিল না বোতলটা দেখতে। খাঁটি বিলিতি বোতল। হুদিন নিজের কাছে রেথে পরে হুদা শিশি বোতলওয়ালার কাছে বোতলটা বেচে পাঁচ পয়সা পায়। মন্দ লাভ হয়েছিল কি। ভোঁদা সেদিন এতবড একটা প্ল্যাফিকের পুতুল পেয়েছিল। মুখটা এবং পেটটা একটু তুবডে গিয়েছিল। তা হলেও কত বড়ো একটা পুতুল। এভাবে অনেক দিন অনেক কিছু তারা পেয়ে যায়। বেন্দা একদিন একটা প্রীং কেটে যাওয়া টিনের মোটরগাডি কুডিয়ে পেয়েছিল। কিছু সবচেয়ে ভাল জিনিস পেয়েছিল বেন্দার ভাই মেন্দা। একটা চেন লাগান গেঞ্জি। এখানে ওখানে খানিকটা করে ই'ত্র টুকেছিল। তাতে কিছু ক্ষতি হয়নি। এক নাগাডে ছ'মাস মেন্দা লাল টুকটুকে রঙের জামাটা পরতে পেরেছিল। যদিও তার গাযের মাপ থেকে একটু বেশি বড ছিল। তা হলেও এমন একটা গেঞ্জি আর কোথায় সে পেত! কে দিও তাকে! কাজেই এটা ওটা পেয়ে যাবে আশায় হয়দম তারা জঞ্জাল বাঁটে।

অবশ্র আজকের জঞ্জাল কেবল এটো কলাপাতা ও মাটির গেলাস ভাঁড। বাঁটবার মতন কিছু নেই। আরো কথা আছে। খাওরার গন্ধ এক, আর এটো উচ্ছিষ্টের গন্ধ অন্ত। পাতার লেগে থাকা ছেঁড়া লুচি মাংসের ঝোল মাংসের হাড মাছের কাঁটা চাটনি দই ইত্যাদি এর মধ্যেই যেন পচে উঠে একটা বিচ্ছিরি টকো মদো গন্ধ ছড়াচ্ছিল।

তা হলেও তারা ঐ হুর্গন্ধ ভরা আবর্জনা নাকের সামনে নিয়ে অপেক্ষা করে।
কম করেও যেন কয়েক হাজার কাক উড়ে এসে এটো পাতার পাহাডের ওপর
বসে এটা ওটা ঠকরে ঠুকরে থাচ্ছিল। অনেক ধাবার সামনে ছড়ান ছিল।
তাই কাকের গোষ্ঠীর থাওয়া আর শেষ হচ্ছিল না। যত ধাচ্ছে
তারা তত বেনী কা-কা ডাকছে। ক্রমেই শক্ষটা বাড়ছিল। ফলে উচ্ছব বাডির
হাকডাক গোলমাল ভাল শোনা যাচ্ছিল না, বোঝা যাচ্ছিল না। এরকম
জ্ঞালের সামনে দাঁডিয়ে দেবশিশুদের এক এক জনের আট দশ বারো তেরো
বছরের জীবনে কাক কুকুরের ডাক ও টেচামেচি কম শোনা হয়নি। যেথানেই
জ্ঞাল দেখানেই কাক কুকুর। এই শহরে তো বটেই, পৃথিবীর সর্বত্র এই
নিয়ম।

ষাই হোক, একভাবে এক জারগার দাঁড়িয়ে দশ পনেরে: বিশ মিনিট—আধঘন্টা:

কেটে গেল। তারপরও তারা দাঁড়িরে থাকল। তারা ব্রতে পারছিল না, শেষ পর্যন্ত আরো কিছু পাবার আছে কিনা।

এদিকে ক্ষ্ধায় পেটের নাড়িভু ড়ি মুখে উঠে আসার উপক্রম। সেই সঙ্গে একটা বমিবমি ভাব, মাখা ঝিমঝিম, চোখে অন্ধকার দেখার মতন অবস্থা দাঁড়াল সকলের।

তারা চিন্তা করল, আবার ঘুরে ফিরে ফটকের সামনে দাঁড়াবে কিনা। না, তা হয় না। চাকরদের দাঁত থি চোনি ও দারোয়ানদের লাঠির চেহারা মনে পড়তে তারা নিরস্ত হয়। বরং যেথানে আছে সেথানে অপেক্ষা করাই বৃদ্ধিমানের কাব্ধ হবে।

অহো, ওধানটায় দাঁড়িয়ে থেকে তাদের লাভ হল বৈকি। তা না হলে বাবুদের বাড়ির এতসব কাণ্ডকীর্তি দেখতে পেত না যে। লুচির বদলে জলস্ত সিগারেটের টুকরো তাদের গায়ে এসে পড়ছিল। দেখে তারা হতভম। এতবড একটা বাড়িতে কি ছাইদানির অভাব হল! হতে পারে, তারা তথন চিন্তা করল, নেমন্তম খেতে অনেক বাবু এক জায়গায় জড়ো হয়েছিল। বাড়ির কর্তা কত ছাইনানি জোগাবে। স্বতরাং রেলিং টপকে এদিকের জঞ্চালে পোডা দিগারেটের টুকরো ছু"ড়ে ফেলা বৃদ্ধিমানের কান্ধ হবে বাবুরা ধরে নিয়েছেন। তা না হয় নিলেন, কিন্তু বাবুদের গিন্নিরা কি করছিলেন। অনেক মাইলা ভিড় করেছেন নেমন্তর বাডিতে। মনে হয় গলা পর্যন্ত লুচি মাংস দই রসগোলা ঠেসে তারা অনবরত পান চিবোচ্ছিলেন, আর মৃত্মু ছ: বাডির পিছন দিকের বারান্দায় ছটে এসে জ্বদা-গদ্ধী পানের পিক ফেলছিলেন, পানের ছিবড়ে ফেলছিলেন নিচে। দিগারেটের আগুনে নামুর কাঁধের চামড়া ও বেন্দার পিঠের চামড়ায় ফোসকা পড়ে গেল। এবার পানের পিক পড়ে ভোঁদার মাখায় সবটা চুল ও হঠাৎ ওপর দিকে মুখ তুলে তাকাতে মেন্দার গাল লাল হয়ে গেল। দেখে মনে হয় একসঙ্গে তিনটি পিচকিরি থেকে রং ছিটকে এসে পড়লো হু' জনের গায়ে। তাছাড়া कि। আসলে একসঙ্গে তিন চারটি গিন্নি ওপর থেকে এত পানের পিক ছিবড়ে ফেলে চলে গেলেন। তারা পরিষ্কার দেখছিলেন নীচে একদঙ্গল ছেলে গাঁড়িয়ে।

দেবশিশ্বরা কিন্তু রাগ করল না। গোড়ায় খানিকটা অবাক হল, তারপর আর অবাকও হল না। বরং এ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে শব্দ না করে হাসছিল। তারপর আরো যা কাণ্ড ঘটল না—অবিশ্বাস্ত ব্যাপার! কাউকে বলা ষায় এসব! তাদের বয়সের দশবারো তেরো বছরের ধাড়ি ধাড়ি ছেলেগুলি, যেন বাডিতে বাধকমের অভাব, এাদকের বারান্দায় ছুটে এসে পটাপট প্যান্টের বোতাম খুলে রেলিঙের ফাঁক দিয়ে ঝপঝপ পেচ্ছাব করতে লাগল। ভোঁদাদের মৃথ মাথা লক্ষ্য করে পেচ্ছাব করল। একবার করে আশ মিটল না, ত্বার তিনবার করে ঘুবে ঘুরে এসে বাবুদের ছেলেরা প্যান্টের বোতাম খুলছিল। যেন ভারি আমোদের থেলা একটা।

এদব দেখে শুনে এবার বেশ জোরে, শব্দ করে হাসতে ইচ্ছে হল ভোঁদা বেন্দা নামু ঘেমুর। হাসলো না যদিও। হেসে করত কি। তা বলে কি মনের তুঃখে তারা কাঁদল। কেঁদেই বা হত কি। যা হবার তা হল। বরং ওই যে বলা হয়েছে, মন্থ একটা লাভ হল ভাদের। তাবা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করছে। যেন একজন আর একজনকে প্রশ্ন করল, এই জন্মই কি বাবুরা যথন দামি গাডি চড়ে বেডান, তাদের দেখে আমাদের এত ভাল লাগে! সেজেগুজে গিন্নিরা যথন বেরোন, তাদের ছোঁশার জন্ম. কাছে ঘেঁষবার জন্ম আমাদের এত আকুলি-বিকুলি! আর তাদের ইস্কুলে পড়া ফুলের মতন ফুটফুটে ছেলেমেয়েরা! সোনার চাদদের চোথ ভারে দেখতে আমাদের কত সাধ হয়। কথা বলিস না কেন ৰেন্দা ? ভোঁদা উত্তর দে! ভোঁদা হুদা বেন্দা ঘেম্ব—কাবো মুথে রা নেই। তারা টের পেল লুচি মাংদেব ক্ষ্ণাটা একদম চলে গেছে। কাজেই বাডির পেছনে আর দাঁডিয়ে থাকার দবকাব পড়ে না। বাডিব পেছন ছেডে সদর মুরে তারা রান্তায় উঠে এল। তবে কিনা ওথান থেকে সরে আসার সময় আর একটা বড ঘটনা ঘটে গেল। চাকরদের কেউ উপর থেকে হুডহুড করে তু'গামলা গরম জল ছেডে দেয়। কারো গাযে লাগল না। পডল লালুর পিঠে। গরম ছ্যাকা লেগে লালু ভয়ানক জোরে কাঁইকুঁই করে উঠল। কিন্তু সন্ধারা চুপ দেখে তথুনি লালু চুপ করে যায়। বুঝল এখানে কাঁদাকাটি করে কিছু হবে না । রান্তায় উঠে এসে, ভোঁদাদের দেথাদেখি, কুকুর হলেও সব বোঝে লালু, দাত বের করে সকলের সঙ্গে হি-হি হাসতে লাগল। ভোদা মেন্দা নেমু ঘেমুর মতন সে-ও যে আয়নার ওপিঠ—নোংরা দিকটা দেখে এল। এক ছুটে ভারা তাদের জায়গায় ফিরে এল। বিগড়ান গাডি পাশে রেথে বাবু রণন্তার মাঝখানে খোঁডা হয়ে দাঁডিয়ে। তাদের দেখে বাবুর মুখে হাসি ফুটল। কোথায় ছিলি সব বাছারা এতক্ষণ। তোদের পথ চেয়ে চেয়ে বিকেল হয়ে গেল। কালো কুতকুতে শরীরের ভোমরার ঝাঁক গাডিটাকে তথুনি ঘিরে ফেলল। বাবু নিশ্চিম্ব হয়ে দরজা খুলে ভেতরে ঢোকেন। দশটা হাতের ঠেলায় গাড়ি গডগড়িয়ে চলল।

ভোরা কথা বল। ভোরা গান গা। অন্ত দিন ভাই করিদ না! গাড়িভে বদে বাবু আহলাদের স্থবে বলেন।

কিন্তু কথা বলার সময় কই। গান গাইবে তারা কথন। সেই যে হাসি শুক্র হয়েছে এখনো অনর্গল হি-হি হাসছে।

কি হল আজ্ব তোদের! বাবু জানলার বাইরে গলা বাড়িয়ে দেন। তার মনে হল গাড়িটা যেন বেশি জোরে ছুটছে। বেশি জোরে জোরে ওরা ঠেলচে আজ্ব।

রোদ কমে গেছে। এখন ঘর বাডি গাছগাছালির ছায়া বেশি। ছায়া ধরে ধরে গাডি ছুটছে। পাখিদের কিচিরমিটির বাডছে। আত্তে আত্তে! বাবু ভয় পান। আগে আগে লেজ তুলে লালু দেডিয়। লালুর পিছে পিছে গাডি নিয়ে দেবশিশুরা হুড়মুড ছুটছে।

আরে গ্যারেজ এনে গেল দেখ দেখছি। বাবু ব্যস্ত হয়ে ভিতর থেকে টেচান। হা গ্যারেজ এসে গেল। গ্যারেজ পিছনে পডে থাকে। তারা থিকথিক হাসে। আমার বাডি এসে গেল। এসে গেল। এই শোন! দাঁডা। বাবু ক্রমাগত টেচান। তারা কান দেয় না। দাঁডায় না। বাব্র বাডি পিছনে ফেলে গাডি নিয়ে ছুটছে। তোরা আমায় কোথায় নিয়ে চললি ? আর্তনাদ করে ওঠেন বাবু। কোথায় গিয়ে তোরা থামবি শুনি?

লালু যেখানে নিয়ে যায়। লালু যেখানে গিয়ে থামবে। হেদে উত্তর করে ভারা। হেদে কুটি কুটি সব।

তোদের মতলবটা কি। এই ইতরের দল! ইতরের দল কথা বলে না। সরু
লিকলিকে হাত পা, বকের ঠ্যাং-এর মতন শিরদাঁডা। একরন্তি এক একটা শরীরে
যেন এখন অস্থরের বল জেগেছে। উর্ধ্বাদে গাড়িটা ঠেলে ঠেলে চলেছে। যেন
একটা থেলা। যেন গাড়িটা তাদের হাতের থেলনা। তছনছ ভেঙে শুঁডিয়ে তবে
ছাডবে। নাকি রাস্তার ওধারে থাদের ভিতর ফেলে দেবার মতলব। এই এই।
বাবু লাফিয়ে গাড়ি থেকে বেরোতে চান। তার আগেই কুকুরটা একলাফে মন্তবড
থাদ ডিঙোয়। আর গাড়িটা গড়াতে গড়াতে শেষটায় প্রকাণ্ড তেঁতুল গাছের
শুঁডিতে ঠেকে সানঝন শব্দ করে থেমে যায়। তার মানে উইওসীলের কাচ ভাঙল,
বনেট ছ্মছে মৃচছে গেল, বাবুর কপাল ফেটে রক্ত বেরোল। ক্রমাল চাপা দিয়ে
তিনি গাড়ি থেকে নামেন। জাঁয়, বাবু হাতপা ছুঁডে গর্জাতে থাকেন। শুয়ারের

ৰ্মাক। ভিথিরের ছাওয়ালরা ! ভোরা সাপের পাঁচ পা দেখেছিস ! তাই না ? তোদের পুলিশে ধরিয়ে দেব ।

তারা দাঁড়িরে থাকে। শব্দ করে না। ভর পেয়ে ছুটে পালায় না।
কি হয়েছিল শুনি ? খিদে পেয়েছিল ? মাথা গরম হল কেন তোদের আত্ত ?
বাবু টেচাতে থাকেন।

ভ্যাবভ্যাব চোখে একটু সময় তারা বাবুকে দেখল। তারপর হাউহাউ করে একদক্ষে কেঁদে ফেলল। লালুও ঘেউ-ঘেউ করছিল। তারও চোখ বেয়ে টপটপ ফ্রল পড়ছে।

## **ৰহড়া**

টাকা গোনার শব্দ ? কোন টাকা ? কাগজের টাকা ! কয়েন ! উহু, কণোর টাকা এখন চোখে পড়ে না ৷ চোখে পড়লই বা । ঐ ভারি মূলা মাস্থ আজ বয়ে বেড়াতে রাজী নয় ৷ সর্বত্র কাগজ । নোট ।

ভা বলে রান্তায় দাঁভিয়ে লোক দেখিয়ে কেউ টাকা গোনে কি? মান্ত্র অভি
চকুর। গোপনে সে কড়ি রাখে, গোপনে তা গোনে। হাা, পকেটে টাকা রেখে
দরকার হলে রান্তায় চলতে চলতেও সে গোনে। পকেটে হাত চুকিয়ে চুপিচুপি
গোনে। অবশ্রই কাগজের টাকা। অন্ধকার পকেটের গহররে তু আঙুলে সে
নোটের ভাঁজ ওটায় আর গুনে গুনে চলে। তার অঙ্গুলি সঞ্চালনের দক্ষন
কাগজের টাকার একটা মন্ত্রণ খসখদ শব্দ হতে পারে বৈকি। সেই শব্দ আমি
আপনি ভনতে পাই না। রান্তার দশরকম গোলমালে তা চাপা পডে যায়।
কেবল মান্ত্রটার ঠোট নড়ে। দেখে আমরা অনুমান করতে পারি লুকিয়ে
লুকিয়ে সে কিছু গুনছে। টাকা।

কিন্ত অনেক সময় আবার গোলমালও হয়ে যায়। আমরাই গোলমাল করে ফেলি। ভাবি, ভদ্রলোক বুঝি মন্ত্রটন্ত্র আওডাছে। হরিনাম জন্মছে। ক্লের অটোত্তর শতনাম ?

এইরকম চিন্তভোষকে দেখে আমাদের গোলমাল হয়। রাস্তা দিয়ে যথন সে হাঁটে তার ছ পকেটে হাতছটো ঢোকান থাকে আর অনর্গল ভার ঠোঁট নড়ভে শাকে। ওপর নিচে ছ ঠোঁটই সমানে নড়ছে। আগে এই দ্বিনিদ আমাদের চোখে পড়ত না। অবশ্য এ-ও সত্য, তথন রাস্তার চলতে ফিরতে সে ঠোঁট নাড়াত কি না তা আমাদের চোথে পড়ার কথা ছিল না। তার গৌরকান্তি অত্যুজ্জন মুখমগুল কালো ভেলভেটদদৃগু নধর দাড়িগোঁফ আর্ত থাকত। তবে এমনও হতে পারে হাটতে হাটতে সেদিন চিন্ততোৰ হয়তো আদে ঠোঁট নাড়ত না।

এখানে বলে রাথা ভাল, দেটা ছিল তার দেলিবেসির জাবন। ঘরে বউ
আদেনি। কিন্তু গৃহিণী আসার পর থেকে আমরা দেখছি চিত্ততাধের ঠোঁট চিবুক
ও গগুদেশের শ্রমরক্ষ কেশরাজি উধাও হয়েছে। আমরা অনুমান করলাম
আটাশ বছরের যুবক স্থামার শাশ্রণগোঁফ অর্ধান্ধিনী পছন্দ করেন না। আর দেদিন
থেকে যেন দেখছি রান্ডায় চলতে ফিরতে পকেটে তু হাত ঢুকিয়ে চিন্তাতাব অনর্গল
ঠোঁট নাড়ছে। মন্ত্র জপছে? ক্লেফর একশ আটটা নাম? নাকি নোটের
গোছা পকেটে রেথে মনে মনে গুনছে? অনেক কিছু আমরা চিন্তা করি।

এখন গ্রীন্মের বিকেল। আবাঢ় শুরু হয়েছে যদিও। বর্ষা কোথায় ? মেঘবৃষ্টির নামগন্ধ নেই। সারাদিন গরম হলকা বইছে। বাতাদে আগুন। স্কুতরাং
বলা ভালো নিদাঘের দাপট এখনও চলছে। শনিবারের অফিস সকাল সকাল
ছুটি হয়েছে। এসময় লডাই করে ভিড়ের ট্রাম-বাস ধরার ঝিক পোহায় না
বৃদ্ধিমান চিন্ততোষ। হেঁটে বাড়ি ফেরে। সবটা বৌবান্ধার হাটে। তারপর
আমহাস্ট স্ট্রীটের অর্ধেকটা। না অর্ধেকের বেশি। তারপর স্থকিয়া স্ট্রীট।
স্থকিয়া স্ট্রীটের সর্ধেকটা। না অর্ধেকের বেশি। তারপর স্থকিয়া স্ট্রীট।
স্থকিয়া স্ট্রীটের সিকি অংশ হাটবার পর বারে বাঁক নিয়ে একটা ছোট্ট গলিতে
চুকেই তার বাড়ি। সেকেলে চেহারার দোতলা বাডির ওপরের দো কামরা
ফ্র্যাট। শুকনো মটরশুটির মতন দরজা জানালার রং। অপ্যাজিতা বঙ্কের
পর্দা। সাউথে এসব ফ্যাশন চলে না। চলে কা ? কিন্তু করবে কি। বিশ্বের
পর দক্ষিণে ঘর না পেয়ে চিত্ততোষ উত্তরে এসে ঠাই নিয়েছে। তবু তো ঘর।
একখানি বাসা। মন্দের ভাল।

গলিটা খুবই নির্জন। বিশেষ এ সময়। শনিবারের বিকেলে। এদিক ওদিক তাকালে মনে হবে চারদিকের ঘরবাড়ি ফাকা। মনে হবে বেবাক বউ ঝি গিন্নি-বান্নী সিনেমা কি 'থেটার' দেখতে চলে গেছে। মার্কেটিং-এ বেরিয়েছে। বাচ্চা কাচ্চা মেয়ে ও ছেলের দল পার্কে বা থেলার মাঠে ছড়িয়ে আছে। এবং কোনো বাড়ির কোনো পুরুষই এখন পর্যন্ত ঘরে ফেরেনি।

ব্যাতিক্রম চিন্ততোব। হঠাৎ এই শৃক্তভার মধ্যে এলে নিব্রেকে ভারি

উপহাসাম্পদ ঠেকতে পারত তার। কিন্তু এই নিয়ে মোটে সে মাথা ঘামায় না। অফিস সেরে আর কোথাও না গিয়ে নিজের ঘরে ফিরছে। তার দরকার এখন ঘরে ফেরা। ব্যস, এর ওপর কথা চলে না। অন্তত চিত্ততোবের তাই ধারণা।

ইয়া, তবে সে জানে তার গিন্ধী এখন ঘরে নেই। দরজায় তালা ঝুলিয়ে তিনি সিনেমা থিয়েটাব দেখতে বা মার্কেটিং-এ বেরিয়েছেন। তা বেরোক। তাঁকে আটকাবে কে। পৃথিবীতে কেউ কাউকে আটকাতে পাবে না। পাবা উচিত নয়। এই যে যেখানে অহা সব বাড়িব কর্তারা এ-সময় ঘবে ফেরার নামও করে না, ছুটিব পবে ও অফিসে থেকে ওভাবটাইম খাটে বা খেলা দেখতে মাঠে যায় অথবা বন্ধবান্ধব নিয়ে চায়ের দোকানে আড্ডা মাবে বা অতিরিক্ত রোজ্বগাবের ধান্দায় এদিক ওদিক ছোটাছুটি করে, দেখানে চিন্ততোষ যে তডিঘডি ঘরে ফিরল কেউ কি তাকে আটকাতে পাবল।

এক নিখাদে থাডা থাডা তেবটা সিঁডি ভেঙে চিন্তুতোষ দোতলায় উঠে এল। পকেট থেকে ডুপ্লিকেট চাবি বেব কবে তালা খুলল। আশ্চর্য, তথনও তার ঠোট নডছে, হবিনাম জ্বপছে। ঠিক এই মূহুর্তে দৃশ্যটা দেখলে আপনাদের সন্দেহ হত, তবে কি চিন্তুতোষ টাকা গুনছে না।

এখন আব পকেটে হাত নেই, ছ্ আঙুলে নোটেব তাডা উন্টে উন্টে বিজ-বিজিয়ে গুনে যাবাব প্রশ্ন ওঠে না। তালা থুলতে তাব ছ্ হাতেব দশটা আঙুলই ব্যস্ত। তালাটা মাঝে মাঝে গোলমাল কবে কিনা।

ভিতরে চুকে দেখা যায়, গা থেকে জামাটা আলগা করে সে হ্যান্তারে ঝুলিয়ে দিল। এবাব পাণ্ট খুলবে। তার আগে প্যাণ্টের পকেট থেকে যে সব জিনিস বেব করে সে টেবিলে বাখল তার মধ্যে নোটের গোছা বলতে কিছু নেই। কিছু খুচবো পর্যা। নিজ্ঞর কোটো। অফিসে খাবার সময় বাসেব টিকিট কেটেছিল— সেই বাসি টিকিটখানা। আর নিজ্ঞর রঙে রঞ্জিত তার ময়লা কুঁচকোনো ফমাল। এ থেকে একটা জিনিস বোঝা যায়। চিল্কতোষ কি বকম অক্তমনস্ক। বাসের ঐ টিকিট তার কোন কাজে লাগত যে সেটা পকেটে করে ঘুবে বেডাচ্ছে এবং যত্র কবে টেবিলে বাখল। প্যাণ্ট ছেডে দেওয়ালের হকে ঝুলিয়ে দিয়ে জাঙিয়া সেঞ্জি গায়ে সে বাখকমে ঢোকে।

বদি আপনারা কেউ এ সময়কার দৃশ্টাও দেখতেন তাজ্জব বনতেন। চিত্ততোষ তথনও ঠোঁট নাডছে। অমিতা শথ করে বাথক্সমের দেওয়ালে একটা আডাই ফুট তিন ফুট আরশি টাঙিয়েছে। আরশির সামনে দাঁডিয়ে চিন্ততোষ বিডবিড় করছে। হরিনাম জপছে। হরিনাম একটা কথার কথা। আমাদের বাইরের লোকের রথো অন্থমান। আজকের কোনো যুবক নামটাম জপে না। আমেরিকা হলে কথা ছিল। স্থতরাং আমাদের মনে হতে পারে যেহেত্ চি এতার এখন টাকা গুনছে না, হরিনাম জপচে না, তবে বোধ করি ওটা তার মুদ্রাদোষ। মনে মনে কিছু বলার মতন অহরহ ঠোট নাডা। কিন্তু তাই বা হয় কি করে! চিন্ততোষ অমিতার আরশির মধ্যে মুখ দেখছে, স্থতরাং নিজের ঐ বিচ্ছিরি ঠোট নাডা তার চোথে পডবেই। এবং এটা সবাই জানে এই অবস্থায় মুদ্রাদোষের বোগীদের অঙ্গভিন্ন অন্থত কিছুক্ষণের জন্ত থেমে যায়। যার পা নাডাবার রোগ থাকে সে আর পা নাডায় না। চোগ মটকাবার অস্থথ থাকলে সেটিও বন্ধ হয়ে যায়। নিজের চোথে নিজের এই অকারণ অন্ধভিন্ন থাকা লাগে। লক্তা পায়। কিন্তু আরশির ভিত্তব তাকিয়ে চিন্ততোষ তার এই অহেতুক ঠোট নাড়া দেখতে পেয়েও যথন জিনিসটা বন্ধ করছে না, তথন পরিকার বোঝা গেল এটা ঠিক তথাকথিত মুদ্রাদোষের পর্বায়ে পডে না। তা হলে? বরং আয়নায় মুখ দেখতে দেখতে আরও বেশি করে ঠোট নাডছে সে।

কাজেই আমার বক্তব্য, বাথকমের স্যাঁওসেঁতে পরিবেশের মধ্যে একা চূপ করে দাঁডিয়ে মন্ত্র জপবার মন্তন বিভবিভ করছে—এ ছবি আপনাদের কারো চোথে পভলে সঙ্গে একটা সিদ্ধান্তে পৌছে যেতেন—অন্তত গত করেকমাস ধরে আমিও যা আশঙ্কা করছি। চিন্ততোষ একটা কিছু গুরুতর ফন্দি আঁটছে মনে মনে। একটা প্ল্যান তার মাখায় ঘূরছে। এবং মনে হয় মগজের সে গাঢ় গৃঢ় অন্ধকার রক্তযন্ত্রের বহিঃপ্রকাশ—মৃত্মূত ঠোঁট নাড়া। আফিসে কাজ্ঞ করতে করতে তাকে তাই করতে দেখা গেছে। লাঞ্চ আওয়ারে ক্যান্টিনে বসে চা খাবার থেতে খেতেও ঐ এক অবস্থা। চিন্ততোষ বিভবিভিয়ে কিছু যেন বলছিল। অফিস থেকে বেরিয়ে বাডি ফেরার পথেও তাই দেখলাম। এখন বাথকমে।

অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে—তা হলে, তা হলে কি তার মাধায় সর্বদা অফিদের চিস্তা। ইনক্রিমেন্টের ভাবনা ভাবছে? কি করে একটা ভাল প্রমোশন বাগাবে মনে মনে তার অদ্ধিদদ্ধি খুঁজছে? না আমি হলপ করে বলতে পারি চিন্ততোধের পরম শক্রও বলবে না যে আর দশটি চাক্রিজাবী বাঙালীর মতন তার অফিদগত প্রাণ। ইনক্রিমেন্টের জন্ম, প্রমোশনের জন্ম, চোখে ঘুম নেই। তা হলে চিন্ততোধকে অন্তরকম দেখতাম আমরা। আর দশক্ষন চাক্রিজীবী যা করে দেও তাই করত। কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে ন'টায়

ারোভ অফিসে পৌচে হাজিরা থাতার নাম দই করত। করছে কি সে? গাঁচ দশ পনেরো বিশ মিনিট—কোনোদিন তো আধঘণ্টা লেট করে অফিসে গিরে হাজির হয়। দেদিন আর হাজিরা খাতার নাম সই করা হয় না। খাতা বড সাহেবের কামরায় চলে যায়। তা ছাডা অফিসে কি সারাদিন সে ঘাড় ও'জে পাকে ? মোটেই না। কাজ করতে করতে কতবার যে অক্সমনম্ব হয়ে পড়ে। শামনে ফাইলপত্তৰ খোলা, হাতে কলম রয়েছে, অথচ তার চোথ দেওয়ালের দিকে, একদৃষ্টে দেদিকে চেয়ে অনর্গল ঠোঁট নাডছে। কিছু বলছে নিজের মনে। কী বলছে ? কোন মতলব মাথায় ? তবেই বুঝুন একমাত্র অফিদ বাদের খ্যান প্রাণ সেই দলে চিন্ততোষকে ফেলা যায় না। তা হলে কি একবেলা লেট করে অফিসে এদে আর একবেলা পাঁচ দশ পনেরে। মিনিট—কোনোদিন আধঘণ্টা আগেই ফাইলপদ্ভব গুটিরে পকেটে কলম গুঁছে বেন কত কাজ বাইরে পড়ে আছে, হুডমুড করে বেরিয়ে আগত। প্রমোশন-প্রার্থী ইনক্রিমেন্ট-প্রত্যাশী কর্মচারীরা ছুটির পরেও অফিসে থেকে যায়। যেন কাজ শেষ করার পরেও কাজ করছে। বড় সাহেব, মেজ সাহেব, ছোট সাহেবকে খুশী করতে তারা দরকার হলে এক দেডঘন্টা বিনা মন্ধ্রিতে ওভারটাইম খাটতে আপত্তি করে না। আর চিত্ততোর? ভতক্ষণে তু পকেটে হাত চ্কিয়ে বৌবাদ্ধারের ফুটপাত ধরে ইাটছে, ভার যেন টাকা গুনছে না কি মন্ত্ৰ আওডাচ্ছে অথবা যেন একটা মতলব আঁটছে। ছ', বেভাবে ঠেঁট নডছে তার। কিন্তু কিদের মতলব। পাওনাদারকে কি কবে ঠকাবে তার জল্প। ? না. চিত্ততোবেব কোনো পাওনাদার নেই। বিয়ের আগে यिन वा अभिक अभिक किছू धाराठात जयक, अथन मारमत अथम निर्क नव मारू হয়ে যায়। গিল্লী এসে এই নিয়ম করেছে। অমিতা ধার দেনা পছনদ করে না। গরনার টাকা, মুদির পাওনা, ইলেকট্রিক বিল, লন্ড্রীর বিল, দব এক ধার থেকে মিটিয়ে দেওয়া হয়। চিন্ততোষের মাইনের টাকা ঘরে আনার দক্ষে সব পরিষ্কার। অমিতা বলে, ধার দেনা হল আবর্জনা জ্ঞাল। জ্ব্যতে দিতে নেই। চিন্ততোবেব মুপের দিকে তাকিয়েও পৃথিবীর মাত্র্য এখন সেটা টের পায়। ধার দেনার মতন তার মুখের দাড়ি গোঁফের আবর্জনা গিন্নী এসে নিম্'ল করিয়ে ছেড়েছে। এক কথায় অমিতা তার এই ছোট সংসারটিকে ঝকমকে রাখতে **ठाव । श्रमः**मनीव वहेकि ।

তা হলে ? পাওনাদারের চিম্ভা নেই। তবে কি নিম্নে চিম্ভতোবের মনের মধ্যে তুমূল আন্দোলন। পাগলের মতন বিড়বিড় করে কী বলছে এত। বাধক্ষম থেকে বেরিয়ে সে পোশাক পরল। এখন আর প্যাণ্ট শার্ট নাঃ পাজামা পাঞ্জাবি। অফিস থেকে বাডি ফিরে বিকেলে তাই সে পরে। খুচরো পয়সাণ্ডলি টেবিল থেকে তুলে আবার পকেটে ঢোকাল। সেই সঙ্গে নশ্তির কোটো ও লাগ ধরা কমাল। তাঃপর ঘর থেকে বেরিয়ে পালা ছটো টেনে সেই ভূপ্লিকেট চাবি ঘুরিয়ে আবার দোরে তালা ঝুলিয়ে দিল। সি'ড়ি বেয়ে নিচে নামতে রাস্তার প্রগাঢ় শৃগ্রতা আবার তাকে ঘিরে ধরল। অস্বন্তি বোধ করল সে। য়ে জন্য এক মিনিটও সেধানে অপেক্ষা না করে ছ পকেটে ছ হাত ঢুকিয়ে হাটতে আরম্ভ করল। তার ঠোট নাডাও সমানে চলতে লাগল।

এই রকম। প্রায় অবিশ্বাস্ত ব্যাপার।

এপব দেখে আপনাদের হঠাৎ মনে হতে পারে তা হলে বোধ করি চিন্ততোষ কারো কাছে বড়রকম কিছু টাকাকড়ি পায়। অর্থাৎ চিন্ততোষ এথানে পাওনাদার। কাউকে কোনো সময় এক খোক টাকা ধার দিয়েছিল। এখন সেই টাকা আদায় হচ্ছে না। তাই তার মনে সর্বদা অস্থিরতা অশান্তি। কি করে টাকাটা ফিরিয়ে সানবে ভেবে আকুল। মনে মনে এখন এ এক দ্বিনিস দ্বপছে।

পাগল। আপনাদের তা হলে জানা নেই। এক সঙ্গে এক থোক টাকা কাউকে ধার দেবার মতন রোজগার তার কোনোদিন ছিল না। এথনও নেই। এই তো বিয়ের বছরধানেক আগে অফিদের মাইনেটা একটু যা ভদ্ররকম হয়েছে i অমিতা এই সংসারে পা রেখেই বুঝতে পেরেছিল অতি দীমায়িত আয় ও দীমায়িত ব্যয়ের ভিত্তিতে মহাশয়টির বেঁচে থাকা। কিন্তু এই করেও সব দিক কুলোতে পারছেন না। তাই মুদিদোকানে ধার, গয়লা তুথের টাকা পায়. ইলেকট্রিক বিল জমেছে, তু মাদের লন্ড্রীর বিল জমেছে অ্যাতো। দেখে ভনে অমিতার ধরেরী রং চোধের তারা স্থির হয়ে যায়। এবং ভক্ষুনি মাধা নেডে বলেছিল, না না, এসব ধারদেনা পরিষ্কার না করলে মৃশকিল আছে। উই ঢিবি একদিন পর্বত হবে। পরে হাজার কোদাল শাবল চালিয়ে ডিনামাইট ফাটিয়েও এই পাহাড় দহানো যাবে না। শেষ পর্যন্ত ঐ পাহাড়ের চাপে চিন্ততোষ মরবে, অমিতাকেও মারবে। দরকার কি জেনেশুনে ঐ পথে পা বাড়াবার। কাপড বুরে জামার ছাঁট কাটতে হয়। আয় বুঝে ব্যয়। ঋণ করে বি খাওয়ার দিন চলে গেছে। দাম দিতে পার না, হুধ বন্ধ থাক। লন্ড্রীতে জামা-কাপড় না পাঠিয়ে বাড়িতে কাচলে অনেক পরদার দাশ্রয় হয়। মাদে হু কেন্দ্রি ভেল, হু ডন্ধন ডিমের জারগার এক কেন্দ্ৰি তেল এক ডন্ধন ডিম খেলে মুদিখানায় ধার হবে না, ইত্যাদি ইত্যাদি ৮ কাজেই চিন্ততোৰ কাউকে টাকাকডি ধার দিখেছিল—অবিশ্বাস্থ ব্যাপার। আরও কথা আছে। টাকা ধার দিরে তা উপ্তল কবতে পারছে না, আর সেই জালা বুকে নিয়ে উঠতে বসতে চলতে ফিবতে সে বিড়াবড করছে, ঠোঁট নাডাচ্ছে—এ জিনিস কি একটিন অমিতাব চোথে পডত না। কচি খুকী নয় সে। ধর দৃষ্টি। কতটা পানে কতটা চুন আছে, খসলেই বা কতটুকুন, টেব পেতে কিছু ন নাস ছ মাস লাগত না তাব। বিয়েব প<দিনই জিনিসটা চোথে পছত অমিতাব। তথন সে ছেডে কথা কইত না। মশায়েব কী হয়েছে শুনতে পাবি কি। মনে হয় সাংঘাতিক ভাবনা মাথায়। আর তার ধাকা এসে লাগছে মনে তাই সাবাক্ষণ বিড বিড কবে কিছু বলা হচ্ছে। আমাকে সব খুলে বলতে দোষ আছে কিছু?

তা হলে? তবে তো আমানের ধরে নিতে হয়, অমিতার সামনে, সেই বিষের প্রথম বাত থেকে চিন্তকোষ একবার ঠেশট নাডায় না। গালা আঁটা খামের মুখের মতন তার তুই ঠোঁট সেঁটে থাকে। একবারও ফাঁক হয় না।

একটা কথা বটে। আমাব কিন্তু এতকাল থেয়াল হয়নি। আপনাদের কাছে স্বাকার করতে দোষ নেই—চিন্ততোষকে আমি কম কবেও এ প্যন্ত কয়েক শ বার দেখেছি। অমিতাদেবীকেও কম দেখা হল না। কিন্তু তাদের তুজনকে এক সঙ্গে কোনোদিন আমি দেখিনি। আমার তবফ থেকে এটা সংস্কাচ বলতে পাবেন, ভদ্রতা রক্ষা বলতে পাবেন, তাঁরা স্বামী স্ত্রী যথন একত্র হন সাংসাবিক কথাবার্তা বলেন, থাওয়া-দাওয়া করেন বিশ্রম্ভালাপ—

আমি সেথানে উপস্থিত থাকি না। স্থতরাং অধাঙ্গিনীব সামনে চিত্ততোবেব ঠোঁট নডে কিনা আত্মন্ত আমার অজানা থেকে গেছে।

দেখুন দেখুন। কা সাংঘাতিক বিপজ্জনক কাজ কবছে সে। এ সময় শহবেব রান্তাঘাট কা ভয়াবহ মৃতি ধবে। সন্ধ্যাবাতি লাগাব সময়। উত্তাল ট্রাফিক। ডাইনে বাঁরে কডের বেগে গাড়ে ঘোড়া ছুটছে। চিন্ততোষের ক্রক্ষেপ নেই। ঠোঁট নাড়াছে আর গভীরভাবে কি সব চিস্তা করছে। ঐ অবস্থায় বাস্তা ক্রশ করছে। যেন এটা তার ফ্ল্যাটের সামনের সরু বারান্দা বা যেন তাব ঘবের লাগোয়া ছোট্ বাধক্ষম। যেথানে চোথ বৃজ্জে সে হাটে আর ভাবে আব ঠোট নেডে বিভবিড করে নিজের মনে কিছু বকে। যে-কোনো মৃত্তে একটা লরী তাকে চাপা দিতে পারে। বাস এসে ঘাড়ে উঠতে পারে, একটা ট্যাক্সি ওঁতো মেরে তাকে মাঝারাখার ফেলে দিতে কতক্ষণ। ট্রামের ভলার পড়ে তার তু'পা ছুটো হাত বা মৃগুস্ত্ব গলাটা খ্যাঁচ করে আলগা হয়ে যেতে এক থেকে দেড সেকেণ্ডের বেশি সময় লাগবে না।

রাস্তার মাত্র্য বড বড চোথ করে তাকে দেখছে আর এসব চিস্তা করছে।
কিন্তু তারা অবাক হযে দেখল, সপ্তাতিত সবকটা অ্যাকদিডেন্টকে কাঁচকলা
দেখিয়ে অমানবদনে চিন্তুতোষ প্রপারের ফুটপাথে উঠে গেল।

তা রান্ডার মামুষ এসব ভাবতে পারে, মনে মনে চিন্ততোষকে বাহবা দিতে পারে। তাদের ভাবনার সঙ্গে আমার আপনার ভাবনা একথাতে না-ও বইতে পারে।

কি বলেন ? আমরা যদি বলি যে, একটাও ম্যাকসিডেট বরাতে জুটল না বলে চিক্ততোষ পদিকে ফুটপাথে উঠে মন থারাপ করল, তবে থুব ভুল করব।

জানি তথনি আপনারা সমস্বরে বলে বসবেন, তবে কি চিত্ততোরের মনে গভীর কোনো বেদনা বডরকম, একটা হুঃখ আছে ? আমি বলব, হ্যা, তাই। তা না হলে কলকাতার ভরসন্ধ্যার গাডিঘোডা বোঝাই এ-হেন ভরংকর ভিডের রাস্তায় এত অক্সমনস্ক হয়ে কেউ হাটাচলা করে ? একটা আত্মহত্যার প্রবণতা তার মধ্যে লুকিয়ে আছে।

কারণ একটু আগে যা যা বললাম, আপনারা শুনেছেন। তার পাওনাদার নেই, যে পাওনা মেটাতে পারছে না বলে দারুণ ছন্চিস্তায় দিশেহারা হয়ে বেকুবের মতন রাস্তা পার হবে। দে নিজেও কারো কাছে টাকাকড়ি পায় না যে দে সব আদায় হচ্ছে না দেখে ত্ঃসহ উদ্বেগ অশান্তি ভিতরে নিয়ে মনে মনে উক্ত অধ্মর্ণের মৃশুপাত করতে করতে চলস্ত ট্যাগ্রি লরী ট্রাম বাদের দিকে নদ্ধর না রেখে অদ্ধের মতন হাঁটবে।

উন্ত, হাজার বার করে হরিনাম জপে ধামকা শক্তি ক্ষয় করার মতন নির্বোধ দে নয়।

আর মোটে কয়েক আনা খুচরো পয়সা পকেটে নিয়ে বার বার করে কেউ সেগুলি গোনে না। যদি কেউ গোনে ব্যুতে হবে তার মাধায় ছিট আছে। পাগল সে।

হ্যা, ছঃখ। এখন প্রশ্ন উঠতে পারে কোন জাতের ছঃখ তার বুকে বাদা বেঁধে আছে, কিদের মনোবেদনা নিয়ে দে পুড়ছে।

আহ্বন, চিন্ততোষের গতিবিধি আর একটু লক্ষ্য করা ধাক। ওদিকের ফুটপাবে এখনও সে দাঁড়িয়ে। তেমনি উদিয় চিস্তাক্লিষ্ট চেহারা। চৈত্রের হাওয়া সাগা বাঁশপাতার মতন তার অধরোষ্ঠ কাঁপছে। কি ব্যাপার। হাতছানি দিয়ে কাকে ডাকল সে। চিনাবাদাম। আশ্রহণ কি। অফিসে লাঞ্চের সময় তৃথানা টোস্ট দিয়ে এক কাপ চা—ওই তো থাওয়া হয়েছিল। তারপর কডটা সময় গেছে। বাডি ফিরে আর জলযোগ হয়নি। সিমী বাডি নেই। কে সব করে টরে দেয়, নিজের হাতে শুধু চা করারও ঝামেলা অনেক। তাই বোধ করি মুখ হাত ধুয়ে জামা-কাপড় বদলে চিন্ততোষ শুকনো মুখে বাড়ি থেকে আবার বেরিয়ে আসে। এখন হয়তো তৃটো বাদাম চিবোবার ইচ্ছা।

কি হবে। খুব খিটিমিটি করছে চিন্তভোষ ? তাই তো, সিকিটা ঘষা, বাদাম-ধ্বয়াশা নিতে চাইছে না।

ওকি। সঙ্গে সঙ্গে চিন্তভোষ উত্তেজিত হয়ে লোকটার গালে চড় কবিঞ্চে দিল। ছোটলোক। ফেরিওয়ালার আক্রেল আর কত হবে—লাখি মেরে ভোমাকে শালা—চিন্তভোষ গায়ের জোরে চেলায়।

এই—এই । করেন কি মশাই । তু তিনজন পথচারী ঘুরে দাঁডিয়ে চি**ন্ত**তোবকে ধরে ফে**লে**।

আমার সিকি অচল বলছে, চিন্ততোষ বলল। ইয়া, সিকিটা একটু ঘবা। পথচারীদের একজন এক পলক সিকিটা দেখে বলল, ও যদি এটা নিতে আপন্তি করে আপনি আর একটা পান্টে দিন। নয়তো তার বাদাম ফিরিয়ে দিন। তা বলে নিরীহ গরীব পেরে মারধর করবেন—ছি ছি, শিক্ষিত ভদ্রলোক বলে আপনাকে মনে হয়!

রাস্তার আরও লোক এসে কোটে। চাপে পডে চিন্ততোৰ ঘৰা সিকি পান্টে দিতে বাধ্য হয়। বাদামওয়ালা চলে যায়। হাসামা মিটিয়ে পথচারীরা যে যার পথে এগোয়।

আর আমরা কী দেখছি? জুদ্ধ বিক্লত চেহারা করে চিত্ততোষ একভাবে দাঁডিয়ে। উত্তেজনায় দে কাঁপছে। তার হুই ঠোঁট ঘনঘন নড়ছে।

এর দারা কী বোঝা গেল আপনারা চিন্তা করেছেন কি ? ই্যা, ঠিক বলেছেন। একটা চাপা আকোশ, একটা প্রতিহিংসার জন্ম চিন্তাতোবের মধ্যে জেগে আছে। বাদামওয়ালা উপলক্ষমাত্র। ঘবা সিকি নিতে বেচারা আপত্তি করেছিল। তাবলে এমন বাবুদের মতন আলে উঠে চিন্তাতোব তাকে চড় ক্যাবে, লাখি তুলবে।

ভার অর্থ, একটু আগে যা বলদাম, চিন্তভোষের মনে একটা বেশ ভালরকম ছঃখ, অভিমান ভো আছেই —এখন বোঝা গেল ছঃখের সঙ্গে রাগ হিংসা ঈর্বা এবং কাউকে আঘাত করার একটা প্রচণ্ড আকাজ্জা নিয়ে সে পৃথিবীতে বেঁচে আছে। ভিতরের ঐ চাপা উদ্ভেজনার ঢেউ ক্রমাগত তার মগজে এসে ধাকা মারছে, ঠোঁটে বাড়ি থাচ্ছে, মানে, ছুই ঠোঁট সারাক্ষণ এমন কাঁপছে, নড়ছে। না, এত সামাক্ত কারণে রাস্তার ফেরিজ্যালাকে কেউ মারতে যায় না।

এবার দেখুন আর দাঁড়িরে নেই হাঁটছে সে। হাভের বাদামের ঠোন্ডাটা ছুড়ৈ ফেলে দিল। একটা বাদাম মুখে তুলল না। ঘেনা? হবে। রাগ ঘেরা আকোশ নিরে তার তু চোথ এখন জবাফুলের মতন লাল। লাল চোখ ঘূরিরে এদিক ওদিক দেখছে সে। যেন বাদামওয়ালাকে খুজছে। না কি যারা তার আক্রমণের হাত থেকে লোকটাকে বাঁচিয়েছিল সেই পথচারীদের হাতের কাছে সে শেতে চাইছে। তার চোখ মুখের অবস্থা উল্লান্ড, তাকানো দেখে তাই মনে হয়। যেন পৃথিবীর সব ুমাসুষকে খুন করতে পারলে সে এখন স্থাী হয়। গোটা পৃথিবীর ওপর সে কুছ, বীতপ্রদ্ধ। ঘন ঘন খাস ফেলছে।

ওদিকে হাঙ্গামা মিটিয়ে দিয়ে পথচারীদের দবাই কিছু দ্বে দরে পড়েনি। ত্ একজন তথনও তাকে দেখছিল, তার পিছু পিছু ইটিছিল। ভন্ন তারা কী বলাবলি করছে।

মনে হয় ঘরে অশান্তি বাব্র, একজন মন্তব্য করল, গিন্ধীর মন পাচ্ছেন না। স্ত্রীর কাছে যেটি পাবার তা আদায় করতে পারছেন না।

স্মার একজন সঙ্গে মাথা নাড়ল। বলল, উন্টোটাও হতে পারে। গিন্ধী যা চাইছেন, বাবু তা দিতে পারছেন না। ঘরের লোকের পাওনা মেটাতে না পারলে থিটিমিটি লেগেই থাকে।

ভূটোই সম্ভব। প্রথম জন বলল, তাই বাবু অনবরভ ঠোঁট নাড়েন আর মনে মনে বলেন, এভাবে বেঁচে থেকে লাভ কি ?

তবু বেঁচে থাকতে হয়। তু নম্বর পথচারী চোথ পাকিয়ে উদ্ভর করল, ইচ্ছে করলেই কি আর গাড়িবোড়ার নিচে ঝাঁপ দেওয়া যায়। প্রাণের মায়া বড়ো মারা। আর তা পারেন না বলে বাব্র অমন থিটমিটে মেজাজ। তুচ্ছ কারণে চটে যান। দেখলেন তো বাদামওয়ালার দলে কী কাণ্ডটাই না বাধিয়ে তুলেছিল।

ह", আক্রোশ। ঘরের আক্রোশ বাইরে মেটাতে চাইছেন বাব্। ঐ দেখুন পকেটে হাড ঢুকিরে পরসা গুনছেন। ভা গুনবেন, আশ্চর্য কি। রোজ্যার করে এনে কর্তা বোধ করি সবটাই গিন্নীর হাতে তুলে দেন। আর গিন্নী গুনে গুনে বাব্ব হাত ধরচের প্রসাদেন।

ষা বলেছেন। তৃতীয় পঞ্চারী হাসন। তাই তোবারু হাঁটেন আর বিজ্বিড করে পয়সার হিসেব করেন। ঐ দিয়ে চাচপ থাবেন কি মৃডি বাদাম-ভাজা—না কি এই পয়সায় সিগারেট কিনবেন অথবা মৃচি ডেকে চটিটা ঠিক করাবেন, একটা স্ট্র্যাপ ছি'ডে গেছে।

হি-হি ত্ নম্বর পথচারী হাদল। হাদল অন্ত পথচারীরাও। তারপর নিজের পথে তারা চলে গেল।

শুনলেন তো সব। আপনারা কি কথাগুলি মেনে নিচ্ছেন। আমি কিন্তু এসব কথার সার দিতে পারি না। আজকালকার যুবক। লেখাপড়া জানে, চাকরি করে। সে কিনা ঘরের ঐ এক বউকে নিয়ে বিত্রত ব্যতিব্যস্ত বিমর্ব উৎকণ্ডিত অথবা রাগান্বিত ইর্বান্থিত হয়ে ত্ পকেটে হাত চুকিয়ে ক্রমাগত ঠোঁট নেডে পাগলের মতন আবোল-তাবোল বকবে আর রাস্তার ঘুরবে—এ হয় না। গাড়িঘোড়া বোঝাই ভিড়ের রাস্তার সম্ভাবিত সব কটা আ্যাকসিডেন্টকে কাঁচকলা দেখাবার মতন এখনকার য়ে কোন তরুণ-স্বামী তরুণী-গিন্নীকে কাঁচকলা দেখিয়ে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে দিব্যি ঘোরে।

দেখুন দেখুন। আবার কি কাণ্ড করছে চিন্তভোষ। একটা দোকানে ঢুকে পডল। কিলের দোকান বলুন ভো? হাঁা, ঠিক ধরেছেন। যাত্রা থিয়েটারের দাজ-পোশাক বেচে ওরা। ঐ দেখুন অক্ত কোনো পোশাক না, একজ্বোডা গৌফদাড়ি মুখে এণটে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চিন্তভোষ ট্রায়াল দিছে।

তবে কি নকল গোঁফদাড়ি কিনবে সে।

মনে হয়, পকেটে হাত ঢুকিয়েছে যথন—

কিছ তার ঠোঁট নডছে কোখায়, পরদার হিদাব করছে কি ?

দেখুন, আপনাদের বলেছি: ঝোপঝাড়ের ভেতর একটা ধরগোশের নভাচড়া বোঝা যায়। গোঁফদাড়ির আড়ালে মাসুষের ঠোঁট নাড়া বোঝা যায় না। চিন্ততোষ এখন গোঁফদাড়ি পরেছে। হিংস্ল হয়ে উঠেছে সে—বৈহিসাবী। মনে হয় তার ঠোঁট আর নড়ছে না।

হ' তা হবে। সামাক্ত মশা মাছিটা মারতে আমাদের ঠোঁট মুখ শক্ত হরে ওঠে।

## কেমন হাসি

আমার চতুর্দিকে উত্তপ্ত রোজ। চৈত্রের তৃপুর। যার তেজের সঙ্গে কবিরা অহরহ ধর তরবারির তুলনা করেন। আর আমি কিনা অনর্গল হাসছি। আমার মাধার ওপর অনস্ত নীল নভোমগুল। পারের নিচে গড়ের মাঠের গালা গালা শুকনো ঘাস। এই অবস্থায় শহীল মিনারের সামনে দাঁড়িয়ে আমি হেসে বাঁচি না। হাসতে হাসতে আমার তৃপাশের পাঁজরা ঝন্ঝন্ করছে, পেটে খিল ধরছে। কখনো চোখে জল আসছে, আর সেই জলে চোখের কোণের পিচুটি গলে ধুয়ে গাল বেয়ে চিবুকের লাড়ির কাছে এসে ঝুলছে।

তাই তো, সংসারে অনেক রকম হাসি আছে। চিকন হাসি, মৃচকি হাসি, মদির হাসি, মোহন হাসি, শোভন হাসি। তা ছাড়া দেঁতো হাসি, তেতো হাসির নাম ভনেছি। এসব হাসি শুধু চোখে দেখার। নিতাস্তই ভিজ্যুয়ল ব্যাপার। কানে শোনার হাসিও আছে। শুনলে কানে তালা লাগে, কানের পর্দা ফেটে যার। হুৎপিও ধড়াস ধড়াস করে। যেমন অট্টহাসি বাজ্ববাঁই হাসি। আবার শুনি বাঁদরের মতন থিচথিচ করেও কেউ হাসতে পারে, ভাল্ল্কের মতন ঘোঁৎ বাঁৎ করে হাসে। আমার এসব কথা শুনলে অনেকেই ভাববে আমি ব্রিহাসি নিয়ে রিসার্চ করছি। অনেকটা তাই। যেমন এখন এই প্রচণ্ড গরমের তুপুরে পিতলের খাড়া পিলফ্জের মতন মেরুদাড়া টানটান করে সোজা হয়ে দাড়িরে আকাশের দিকে মুখ করে চৈত্রের বাতাসে দামামা বাজ্বিরে আমি হা-হা হাসছি।

টের পাই শহীদ মিনারের ওপাশে সক্ষ চিলতে ছায়ায় আইসক্রীমের গাড়ি থামিয়ে গামছা দিয়ে গায়ের ঘাম মৃছতে মৃছতে লোকটা গোল গোল চোধে আমাকে দেখছে। ভাবছে, নিশ্চর পাগল ছাগল। না হলে এমন একা একা কেউ ছাদে! বা এ-ও মনে করতে পারে লটারি জ্বিতে আমি অনেক টাকা পেরেছি। বা আথের গুছোব বলে এইমাত্র কারো মাখায় বাড়ি দিয়ে এসেছি! বা বৌয়ের চোথে ধুলো দিয়ে কোনো কু-মতলব হাসিল করতে যাছিছ। হাসি ছাসি। হাসতে হাসতে হাঁস শক্ষটা মনে আসে। হংস। পরমহংস! ক্রমানন্দে ময়্ম পরম যোগীপুক্রব? না, এতটা উচ্চ চিন্তা আমার মাথায় নেই। বড়জোর

সোনার ডিমপাড়া হাঁদের কথা ভাবতে পারি। হাসির সঙ্গে ফাঁসী কথাটার চমৎকার মিল। অবাক হবার আছে কি। শহীদ মিনারের পারের তলার দাঁড়িয়ে আমি। এখান থেকে উকি দিলে বি বি ডি বাগ দেগা যায়। কর্নেল সিম্পসনকে খুন করা দীনেশ গুপুর ফাঁসী হয়েছিল। এখান থেকে উকি দিলে চৌরলী পার্ক শ্রীটের মোড। টেগার্টের বদলে মিঃ ডে-কে খুন করে গোপীনাথের ফাঁসী; হয়েছিল। ফাঁসীর মঞ্চে দাঁড়িয়ে তারা জীবনের জয়গান গেয়ে গেছেন।

না, এতবড় জীবনের কথা কি ভাবতে পারি! একফোটা মাত্র্য আমি, এইটুকুন প্রাণ। এই শহরের হাজার হাজামা হুজ্জত দলবাজি গলাবাজি মারামারি থুনোথুনি ভিড ও ভেজালের আবহাওয়ায় আমার বড হওয়া, বেডে ওঠা। লোহালকড বোঝাই গুদোমের নেংটি ইছর যেমন করে বাডে বড় হয়। কিন্তু তাই তো দব নয়। আবার অনেক হাদামা হুজ্জত বোমা ছোড়াছু ডি টেবিল চেয়ার ভাঙাভাঙি গণ টোকাটুকির আবহাওয়ার থানিকটা লেখাপডা শিখে একটা ডিগ্রী বাগিয়েছি। না, ডিগ্রীও শেষ কথা নয়। বিশুর হাঁটাহাঁটি ধ্রাধ্রি অমুন্যবিনয় হতাশা দীর্ঘধাস বিনিত্র রাত্রি জাগরণ ও দশদিকে দশহাজার দরখান্ত প্রেরণ এবং তারপর কুড়ি চুকুডি ইন্টারভিউএর বৈতরণী অভিক্রমণের পর আমার একটা চাকরি জুটেছিল। হতরাং এই ছোট মাধায় শহীদের জীবন, দেশের ভাবনা, দশের চিন্তা একদম আসে না। কাজেই ফাঁসীর কথা থাক। আপাতত ঠা-ঠা রোদ্র মাধায় নিয়ে ময়দানে দাঁডিয়ে অনর্গল হাসছি। সেই সঙ্গে আর পাঁচটা মামুষের হরেকরকম হাসির কথা ভাবছি। इ", হাসি নিয়ে আমার গবেষণা। আমার বৌ কেমন করে হাসে, আমার অফিসের বড সাহেব কেমন হাদে, বড সাহেবের টাইপিসট লায়লা কেমন করে হাদে ও কভভাবে হাসে।

এখন আমি বাতাদে আওরাজ তুলে হা-হা হাসছি। সেদিন কিন্তু আমার বি বি ডি বাগ অফিনের বড সাহেবের কামরার পুলিংডোর ঠেলে ঝড়ের মতন ভিতরে ঢুকে এমন হাসতে পারিনি। ইচ্ছে ছিল হাওয়ার তৃফান তুলে সাহেবের ঘর কাঁপিয়ে একটা অট্টহাসি হাসব। পারিনি। হাসিটা গলার মধ্যে আটকে গিয়ে চড়ক মেলার ডুগড়গির মতন বাজতে লাগল।

বলেছি, কিছু হাসি চোথে দেখার, কিছু কানে শোনার। ম্থাজির ( বড সাহেব ) ঘরে আমার হাসাটা কানে শোনার মতন ছিল। বেমন আজ সকালে আমার বেলেঘাটা চাউলপটি রোডের বাসার মধুমিতার (আমার গিরী )হাসি, চোথে

দেখার তো বটেই, কানে শোনার মতনও ছিল। এমন কি হাসিটা আঙুল দিয়ে ছোঁয়া গেছে। যেমন লায়লার হাসি। উত্ত, আমার বি বি জি বাগ অফিসের লায়লা নয়। ফটকটাদ মিন্তির লেনের নগেন কোবরেজের মেয়ে লায়লা। ওপাডার বাটারফ্লাই ক্লাবের অ্যাফুয়েল ফাংশনে বিসর্জন নাটকে অপর্ণার রোলে অভিনয় করতে নেমে পার্ট ভূলে গিয়ে লায়লা স্টেজের ওপর হেসে ফেলেছিল। ভারপর স্টেজ থেকে নেমে গ্রীনক্রমে ঢুকে অঝারে কায়া। কায়ার আগে লায়লার হাসি দেখার মতন ছিল। অবিপ্রি সেটা কোন জাতের হাসি ব্যুতে পারিনি। বলেছি সংসারে অনেকরকম হাসি মামুষ হাসে। শোভন হাসি লাজুক হাসি গোমড়া হাসি। লায়লার সেদিনের হাসির আমি কোন নামকরণ করতে পারিনি। যেমন আর একদিন। বাটারফ্লাই ক্লাবের অ্যামুয়েল স্পোর্টসে হার্ডল রেসে নেমে তু পাছুটেই তুম করে আছাড় থেয়ে মাটিতে পড়ে গিয়ে লায়লা থিলথিল হাসছিল। তারপর মাঠ ছেড়ে তক্কনি উঠে এসে ক্লাবের টেন্টে ঢুকে ব্যুব্রর কায়া। বুরুন।

সেদিন অবশ্য লায়লা আজকের মতন ছিমছাম তন্ত্রী ছিল না। এমন স্থকেশিনীও হয়ে ওঠেনি। দেখতাম ফ্রকপরা ঢ্যাপসা শরীর । একমাখা লাল রুক্ চুল। থপথপে ঢ্যাপদা শরীর নিয়ে লায়লা যে রেদে ছুটতে পারবে না—আমি আগেই জানতাম। হয়েছিলও তাই। আমিও সেদিন ফটিকটাদ মিত্তির লেনের ছেলে ছিলাম কিনা। বাটারফ্লাই ক্লাবের মেম্বার ছিলাম। লায়লার অনেক কিছু দেখার স্থযোগ হয়েছিল। যে কোন ব্যাপারে হেরে গিয়ে সে হেসেছে, তারপর কেঁদেছে। যেমন দেবার হায়ারদেকেনডারী পরীকা দিয়ে রেজ্বান্ট বেরোবার দিন গেছেটে নাম খুঁছে না পেয়ে আমাদের ক্লাবঘরে বসে সকলের সামনে খুব কতক্ষণ হাসল। ওনেছি পরে বাড়ি গিয়ে মাটতে গড়িয়ে মেয়ের মহাকারা। কারার আগে লায়লার দেসব হাসি নিয়ে আমি মাথা ঘামাভাম না। আসলে হাসিগুলি তুর্বোধ ছিল। যে জন্ম একটা হাসিরও নাম দিতে পারিনি। কিন্তু তার এদিকের হাসিগুলি বুঝতে পারি। জলের মতন পরিষ্কার। এদিকে মানে কি, বছর পাঁচেক আগে আমি ফটিকটাদ মিন্তির লেন ছেড়েছি। লায়লার সঙ্গে দেখা হচ্ছিল না। ওর হাসি এবং হাসির পরে কাল্লা একরকম ছিল কিনা খোঁজ নেইনি। আমি আপাতত বেলেঘাটা চাউল পটি রোডের বাদিলা। ইদানীং মধুমিতা আমার ঘর আলো করে এগেছে। অফিসে সাতদিনের ছুটি নিয়ে এই তো সেদিন দীঘার সমুদ্র সৈকতে হনিমূন করে এলাম। কলকাভায় ফিরে অফিসে জ্বরেন করে আমার চক্ষুস্থির। ছ থেকে ভিনমিনিট সময় লেগেছিল মেয়েটকে চিনতে। একটা টাইপরাইটার সামনে নিয়ে বসে আছে। উছ ঢেপসা কাপা শরীর নেই ।

অন্তানের লাউ ভাটার মতন নধর আঁটোসাটো লবা কাঠামো। নারকেল

চোবডার মতন ঝুরঝুরে লাল চুলের বদলে শ্রাবণের ঘন মেঘের মতন স্থপস্থপ

কালো চুল মাধায়। পাঁচ বছরে এত পরিবর্তন! এবং আত্তে আত্তে দেধলাম

অনেক দিন থেকেই বদলে গেছে নগেন কোবরেজের মেয়ে। লায়লা জানত

একান্ত করে ওটা ওরই অফিস। পরিচিত কেউ ছিল না তো। হঠাৎ আমাকে

দেখে তৃ চোধ কপালে তুলল। তারপর যেন চিনল। তার পর আমার চোখে চোধ

রেখে, কি বলব, একটা লোভন-হাসি হাসল। প্রত্যুদ্ধরে আমিও ঠোঁটের আগায়

হাসলাম। ছুটির পর বাসায় ফিরে আয়নার সামনে দাঁডিয়ে আবার ঠিক সেই

হাসিটা তৃই ঠোঁটের মাঝখানে ফুটিয়ে তুলি। অর্থাৎ হাসিটা কোন ক্যাটাগরিতে

পতে সেটাই আমার মন্তব্য ছিল। দেখলাম ওটার নাম দেখন-হাসি। অর্থাৎ

অনেকদিন পর তোমাকে দেখে খুলি হয়েছি—লায়লাকে বোঝাতে গিয়ে তথন

অফিসে আমি এই হাসি হেসেছিলাম। হাসিটা ভালই হয়েছিল।

জামাকাপড ছাডা নেই, মৃথ হাত ধোরা নেই, চা-জলখাবাব খাওয়া নেই—
বরে চুকেই ডে্রিং টেবিলের দামনে দাঁডিয়ে আমি হাদছি। দেখে মধুমিতা অবাক।
কি ব্যাপাব ? ছ পা দামনে এদে গিন্ধী প্রশ্ন কবল। আমি লামলার কথা বললাম।
বোকা মেয়েটা আমাদের অফিসে চুকেছে। শুনে গিন্ধী আড়েট্ট হয়ে গেল।
লামলাকে সে কোনোদিন চোখে দেখেনি। কিন্তু লামলার সব বোকামির গল্প
দে শুনেছিল। স্টেজে নেমে পার্ট ভুলে গিয়ে গুই মেয়ে কেমন কবে হাসত, পরে
গ্রীনক্রমে চুকে কাদত, হার্ডল-রেসে ছুটতে গিয়ে আছাড় খেয়ে তার হি-হি হাসি,
তারপর মাঠ ছেড়ে উঠে এসে কালা। পরীক্ষায় ফেল করে হাসি, পরে কালা।
দীঘার ঝউবনে বসে গিন্নীর গায়ে গা ঠেকিয়ে সমৃদ্র দেখতে দেখতে আর দশরকম
গল্পের সঙ্গে লামলার গল্পও করেছি। শুনে মধুমিতা হেসে কুটকুটি হত।

সেই লায়লা আমার অফিসে ঢুকেছে ভনে গিন্ধী প্রথমটা আড়ন্ট, তারপর আতন্ধিত হরে উঠল। স্বাভাবিক। চিস্তা করলাম। ফটিকটাদ মিন্তির লেনের মেরে লায়লা। আমিও ও পাডার ছিলাম। কুড়িবছর সেখানে কাটিয়ে এসেছি। লায়লার মত আমিও বাটারফাই ক্লাবের মেম্বার ছিলাম।

একসঙ্গে খেলাধুলা করেছি, একসঙ্গে থিয়েটার। সেই মেয়ে আমার অফিসে আমার পাশে বসে কান্ধ করবে এ তো ভাল কথা নয়।

আমি মধুমিতাকে বোঝাই, বোকা অপদার্থ—মকর্মার ঢেকি। ওর পৌৰু

তুমি জান। কোনোদিন কোন কাজে নেমে শেব রক্ষা করতে পারেনি। থিরেটার থেলাধূলা ইউনিভাসিটির পরীক্ষা—সব ব্যাপারে ফেল করেছে। স্থতগ্রাং অফিসের কাজকর্ম কতটা চালাতে পারবে ও, একবার চিস্তা কর—চালাতে পারবেই না।

কি কাজ ?

টাইপ করা—টাইপিস্ট ও। বললাম।

হায়ার-সেকেণ্ডারী পরীক্ষায় ফেল করা মেয়ে মধুমিতা বলল, ওই বিচ্চা নিয়ে কি করে সে তোমাদের এতবড় অফিসে ঢুকল ?

পরের বছর পাস করেছিল, বললাম, সম্ভবত সেবার ভাল করে টুকতে পেরেছিল।

আমার কথা শুনে গিন্নী হাসল না। বলল, তা না হয় টুকে পাস করল, তা বলে এদিনে একটা চাকরি বাগানো তো চাটিখানি কথা নয়।

সম্ভবত পেছনে মামার জোর ছিল, উদ্ভব করলাম। শুম হরে থেকে একটু ভাবল মধুমিতা। তারপর বলল, পেছনে মামার জোর থাক কি মেসোর জোর —কাজ চালাতে না পারলে অফিসে চাকরি রাথা ওর পক্ষে মৃশকিল হবে। সত্যি কিনা ?

—একশবার। তৎক্ষণাৎ একটা মিষ্টি হাসি গিন্নীকে উপহার দিলাম। বললাম, আমাদের মুখার্জির অর্থাৎ বড়সাহেবের কেমন একথানা কড়া মেজাজ্ব তোমাকে অনেকদিন বলেছি। কত হু শিরার হয়ে সারাক্ষণ কাজকর্ম করতে হয় আমাদের। কাজে ভুল করলে রক্ষা নেই। পরদিনই চাকরি নট।

এবং যা আশঙ্কা করেছিলাম। ভুল ভুল। রোজ লায়লা টাইপ করতে ভুল করছে। বড়সাহেবের চিঠিপত্র দেখেন্ডনে ঠিকঠাক করে দিতে হয় আমাকে। তারপর টাইপিস্টকে দিয়ে সব টাইপ করিয়ে সাহেবের ঘরে নিয়ে যাই। সাহেব সই করে দিলে সেগুলি ডেম্পাচে পাঠাই। কিছু কি বলব, এক একটা চিঠি টাইপ করে লায়লা যথন আমার টেবিলে পাঠায়—দেখে আমার মাথা ধারাপ হতে বাকি থাকে। আটটা দশটা করে ভুল। তক্ষ্নি কাছে ডেকে আঙুল দিয়ে তাকে ভুলগুলি দেখাই। দেখার সঙ্গে সক্ষে টুসটুসে গোলাপী জিভটা আধখানা বের করে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে লায়লা। তারপর কালো ডাগর চোখ ভুলে মিটিমিট হাসে। এমন স্থলর করে হাসা অনেকদিন দেখিনি। এই বোধ করি মদির হাসি, ভাবসাম। মনমজানো হাসি। তৎক্ষণাৎ ফটিকটাদ মিন্তির লেনের কথা মনে

পড়ল। উন্ধ, এমন তো কথা ছিল না। এই ভুল সেই ভুল করার পর ভুমি আগে হাসবে, তারপর কাঁদবে। এখন সেসব কিছুই দেখছি না। আমার দিকে মুখ ভূলে মন-মন্ধানো হাসিটা সে হেসেই চলেছে। আমি অগুদিকে চোখ ফিরিরে নিই। তথন চিস্তা করি, অনেক কিছু ওর বদলে গেছে। চুল চেহারা পোশাক। পিটপিটে চোখ ছটি এখন দীঘির মতন বিশাল হয়েছে। মেনিকিউর করা হাতের ম্যাডমেডে ক্যাকাসে নথ পলার টুকটুকে রং ধরেছে কাজেই হাসির ধরন-ধারণও পান্টে গেছে। হাসির পর হাসিই আসছে। কালার ছিটেফোটা নেই।

যাই হোক, ওই মদির হাসি আমাকে কাবু করতে পারল না। বেশ কড়া করে বললাম, রোজ এমন ভূল টাইপ করলে এথানে তোমার চাকরি রাথা দায় হবে। আমার কথা জনে লায়লা তথন ঠোঁটে না হেসে চোথে হাসতে লাগল। চোথে হাসা কথাটা আগে কেবল জনতাম, এখন চাক্ল্য দেখছি। আমার বকুনি খেরে, কি বলব, লায়লার চোথ রোদ লাগা দীঘির জলের মত ঝলমল করছিল। আর্থাৎ চাকরি থাকল কি গেল তা নিয়ে যেন তার মোটে মাথাব্যথা নেই। বরং কাজে ভূল করেছে বলে আমি যে কড়া কথা শোনাচ্ছি, তাই দেখে সে কোতুকবোধ করছে। এবং ঝকমকে চোথে তাকিয়ে থেকে আমাকে বোঝাতে চাইছে—এত স্থানর শরীর স্থানর মুখের মেয়েকে কেউ কড়া কথা শোনায় তার ধারণা ছিল না। আমাকে দিয়ে এই জিনিস প্রথম দেখে তার ভিতর থেকে একটা আহলাদ উপছে পড়ছে। অর্থাৎ পৃথিবীতে একটা অসম্ভব কিছুকে আমি সম্ভব করে তুলেছি।

যেন হেরে গিয়ে চুপ করে থাকি। ঘাড় শুক্তে ভুলগুলি সংশোধন করতে থাকি। তার পর একটা একটা করে চিঠিগুলি ওর হাতে ফিরিয়ে দেই। লায়লা নতুন করে সব টাইপ করে আমার টেবিলে এনে জড় করে। তথন সাড়ে পাঁচটা বাজে। সাহেবকে দিয়ে সই করিয়ে এনে একটা চিঠিও ডেম্পাচে পাঠাবার সময় থাকে না। তরু যা-হোক করে সামলে স্থমলে নেই, আর মনে মনে বলি, যদি সাহেব এসব জানতে পারে, নির্ঘাত আমার কৈফিয়ৎ তলব করবে। তথন কি আমি বলব যে এই টাইপিস্টকে দিয়ে কাজ চলবে না সাহেব—নতুন টাইপিস্ট নাও? পরদিন থেকে যে লায়লা বেকার হবে। তারপর কোথার চাকরি পাবে! মামার জার মেসোর জার—সে তো আমার ও মধুমিতার মনগড়া কথা।

এদিকে রোজ গিন্নী আমার বাড়ি ফেরার পথ চেরে ববে থাকে।
কি হল! আজ কটা ভূল করল ? ঘরে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে তার প্রশ্ন।

একগাদা, গাল ছড়িয়ে হেদে উত্তর করি। তানে মধুমিতার মুখে ভৃপ্তির হাসি ছড়িয়ে পড়ে। ওটাকে আন্ধও কেন তাড়িয়ে দিচ্ছে না তোমার সাহেব ?

দেবে ঠিকই, একটা দেঁতো হাসি হেসে বলি, ত্ একটা দিন সব্ব কর।

ছু একদিন না। পরদিনই ব্যাপারটা ঘটে। তার মানে পরশু বিকেল। বিষ্যুৎবারের বারবেলায়।

সকালের দিকেই একসঙ্গে তিনটে চিঠি লায়লাকে টাইপ করতে দিই। লাঞ্চের আগে শেষ করতে হবে। পই পই করে বলে দিলাম, জরুরী চিঠি, আজকের ডাকে না পাঠালে নয়।

মিটি হেসে ত্বার ঘাড় নাড়ল লায়লা। কিছু কোথায়। লাঞ্চের আগে একটা চিঠিও টাইপ করা শেব হয় না। যেন এক একটা চিঠি টাইপ করার পর পাঁচটা লাডটা করে ভূল থেকে যাচছে, যেন নিজেই ভূলগুলি ধরতে পেরে আবার মেশিনে কাগজ চডিয়ে নতুন করে টাইপ করছে। দেখতে দেখতে লাঞ্চ আওয়ার এসে যায়। আমার চোথের সামনে দিয়ে ম্থাজি হোটেলে থানা থেতে গটগট করে বেরিয়ে গেল।

কি হল ! শেৰ করতে পারলে ? আমার টেবিল থেকে গলা বাড়িয়ে গুধাই।
লারলা তথন ঠোঁটের কোণার চমৎকার চিকন হাসি হাসল। হরে যাবে,
আদ্ধকের ডাকেই পাঠাতে পারবেন। এত চিস্তা করছেন কেন ? আমার দিকে
চোধ না ফিরিয়ে সে উত্তর করল। খানিকটা আশ্বন্ত হয়ে নিচে নেমে যাই।
রাস্তার দাঁডিয়ে ফুন মাখান বাতাবী লেবু ও শসা দিয়ে টিফিন করি। তারপর
একটা সিগারেট ধরিয়ে খানিকটা পারচারি। তারপর ঘড়ি দেখে ওপরে উঠে
আসি। সি"ড়ির গোড়ায় সাদা গাড়ি দেখে টের পাই থানা থেয়ে সাহেব ফিরেছে।
চেয়ার টেনে টেবিলে বসতে গিয়ে এদিক ওদিক তাকাই। লায়লাকে দেখছি না।
আধ্বানা চিঠি টাইপ হয়ে মেশিনের মাখায় ঝুলছে। বাকি কাগজগুলি পাশের
সবুজ বাস্কেটে ফ্যানের হাওয়ায় পতপত করে উড়ছে।

তারপর ? মধ্মিতা অবাক হয়ে প্রশ্ন করে। সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরে ঘটনার আদ্যন্ত গিন্ধীকে খু'টিয়ে বলছিলাম।

তারপর আর কি, বলদাম, ত্টো বাজে, আড়াইটে বাজে—তিনটে বাজল, সারদার দেখা নেই। ছোকরা বেয়ারাটাকে ডেকে জিজ্ঞেদ করি দিদিমণি কোথায়? দিদিমণি বাধকমে গেছে। উত্তর শুনে চোথ কপালে ওঠে। ব্যান, বেলা তিনটে থেকে একটা মানুষ বাধকমে বদে আছে! বুঝলাম দেদিনকার মতন নগেন কোবরেজের মেরে পালিয়েছে। ফ্রেক্ট লীভ ? এখন উপায় ! মাধাটা গরম হরে গেল। ছোঁ মেরে ওর বাস্কেটের সব কাগজপত্র তুলে নিয়ে উর্বেখাদে ছুটলাম। মুধার্জিকে বলে আজই একটা হেন্তনেন্ড করতে হয়। এই টাইপিস্টকে শিগগির তাভাও সাহেব, নয়তো অফিস ডুববে। সাহেবের এয়ারকনভিশন ঘরের কাছে পৌছে থমকে দাড়াই।

কেন! মধুমিতা ভূক কু"চকোল। ভেতরে চুকতে লাহদ পেলে না?

ছটো হাসি ভনলাম তথন সাহেবের ঘরে। ছ্রকম হাসি। গিন্ধীর চোখে চোথ রেথে বললাম, কাজেই দাঁডিয়ে পডলাম। একটা অবিকল ছ্\*চোর মতন কিচকিচে গলার হাসি।

আর একটা ?

যেন শুকনো ময়দার ডেলা হডহড করে গলা দিয়ে বেরোচ্ছে—এমন মোটা হাসি।

ওটা মুখাজির, মধুমিতা বলল, তোমাব দাহেবের গলা। আর ছুটোব হাসিটা তোমাদের টাইপিস্ট লাবলা ঠাককণের।

ভাই বৃঝি ? বড বড চোখ করে গিন্নীর মৃথ দেখি।

ই্যা গো মশাই, তাই। ছুঁডি ঠিক বুনো গিয়েছিল, এত ভূলচুক করে চাকরি রাধা যাবে না। তুমি একদিন সাহেবের কাছে কমপ্লেন করবে। টের পেষে আগেডাগেই মুধাজিকে হাত করে ফেলেছে, সাহেবের মন মজিয়েছে। তাই বাধকমের নাম করে তিন ঘণ্টা ওঘরে বসে গল্প করে।

আমি চুপ।

ভারপব, তুমি কি করলে ? মধুমিতা চোখা চোথে আমাকে দেখল। হাবার মতন দরজার বাইরেই দাঁডিয়ে রইলে ?

না না। তৃটো হাসি শুনে আমার বেদম হাসি পাছিল। পেট ফেটে যার।
পূশিং ডোর ঠেলে সডাৎ করে ডেভরে ঢুকে পডি। ইচ্ছে ছিল মুখার্জির ঘর
কাঁপিরে প্রচণ্ড শব্দ করে হাসব। হল না। গলার কাছে আটকে থেকে হাসিটা
ডুগড়িপির মতন বাজতে লাগল।

তারপর ? সাহেব নিশ্চয় চটে পেল !

উঁহ, আমার দেখে মুখের গর্ভটা গোল করে আরো বেশি হাসছিল। হাসতে হাসতে বলল, আপনি দেখছি গাধার মতন হাসছেন স্থ্রতবাব্।

ত্মি তথন की वनात ? यश्मिका काथ ছটো वफ कवन।

আমিও ছেড়ে কথা কইনি। আপনি স্যার ভল্লকের মতন হাসছেন। বলনাম।

এই বে। সাহস তো ভোমার কম না। যেন গিন্ধী খুলি হল। তারপর?
মুখাজি তথন আড়চোথে লায়লাকে দেখল। মুখাজির পিঠে হাত রেথে
মুখাজির চেয়ারের হাতলের ওপর ঠ্যাং ঝুলিয়ে বসে লায়লা গাঙ্লী হাসছিল।
আমাকে দেখে নেমে দাঁড়াল। মুখাজি আমার চোথে চোথ রেখে বলল, মিস
গাঙ্লীর হাসিটা আপনার কিরকম লাগল ভনি?

চমৎকার! বললাম, অবিকল ছুটোর মতন।

এই রে ! মধুমিতা আবার চোথ পাকাল। লায়লা চটে গেল না তোমার কথা শুনে ?

উত্ত, মৃথটা আরো বেশি ছু চোর মতন করে হাসতে লাগল। মৃথাজিও হাসছিল। তৎক্ষণাৎ চোথের ইশারায় একটা চেয়ার দেখিয়ে আমাকে বসতে বলল। আমি বসলাম। লায়লাও আর একটা চেয়ারে বসল। কলিং বেল বাজিরে বেয়ারাকে ডেকে মৃথাজি কফি কাজুবাদাম আনাল। তিনজ্বনে গল্প করতে করতে থেলাম।

তারপর ?

ছুটি হতে বাড়ি চলে এলাম।

মধুমিতা তথন থোঁৎ করে নাকে হাসল। এমন করে কোনদিন তাকে হাসতে দেখিনি। হাসিটা রহন্তের মতন ঠেকল। আমার দিকে তাকাল নাসে। ছাদের দিকে চোথ তুলে বলল, এটা আমি সন্দেহ করছিলাম। অফিসে বসে তোমরা কান্ধ করছ না—তুমি, তোমার সাহেব। একটা মেয়েকে নিয়ে ফুর্তিকরছ। না হলে ওই অকর্মার চে কিকে ওধানে পুষছ! অফিস থাকল কি ডুবল তাতে তোমার বা তোমার মুখার্দ্ধি সাহেবের কিছু আসে যায় না। যায় কোম্পানির যাবে।

কথাটা কি ঠিক হল ? আতে, বললাম।

একশবার ঠিক হয়েছে। গিন্ধী আর হাসল না। কোঁদ করে নাকের একটা শব্দ করল। বলল, এমন একটা বিচ্ছিরি রাগারাগি ব্যাপার ঘটল, আর তিনন্ধনে মিলে কিনা হেদে গল্প করে কফি কাজুবাদাম, খাওয়া হল। ব্যাদ দব মিটমাট হয়ে গেল।

আমি চুপ।

তোমরা তিনটি এক গাঙের মাছ ছুটেছ ওথানে। বদের শিরোমণি। রাগে কাঁপতে কাঁপতে মধুমিতা সামনে থেকে সরে গেল।

ভারণর বান্তিরে বিছানার শুরে হুদহাস কারা, বিলাপ। আমার মরে যেতে ইচ্ছা করছে, বেঁচে থেকে লাভ কি, আমি স্থইসাইড করব ইত্যাদি। কাঠ হরে বিছানার একপাশে শুরে থেকে রাভ কাটাই। ভাবি, গিন্নীর ঐ কারার সঙ্গে ভথনকার অভুত নাকী হাসিটার যোগ আছে। বেমন কারার আগে লায়লা একদা হাসত।

পরদিন, মানে গতকাল অফিলে যাইনি। ফোন করে জানিয়ে দিয়েছি সদি কাশি মাধা কনকন গা-হাত-পা ব্যধা। মধুমিতা আমার দঙ্গে একটাও কথা কইছিল না। আজ দকালে উঠে যদিও রান্নাবান্না করেছে। আমিও দাডি কামিরে চান করে ভাত খেয়ে যথারীতি অফিসে বেরোব—অফিসের পিওন বাডিতে চিঠি নিয়ে হাজির। কার চিঠি ? পাতায় সই করে থামের মুখ ছিঁডে দেখি সাহেবের চিঠি। তলায় মুখার্জির সবৃত্ব কালির জমকালো সই। কি ব্যাপার ? ও মাদের পরলা থেকে আমাকে আর অফিনে যেতে হবে না। আজ মাদের ত্রিশ। তক্ষনি গিন্নী ছুটে এসে হাতের জল হলুদের দাগ আঁচলে মুছে চিঠিটা ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে এক খাসে পড়ে ফেলে। তারপর আমাকে সেটা ফিরিয়ে দেয়। मित्र थिनथिन शास्त्र । थ्व श्राह्म, त्रण श्राह्म, এই व्यापि ठाइँ छिनाम—व्याः, আজ থেকে আমি নিশ্চিম্ভি। বোকা হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকি। হাসতে হাসতে গিন্ধী হাততালি দিয়ে নাচতে শুক্ষ করল। তখন আমিও হাসি। কারণ দেখলাম মধুমিতার জলতরক হাসির সঙ্গে মেঘতরক নাচের সঙ্গে তাল দিয়ে বাডিভাডা রেশন হরিণঘাটার তুধ ইলেকট্রিক বিল মুদিথানা ধোবাধানা কাগজওয়ালা মায় মোডের সিগারেটের দোকান হাততালি দিয়ে নাচতে আরম্ভ করেছে, হাসতে আরম্ভ করেছে। দব কটা হাদি আমি চোখে দেখছিলাম কানে ওনছিলাম আঙুল দিয়ে ছু"তে পারছিলাম। তথন নাচতে নাচতে বাডি থেকে পালিয়ে এসেছি।. ভারপর সেই কথন থেকে চৈত্ত্বের খরায় ময়দানে দাঁডিয়ে পাঁজরা ঝাঁঝরা করে হা-হা-হা-হা হাসছি।

## হার

আবার শব্দটা শুনল সে। বাইরে, ঠিক তার জানালার নিচে, অতসী ঝোপের কাছে একটা কালো পাখর আছে। সেই পাখরের বুক থেকে শব্দ উঠে আসছে। একটা না, অনেকগুলি শব্দ, ছোট ছোট, একটার পিঠে আর একটা, যেন চমৎকার মিল রেখে ছন্দ রেথে কেউ একটা শব্দের কবিতা তৈরী করছে, আর সেই কবিতা তার কানে ভেসে আসছে।

ঘরে আলো জলছে। জানালাটা বন্ধ। বন্ধ করে দিতে হয়েছে তাকে। তাই করনার চোথে উঠোনটা দেখছিল সে। বাইরেটা এতক্ষণে অন্ধকার হয়ে গেছে। খুব অন্ধকার কি, এই তো সন্ধ্যা হয়েছে, তা হলেও সে এখানে বলে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল, অভসী গাছগুলির কাছে, পাখির পালকের মতন শব্দ না করে একটু একটু করে অন্ধকার ঝরে পড়ছে, সকলের আগে কালো পাখরটা অন্ধকারে ডুবে গেছে, তারপর অভসী বোপের চারদিকের বাঁশের বেড়া, তারপর—

আর জলের ওপর, সন্ধ্যার অন্ধকারে কালো জলের বুকে যেমন একটি পদ্ম ভাসে, বাতাসে একটু একটু নড়ে, তেমনি তার জানালার ঠিক নিচে অন্ধকার পাধরটার কাছে অতসীবন খেঁষে একটি মাহ্মষ নড়ছে, কাঁপছে। কাঠ কাটার সময় পিঠ নড়বে মাথা কাঁপবে কোমরে ঝাঁকুনি লাগবে জানা কথা।

তার ভয়ানক ইচ্ছা করছিল জানালার পালা ছটো ফাঁক করে উকি দিয়ে অন্ধকারে ফুলের মতন, আলোর পিণ্ডের মতন কিছু একটা একবার দেখে নের। শুধু কল্পনার কতক্ষণ ভাল লাগে।

ক কিছ উপায় নেই। কটমট করে প্রতি পাঁচ মিনিট অন্তর ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আর একজন যে এদিকে ভাকাচ্ছে পরিজার সে টের পাচ্ছিল। ই্যা, ঘাড় ঘুরিয়ে এদিকে ভাকাচ্ছিল আর পেকে পেকে উপদেশামৃত বর্ষণ করছিল পঞ্চাশোন্তর মাল্ল্মটি। ভাকগন্তার পলার অর হিমাদ্রিবাব্র। তার পিতৃদেব। কিছ এ পময় কোনদিনই তিনি ঘরে থাকেন না। বড় নালার ধারে জগদীশবাব্র বৈঠকখানায় রোজ সদ্ব্যায় দাবার আছ্ডা বলে। কাজ থেকে বাড়ি ফিরে অথবা

কোন কোনদিন বাডিও ফেরা হর না—ঘরে ফেরার আগেই রাভার জগদীশবাব্র বৈঠকখানার ঢুকে হিমাজি দাবার আভ্যার বসে যান। খেলা শেব করে ঘরে ফিরতে রাভ দশটা এগারোটা বাজে। এই নিয়ে বাবাকে কভদিন কথা শুনিরেছে সে: 'একে ভো ভেইলী প্যাসেঞ্জারী করছ, দকাল আটটার ছাইভস্ম মুখে গুঁজে চাকরি কবতে ছুটছ কোলকাতা। তা না হয় ব্রুলাম, ধবধবে গোবিলপুর এসে বাভি করেছ, ভেইলী প্যাসেঞ্জারী করা ছাভা উপার কি, কিন্তু সময় মত ঘরে ফিবে একটু বিশ্রাম করবে ভো, জলটল থাবে—সারাদিন থাটুনি—না, রান্ডার আসতে আসতে অমনি বসে গোলে দাবা খেলতে, কিসের জামা-কাপড ছাভা, বিশ্রাম কবা মুখ হাত ধোরা; এদিকে আমি ভোমার জন্ম টিউডে ভিজিয়ে রাথি কলা এনে রাথি—উপদেশও বটে শাসনও বটে। ছেলের বকুনি খেরে হিমাজি সলক্ষ হেসে সঙ্গে মাখা নাডেন, 'না না, আর এমন হবে না নীলু—কাল খেকে আর ওথানে—'

কিন্ত দেখা গেছে, পরদিনও একই অবস্থা। ক্লান্ত ধূসর মাতৃষ্টির ঘরে ফিরতে রাত এগারোটা বেজে গেল। আর তথন রাগ করে ছেলে বলল, 'চিভার না ওঠা পর্যন্ত তোমার এই রোগ সারবে না, এই পাজী নেশা—সারাদিন ঘাড গুঁজে অফিসে কলম পেবা, তারপর আবার কিনা সেই ঘাড গুঁজে একগাদা মাতৃষ্বের নিখাসের মধ্যে বসে দাবার চাল নিয়ে মাখা ঘামানো, না একটু খোলা হাওরা গায়ে লাগানো, না নিরিবিলি বসে একটু বিশ্রাম করা, ডায়বেটিজে ধরবে ভোমাকে, প্রেসারের দোব ভো রয়েছেই, এমন থিটখিটে শরীর, টি বি হবে না ভোমার ভাই বা কে জানে—'

'না, কাল থেকে আর নয়—' হিমান্তি ঘাড নেডে তৎক্ষণাং শপথ করেছেন এবং পরদিন আবার ছ'টা পঁরতান্তিশের টেন থেকে নেমে ঘরে না ফিরে সোজা চুকে পডেছেন। জগদীশের বৈঠকথানার। ভয়ানক ঘিঞ্জি ভিতরটা। তার ওপব মেঝের মাতুর বিছিয়ে একটা হারিকেন' জেলে একগাদা মাতুর ববে আছে দাবার ছক ঘিরে। তারা অবিশ্রাম কাশছে হাসছে, তর্ক করছে, যুদ্ধ করছে— চালে ভূল হলে এক একদিন তো হাতাহাতি আরস্ত হয়ে বায়। আর মৃত্মৃ হ কাঠি জেলে বিভি ধরানো, ধৌয়ায় ধৌয়ায় ঘয় অন্ধকার, যদি হঠাৎ বাইরে থেকে কেউ সেধানে উকি দিয়েছে তো তার দম বন্ধ হয়ে এলেছে। এমন কতদিন হয়েছে নীলান্তির। বাবাকে খুজডে—থোঁজা আর কি—জানা কথা হিমান্তি টেন থেকে নেমেই বড় নালার ধারের আমতলার সেই নরকের আসরে ভিডে

গোছেন—তাই ফুটবল খেলা দেরে তাঁকে ঘরে ভেকে নিয়ে যেতে প্রায়ই নীলাদ্রিকে জগদীশের সেই টালির ঘরটার দরজার দাঁড়িয়ে ভিতরে উকি দিতে হয়েছে। এতগুলি মাধার মধ্যে বাবার ছোট রোগা মাধাটা কোনদিকে লুকিয়ে আছে খুঁজে নিতে অত্যন্ত বেগ পেতে হয়েছে তাকে, আর যেন তথন বিড়ির খোঁয়া ঘামের গন্ধ গরম খাদ প্রখাদের একটা অল্পন্তিকর হলা এদে নীলাদ্রির নাক মুখ চেপে ধরেছে, তার চোখ জালা করে উঠেছে, মাধাটাও বিমঝিম করতে আরম্ভ করেছে। ধাবাকে দেখা পাওয়ার পর দে কিন্তু আর চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে না থেকে তৎক্ষণাৎ বাইরে ঘাদের ওপর নেমে এদে আগে খানিকটা খোলা বাতাদ নাক দিয়ে টেনে নিয়েছে তারপর চেঁচিয়ে 'বাবা' 'বাবা' করে ডেকেছে। ভিতর থেকে হিমাদ্রিও 'হু'' 'হাা' 'এই যে' 'যাই যাচ্ছি' ইত্যাদি বলে দাডা দিয়েছেন কিন্তু উঠে দেখান থেকে বেরিয়ে আদার নামও করেনি। ঘরে ফিরেছেন দেই রাভ দশটা এগারোটা বাজিয়ে। একদিনও এই নিয়মের বাতিক্রম ঘটেনি।

তাই ভাবছে এখন নীলান্তি। টেবিলে হারিকেনটা জলছে। সামনে ফিব্রিক্স বইরের পাতা খোলা। কিন্তু বইরের পৃষ্ঠার চোথ ছটো ধরে রাখলেও পাঠ্য বিষয়ের দিকে কিছুতেই মনঃসংযোগ করতে পারছে না সে। তার কান ছটো এই ছদিনে অত্যন্ত ধারালো হয়ে উঠেছে, কানের পর্দা ছটো ভেন্সী হয়ে উঠেছে। জানালার বাইরে অন্ধকার পাথরের বুক থেকে উঠে আসা মৃত্ অথচ কবিতার মতন স্থলর শস্কটা যেমন পরিক্ষার ভনতে পাচ্ছে সে তেমনি ঘরের ভিতর পিছদেবের গুরুগন্তীর গলার উপদেশবলীও ভনে বাচ্ছিল। ছাত্রানাং অধ্যয়নম তপঃ—এখন ভধু লেখাপড়া নিয়েই তুমি থাকবে, এই ভোমার ভপস্তা, এই ভোমার সাধনা—অন্ত কোন কিছুর দিকে মন দেওয়া—'

ক্থাগুলি শুনতে শুনতে সে ঘেমে উঠছিল। এই জগুই বৃঝি সন্ধ্যাবাতি লাগার সন্ধে দরে ঢুকে হিমান্তি চোথ ঘূরিয়ে সকলের আগে দেখে নিরেছেন প্রের জানালাটা খোলা কি বন্ধ। নীলান্তি অবগু জানালা বন্ধ করে পড়তে বসেছে, কালও বন্ধ রেখেছিল, কিন্তু পরশু খোলা ছিল। হিমান্তি মাধা নেডেছিলেন: 'না, ওটা বন্ধ করে দাও নীলু, জানালাটা বন্ধ রাখাই ভাল। তুমি বিজ্ঞানের ছাত্র, কঠিন কঠিন বিষয় নিয়ে নাড়াচাড়া করছ, তাও আবার সামনে এগজামিন—কাজেই তোমার এখন কতটা একাগ্রতা কতটা নিষ্ঠা নিয়ে পড়াশুনা করা দরকার, আমাকে নিশ্বর আর বৃঝিয়ে বলতে হবে না। অনার্দ্র পেতে হলে—'

আর অধিক ব্ঝিয়ে বলতে হয়নি নীলাজীকে। তার আগেই সে ব্ঝে গিয়েছিল। নিঃশবে জানালার পালা ত্টো ভেজিয়ে দিয়েছিল। কি জানি বদি দমকা হাওয়ায় ভেজানো পালা খুলে যায়, তাই পরক্ষণে ছিটকিনিটাও তুলে দিয়েছিল সে। হিমাজি সক্তই হয়েছিলেন।

শাল্লের কথা—প্রাপ্তেত্ বোড়শবর্ধে—বোল বছর কেন, উনিশে পা দিরেছে ছেলে, বি এসিদ পড়ছে—পড়াশোনার ভাল, বরাবর ভাল রেজান্ট করে এনেছে, কিন্তু তা হলেও তো তরুণ যুবক, ঘরে পা দিরেই ছেলেকে যে অবস্থার (টেবিলের ওপর ছমড়ি থেয়ে খোলা জানলাটার দিকে চোখ রেখে) বলে থাকতে দেখেছিলেন তাতে হিমাল্রি অতিমাত্রার শহিত হয়ে উঠেছিলেন। এবং ক্লাইও হয়েছিলেন কম না। কিন্তু সেই জ্ল্যু তিনি চোখ গরম করেননি বা গলার হয়ে খুব একটা বিরক্তিও প্রকাশ করেননি—বরং শান্ত থেকে মিট্টি কথার তাকে উপদেশ দিয়েছিলেন। মিত্রের মতন আচরণ করেছিলেন হিমান্তি। তাতে স্কলই পেয়েছিলেন। 'দক্ষিণের তুটো জানালা তো খোলাই রয়েছে'—জামাকাপড় ছাডতে ছাড়তে ছেলেকে তিনি আরও ব্ঝিয়েছিলেন, 'আমাদের এ-ঘরের দরজা তুটোও বড় মাপের, কাজেই ওদিকের ওই একটা জানালা বন্ধ থাকলেও বিশেষ অস্থবিধা হবার কথা নয়—ভেতরে যথেষ্ট হাওয়া খেলে।'

মাঠে খেলাধুলা করে এসেছিল নীলান্তি। প্রচুর ঘাম ছিল। তা-ও তো রোজ যেমন করে, খেলার পর খ্ব সাবান টাবান মেখে স্থান করেছিল। তাতে ঘাম নিঃসরণের মাত্রা আরও বেডে গিয়েছিল। ঘাম রুখতে শরীরের বিভিন্ন অংশে প্রচুর পাউভারও ছভিয়ে দিয়েছিল সে। হয়তো ঘরে চুকে হিমান্তি স্বাগ্রে এটাই লক্ষ্য করেছিলেন। যৌবনদীপ্র স্থঠাম গৌর দেহে কত না পাউভাবের ছড়াছড়ি। যেন একটু বাড়াবাড়ি মনে হয়েছিল হিমান্তির।

না, বাবার কথা মতন পূবের জানালা বন্ধ করে দিয়ে নীলান্তি সেদিন অতঃপর কোন্ জানালা দিয়ে ঘরে হাওয়া ঢুকবে দে কথা মোটেই চিস্তা করছিল না। জবাক হয়ে হিমান্তির অসময়ে গৃহে প্রত্যাবর্তনের কথাই সে ভাবছিল। আগের দিনও এমন হয়েছে। দাবা খেলার নেশাটা রাতারাতি বাবা বর্জন করতে পারলেন। প্রথমে নীলান্তি মনে করেছিল জামা কাপড় ছেড়ে একটু জলটল খেয়ে পরে হয়তো তিনি বড় নালার ধারের সেই টিনের ঘরের আড্ডার দিকে পা বাড়াবেন, নীলান্তি তাই করতে বলেছিল। কিন্তু তা হল না। দক্ষিণের জানালার পাশে চেয়ার টেনে নিয়ে তিনি সকালের খবর কাগজধানা উটে

পান্টে দেখতে লাগলেন। পরদিনও কর্মস্থল থেকে ফিরে এসে হিমাত্রি ঘরে বসেই কাটালেন। সেই জানালা। দক্ষিণমুখো। ওথানেই হিমাত্রির খাট। অর্থাৎ চেয়ারে না বসে ইচ্ছা করলে খাটে শুয়ে বসেও তিনি বাইরেটা দেখতে পারেন, ফুরফুরে হাওয়া গায়ে মুখে লাগাতে পারেন। এবং ওদিকের ত্টো জানালা খুলে রাখলে নীলাত্রির পড়ার টেবিলের কাছের জানালাটা অনায়াসে বন্ধ রাখা চলে—ঘরে হাওয়া চলাচলে কোন বিদ্ব ঘটে না।

সভ্যি, হাওয়া নয়, হিমাদ্রির বিশ্বয়কর পরিবর্তন নীলাদ্রিকে ভাবিয়ে তুলেছে। দাবার আড্ডা তো ছেড়েছেনই, যে মাত্র্য চৌদ বছরে গায়ে পাবান মাথত না চুল কাটত না দাডি কামাত না, দেই মামুষ কদিন ধরে রোক্ত সাবান মেখে স্নান করছে দাড়ি কামাচ্ছে এবং বেশ ভাল করে চুলটিও ছেঁটে ফেলেছে। আর জামাকাপড। নীলাদ্রি বলে বলে হয়রান হত, কিছুতেই ময়লা গেঞ্চিটা শার্টিটা বাবার গা থেকে থদাতে পারত না। আজ, এই চার ছ'দিনের মধ্যে পোশাক-আসাকের ব্যাপারে ভদ্রলোক কী ভীষণ খু"তখু"তে হয়ে উঠেছেন। যেন রোজই ধোপত্রন্ত কিছু গামে না চড়াতে পারলে অম্বন্তিবোধ করেন। অধচ নীলাদ্রি কতদিন চিস্তা করত, এমন ময়লা পোশাক পরে বাবা এত বড় একটা অফিলে চাকরি করতে যান কি করে—তা-ও তো সাধারণ পোস্ট নয়—বড়বাবু, বড় সাহেবের ঘরে মৃত্মুভ যাঁর ডাক পড়ে—মগুলা জামা জুতো দেখে সাহেব কি চটেমটে বাবাকে কভা কিছু শুনিয়ে দেন না? তারপর নীলান্তি ভেবেছে, হয়তো সাহেব এইজন্ম কিছু বলেন না, একটানা তেত্রিশ বছরের সাভিস বাবার, হিমান্ত্রি ঘোষালের একনিষ্ঠ সেবার কথা চিন্তা করে সাহেব নিশ্চর তাঁকে ক্ষমা করেন। তা বড় সাহেব না হয় ক্ষমা করলেন, কিন্তু অফিসের व्यक्त कर्মচারীরা কী ভাবে—বাইরের আর পাঁচটা মামুষ হিমাদ্রিবাবুর পোশাকের দিকে তাকিয়ে की मर रामार्थन करत हिन्ना करत नीमासि ज्यानक मङ्ग्रहिज इरा अफ्ज।

এখন কেতাছ্রন্ত হয়ে বাড়ি থেকে বেরোন বাবা। আবার যতক্ষণ বাড়িতে থাকেন ধোরা গেঞ্জিটি ইন্ধি করা পায়জামাটি পরে থাকা চাই। আনের সময় ভাল তেল সাবান, আনের পর আরশি চিক্লনি, আনের আগে দাড়ি কামাবার সরক্ষাম— সব হাতের কাছে রেডি না থাকলে হিমাদ্রি হল্মুল বাধিয়ে দেন—চাকরবাকর তো বটেই, নীলাদ্রিকেও কম গালাগাল থেতে হয় না। তা না হয় থেল, ঘয়ে মা নেই, বছর ছই আগে তিনি বর্গে গেছেন, নীলাদ্রির ভাইবোন কেউ নেই, কাজেই বাবার স্থথ-স্ববিধার দিকে তাকে চোখ রাথতেই হবে। রেথেছেও সে,

বড হয়েছে, নিজের কর্তব্য সম্পর্কে থুবই সচেতন। কিন্তু অক্স স্থথ-প্রবিধা যেমন হোক, পোশাক-পরিচ্ছদ প্রসাধন ইত্যাদির ব্যাপারে হিমাদ্রি আব্দ তাঁর এই বাহান্ন বছর বয়সে উনিশ বছরের যুবক নীলাদ্রিকেও বৃঝি হারিয়ে দিতে চাইছেন। রিন্তন ক্রমাল টাই ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছেন। সাদা টুইলে আর মন উঠছে না, এক জ্যোডা টেরিলিনের শার্ট তৈরী করিয়ে 'এনেছেন। মান্ধাডা আমলের মেটে রঙের ক্রেম পাল্টে কালো মোটা শেল্এব চশমা পরেছেন। প্যাক্টের সঙ্গে সক মাধার জুতো। তাঁর টেবিলে ধুলো ময়লায় মাধামাধি হয়ে এক থগু ভগবদগীতা এক শিশি হজ্বমী বডি একটা দাঁত ভাঙা চিকান ও কিছু ভকনা নিমের দাঁতন-কাঠি বছরের পর বছর পডে থাকতে দেখা গেছে। আব্দ হঠাৎ সেখানে দামী আয়না চিকনি স্নো পাউডার স্থান্ধ তেলের শিশি দেখা গেল। নীলাদ্রি বেমন অবাক হল তেমনি ভিতরে ভিতরে খুপিও হল এবং একট্ হাদল।

তা না হয় বুডো বয়দে বাবার বাবুগিরি করার শথ জেগেছে, কিন্তু দেই সব্দে তিনি নীলান্ত্রির ব্যাপারে এতটা সচেতন হয়ে উঠলেন কেন। তার পডাশোনা চলাফেরা থাওয়া ঘুম হাঁটা হাসি—যেন সবকিছুর মধ্যে কিছু না কিছু দোষ ক্রটি খুঁজে পাছেন হিমান্তি এবং এইজয় তাঁর ছ্শ্চিস্তারও যেন শেব নেই। ছেলেকে সংশোধন করতে অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে পডেছেন। তাই ছ্বেলা উপদেশ। একবার সকালে ঘুম থেকে উঠে। যতক্রণ না অফিসে বেরোন। আর একবার আরম্ভ হয় বিকেলে, বাডি ফিরে এবং দেই উপদেশ বাত্রে শোয়া পর্যন্ত অবিশ্রাম চলতে থাকবে। অবশ্ব সবই নীলান্ত্রির ভবিয়্রংকে কেন্দ্র করে। তাকে বড হতে হবে মায়ুর হতে হবে। দশজনের একজন হতে হলে এখন থেকে তার এই করা উচিত, এলাবে চলা উচিত, এই এই নিয়মগুলি না মেনে চললে জীবনে অশেষ তুর্গতি ভোগ করতে হবে এবং দব উপদেশের সার কথা হল 'ছাত্রজীবন বডই কঠিন সময়। লেখাপডা শেখার সঙ্গে সঙ্গে চরিত্র স্বাস্থ্য মন ঠিক এসম্বে গডে না উঠলে—'ইত্যাদি।

বেন ইদানীং, এই কদিনে হিমাদ্রি ছেলেকে চিনতে আরম্ভ কবেছেন। থেন নীলাজিও বাবাকে ব্রুতে আরম্ভ করেছে। যেন আগে এ জিনিসেব তেমন দরকার গড়ত না। যদি একজন আর একজনের কাছে কিছুটা অম্পষ্ট তুর্বোধ্যও থেকে যেত তো এই নিয়ে তারা বিশেষ মাখা ঘামাত না। এখন ত্জনেই মাখা ঘামাবার প্রয়েজনবোধ করছে। একজনের দিকে আর একজনের প্রথর দৃষ্টি। ভাই কি ? হরতো তাই। বাডিতে নৃতন মামুব এগেছে। এই জ্বন্তই কি ছেলের পডাশোনা চরিত্র-গঠন সংযম শিক্ষা স্বাস্থ্য নিয়ে এত কথা বলতে আরম্ভ করেছেন হিমাদ্রি।

এবং নীলাদ্রিও চূপ থেকে দেখছে, বাবা বদলে গেছেন, দাবা খেলার নেশাটা একেবারে চলে গেছে, সেজেগুজে কাজে বেরোন এবং যজকণ বাভিতে তগন ও পারপাটি পরিচ্ছন্ন হয়ে থাকতে ভালবাসচেন।

কলকাতা খেকে বেশ কিছুটা দুরে বলে সন্তায় জমিটা পেয়েছিলেন হিমাদি।
আট কাঠার একটা প্রট। নিজেদের শোবার বসবার ঘর, রান্নাঘর, সানের জায়গা,
পায়থানা এবং ছোটথাট একথানা বাগানের মতন করেও অতিরিক্ত একফালি
জমি বেঁচে যাবার পর হিমাদি আর একথানা ঘর তুলে ফেললেন। এটারও টালির
ছাদ। সঙ্গে বাথকম এবং রান্নার জায়গা রয়েছে। যদি ভাডা দেওয়া যায় ভো
মাস মাস কিছু আসবে, এই মতলব নিয়েই ঘরথানা তৈরী করা। সঙ্গে সঙ্গেই
অবশু হিমাদ্রির আশা পূর্ণ হয়নি। মাস তিন চার থালি পডে থাকার পর্মুসম্প্রতি
ওই ঘরে মামুষ এসেছে। মাত্র ভৃটি প্রাণী। মা আর মেয়ে। ভজলোকের
নাকি ঘোবাঘুবির চাকরি। আজ বাবাসত কাল জলপাইগুডি পরশু বর্ধমান,
আর একদিন এক ধারুয়ে আসাম—সেটা ডিক্রগড হবে কি সদিয়া আগে থাকতে
বলা মুশকিল।

কাজেই ভদ্রমহিলা স্থিতি চাইছেন, অস্তুত কিছুদিন এক জায়গায় বিশ্রাম। একটা আকাশের নিচে থেকে ক্র্ণোদয় নেথবেন ক্র্ণান্ত দেখবেন, পাথির ডাক ভানবেন, রাজে বিছানায় গুয়ে গুয়ে টিপটিপ শিশির পড়ার শক্ষ। সারাজীবন কত 'বিছানা বাঁধ আর ট্রেনে চাপ' করা যায়। হিমাজির বেগুন ক্ষেত্ত ঝিঙে মাচা দেখে মহিলা খুশি হলেন, হাঁস ম্রগি দেখে মুগ্ধ হলেন। টালির ঘরটা তাঁর মনে ধরে গেল।

গাঁই ত্রিশ আট ত্রিশ বয়দ হবে, হিমান্তি অমুমান করল, মেয়ের সভেরো আঠারো। এবং মাথায় ছটিতে সমান। এবং ত্ত্তনেই অপূর্ব স্থলরী। দীর্ঘ স্থাদ গডন। তাই মনে হয় ছটি গোলগাল ভরা ভরা ম্থাতো নয়, যেন লম্বা ডণটার মাথায় ছটি স্থাম্থী ফুল ফুটে রয়েছে। দপদপ করছে গায়ের রং। হঠাৎ তাকালে চোখ ঝলদে যায়, মনে হয় একটু বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকলে মাথা বিমবিম করবে।

অবশ্য ত্দিন দেখে দেখে চোথ ত্টো সয়ে গেল, কিন্তু আশকা বেডে গেল হিমান্তির। একটি যৌবন যদি স্থির প্রশাস্ত, আর একটি যৌবন চঞ্চল অস্থির। ভাই তো হবে, আঠারো ও আটত্রিশে যে অনেক ব্যবধান, অনেক পূর্বোদয় হয়েছে মাঝখানে, অনেক পূর্বমূখী ফুটেছে। ফুটেছে ঝরেছে আবার ফুটেছে। ভাই বছ ফোটার আনন্দ নিয়ে একজন যদি মগ্ন মৌন পরিভৃপ্ত গন্তীর আর একটির মধ্যে দেখা যাচ্ছে কেবল নৃতন ফুটে ওঠার আবেগ অন্থিরতা কম্পন শিহরণ।

সব নৃতনই বৃঝি এমন। চঞ্চল অশাস্ত। বসম্বেব নৃতন পাতা, শেষ গ্রাম্মেব প্রথম মেঘ, যৌবনোদগতা হবিণী। সারাক্ষণ ছুটেও যাব ক্লাস্তি নেই অবসাদ নেই। ছুটতে ছুটতে কোথায় যাবে শেষ পর্যন্ত দিশা হারিয়ে ফেলে।

এই জ্ঞাই হিমাদ্রির বেশি ভয়।

তুদিন নীলান্ত্রিকে ভেকে ঘবে নিম্নে এসেছে।

এর মধ্যেই একদিন দেখা গেছে ডালপালা ও ঝুডি ঝুডি সবৃদ্ধ পাতাব ভিততত কথনও গলা কথনও মাথাটা গলিয়ে দিয়ে তৃ হাতে টেনে টেনে কাঁচা আতাগুলি ছিউছে ও টুপটাপ আর একজনেব কোঁচডের মধ্যে ফেলছে।

অর্থাৎ একজ্বনকে সম্ভষ্ট করতে গাছের কাঁচা ফল নষ্ট করতেও ছেলে ইতন্তত করছিল না।

কাল কি করেছিল। সেদিন আর বাডির সামনের দিকেব বাগানে নয়।
নীলান্তি ব্ঝে গিয়েছিল বাবা এখন প্রত্যন্ত সদ্ধ্যা লাগতে বাডি ফিরছে। তাই
চুটিতে চলে গিয়েছিল পিছনে। ওদের টালিব ঘরটার ওপাশটায়। তুলসী
আর বাসকের জললে ভরে আছে জায়গাটা। কী খেলা! এর-নামই কি প্রথম
যৌবনের লীলা চাপলা। যেভাবেই হোক, উঠোনে পা দিয়েই হিমাদ্রি টেব
পেয়েছিল। হয়তো একটা চাপা হাদি তখন কানে এসেছিল। পা টিপে টিপে
খানিক দ্র অগ্রদব হবাব পব দৃশ্যটা তাঁর চোখে পডে। অন্ধকার ঝোপের
ভিতর চুটি আবছা মূর্তি। খেলাটা প্রথম ব্রতে পারেনি হিমাদ্রি। স্থির হয়ে
একটু সময় দাঁডিয়ে থাকার পর অবগু ব্যাপারটা আর ব্রতে কট্ট হয়নি।
নীলান্তি হাত বাডিয়ে থপ করে একটা জোনাকি পোকা ধরছে, আর একজন সক্ষে
সঙ্গে তার হাত থেকে সেই সব্দ্র আগুনের ফুলকি তুলে নিয়ে কখনও মাধার
চুলে কখনও শাডির ভাঁজের মধ্যে চুকিয়ে দিয়ে খিলখিল করে হাসছে। যেন
পোকার ফুল দিয়ে অন্ধ সাদ্ধিয়ে যুবতীর পুলকের সীমা নেই। আর এ-কাজে
হিমান্তি-নন্দনের কী অসীম উৎসাহ।

কান হুটো গরম হয়ে গিয়েছিল হিমাজির। ছেলেমাসুধী বলে জিনিদটা

উড়িয়ে দিতে পারত যদি ছটির বয়স দশ থেকে বারোর মধ্যে হত, কিন্তু এখানে তা নয়।

কিন্তু তথনই কোনরকম হাঁক ভাক বা চিৎকার করা যুক্তিসক্ষত মনে করল না হিমান্তি। তেমনি পা টিপে টিপে ঘরে ফিরে এল। বলেছিল পরে, নীলান্তি যথন ঘরে এসেছে। ভাও পড়াশোনার কথাই বেশি বলেছিল ছেলেকে, প্রসক্ষমে ছাত্রজীবনের সংযম রক্ষা ও চরিত্র গঠন সম্পর্কে কিছু কিছু উপদেশ। না, বাসক ঝোপের অন্ধকারে খেলার কথাটা হিমান্তি সরাসরি উল্লেখ করেনি। সেটা তা হলে আঙুল দিয়ে আগুন দেখিয়ে দেওয়ার মতন হত। তাতে ফল উন্টো হত। যাকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছিল তার ভিতরের আগুন আরও দাউনাট করে উঠত। হিমান্তিও একদিন উনিশ বছরের যুবক ছিল।

আৰু অবশ্য নীলান্ত্ৰিকে সন্ধ্যার পর আর বাইরে দেখা যায়নি। তা হলেও বেভাবে ওদিকের জানালাট। খুলে রেখে গায়ে পাউজার ছড়াছিল। বরে ঢোকার সময় হিমান্ত্রি আর একটি চঞ্চল প্রাণীকে দেখে এসেছিল। ঠিক নীলান্ত্রির জানালার নিচে বেণী ছলিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে কয়লা ধরাবার কাঠ কাঠছিল। যেন হিমান্ত্রির এত বড় উঠোনে কাঠ কাটার আর জায়গা ছিল না। বেছে বেছে তার ঘরের জানালার ধারের ওই কালো পাধরটা। কিছু ভিতরের ক্রোধ ও বিরক্তি হিমান্তি ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করেনি। ঠাগু গলায় ছেলেকে জানালা বন্ধ করে এগজামিনের পড়া তৈরী করতে উপদেশ দিয়েছিল। বাইরে শব্দ হচ্ছে, কোন রকম শব্দ বা গোলমাল কানে এলে যে পড়াশোনার ব্যাঘাত জ্বন্ম ছেলেকে তা-ও ব্রিয়েছিল।

নীলান্তি ব্ঝতে পারছিল বৈকি। তাই এক কান দিয়ে দে যেমন পিতৃদেবের উপদেশ শুনছিল তেমনি আর এক কান খাড়া রেখে কাঠ কাটার শব্দ শুনছিল। তার হু কানই অত্যস্ত ধারালো হয়ে উঠেছিল।

হাঁা, তার কান এবং বাবার নাক। হিমান্তির দ্বাণেক্তির এই কদিনে যে প্রবল হরে উঠেছে নীলান্তি বেশ টের পাছিল। স্বাভাবিক। এথানে আসার পরদিনই জ্রেমহিলা পুইচচ্চড়ি রাল্লা করে একবাটি এ ঘরে পাঠিয়ে দিরেছিলেন। অর্থাৎ বাড়িওয়ালাকে ভেট দিয়েছিলেন। পরম তৃথির সঙ্গে হিমান্তি ব্যঞ্জনটি থেয়েছিলেন এবং যেন সেদিন বিকেলেই ওঘরের দরকার দাঁড়িয়ে পঞ্চমুখে মহিলার রালার প্রশংসা করে এসেছিলেন। প্রশংসা শুনে হেমনলিনী নিশ্চর খুশি হয়েছিলেন। তারপর থেকে প্রার রোজই আলু পটলের ভালনাটা ঝিঙে-পোন্তর তরকারিটা

কুমডোর ঘণ্টা—নিদেন কলমি শাকটা করলা ভাজাটা আসছে। মাছ মাংস না। এদিনে মাছ মাংস কটা মাহুৰই বা খেতে পারে। আর সাধারণ জিনিসই যদি হাতের গুণে এমন স্থান্তে পবিণত হয় তো মাছ মাংসের দরকারই-বা কি।

তাই দেখা যাছে, টালির ঘরে ত্বেলা রান্না চাপলে এ ঘরে হিমাদ্রি জােরে জােরে খাদ টানেন এবং বিডবিড করে বলেন, ভারি চমৎকার গন্ধ আদছে। বেন চমৎকার গন্ধটা আর একটু বেশি করে পাবার লােভে দক্ষিণের জানালা ত্টো খুলে বাথেন। বান্নার গন্ধ যেমন পাওরা যায় তেমনি রাধুনীকেও দেখান থেকে পরিকার দেখা যায়। এই জন্মই বৃঝি হিমাদ্রি ত্বেলাই দেক্তেজে জানালার ধারে বদে থাকেন। দাবাব আড্ডার কথা আজ্ব ভূলেও বাবার মনে পডে না। ডাই তিনি বথন চরিত্র সংযম স্থনীতি নিয়ে উপদেশের পর উপদেশ দিতে থাকেন তথন নীলাদ্রি লুকিয়ে লুকিয়ে হাদে।

'কলেজে যাওনি ?'

'মাখাটা টিপটিপ কবছে।' নীলাদ্রি অন্ন হাসল। কিন্তু কাবেরী হাসল না মুখখানা শুকনো দেখাছে। আগের দিনও নীলাদ্রি কলেজ খেকে পালিয়ে এসেছিল। বলেছিল, গা ম্যাজ ম্যাজ-করছে। কিন্তু কেন পালিয়ে এসেছিল বুঝতে কাবেরীর কষ্ট হয়নি। তাই ফিক কবে হেসে ফেলেছিল। মাজ সে ভয়ানক গন্তীর।

পেয়ারা তলার ছায়ায় এসে ত্'জন দাঁডিরেছে। ভাত্তের গনগনে তৃপুর চারদিক চুপচাপ। কাকটিও ডাকছে না। গাছের পাতাগুলি নিধর।

'মা কি করছে ?' ফিসফিসে গলায় নীলাদ্রি প্রশ্ন করল।

'ঘুমোচ্ছে।' কাবেরী চোখ ঘুরিয়ে একবার তাদের টালির ঘরটা দেখল। ভারপর আবার চুপ করে রইল।

'এত গম্ভীর কেন, ভীষণ শুকনো দেখাচ্ছে!' কাবেরীর একটা হাত মুঠোর মধ্যে তুলে নিল নীলাদ্রি।

'মনটা ভাল না।' কাবেরী ছোট্ট একটা নিধাস ফেলল।

'কি হয়েছে শুনি ?' তার হাতে মৃত্ চাপ দিল নীলান্তি। সারাক্ষণ রৌদ্র লাগা শিশিরের মতন যার চোথের তারা ঝলমল করছে, ফোটা ফুলের মতন সারা মৃথে হাসি লেগে আছে তাকে আজ এমন বিমর্থ নিশ্তেজ ফ্যাকাসে দেখে নীলান্তি বিচলিত হল। এমনটা সে আশা করেনি। কলেজ কামাই করেও কিছু ফল হল না। এত বার মন ধারাপ তার সঙ্গে কী নিয়েই বা গল্প করবে, কভক্ষণ গল্প করবে! 'মা বকেছেন বৃঝি ?'

কাবেরী মাথা নাড়ল।

'কি করেছিলে—ঘরের কাজকর্ম কিছু ফেলে রেখেছিলে?' নীলান্তি ব্যন্ত হয়ে প্রশ্ন করল।

কাবেরী এবার লম্বা নিখাস ফেলল। নীলাদ্রির চোথের ভিতর **তাকাল।** তারপর চপ করে রইল।

'তা মা বকেছেন বলে এত মন খারাপ করার কি আছে।' সান্থনার গলার নীলাদ্রি বলল, 'বাবা মা যতদিন আছেন বকবেনই, দরকারেও তাদের বকুনি খেতে হয় অদরকারেও থেতে হয়। আমার পড়াশোনা নিয়ে বাবা কি আমার কম বকেন, কম কথা শোনান রাভদিন—কই আমি তো মোটেই মন খারাপ করি না। এক কান দিয়ে শুনি আর এক কান দিয়ে বেরিয়ে যায়।' যেন নীলাদ্রি হি হি করে হাসবার একটা স্থলর ভঙ্গি করল।

'ত' নয়।' কাবেরী এবারও গন্ধীরভাবে মাথা নাড়ল। 'পড়াশোনার জন্ত বকুনি থাওয়া বা ঘরের কাজ নিয়ে বকুনি থাওয়া এক জিনিস—'

'তবে কি নিয়ে তোমার মা বকেছিল গুনি !' নীলান্তির চোখ হুটো হঠাৎ ছোট হয়ে গেল। সারা মুখে একটা চিস্তার ছাপ জাগল। যেন উত্তরটা গুনতে শাস বন্ধ করে রাখল সে।

'কাল সন্ধেবেলা ওদিকের ঝোপের ভিতর দাঁডিরে আমরা তৃত্ধন জোনাকি ধরেচিলাম—তাই।' কাবেরীর গলার স্বর অভিমানে ধ্যধ্য করছিল।

'কিন্তু তিনি তো তথন ঘরে বসে আটা মাখছিলেন, কখন দেখলেন আমাদের ?' নীলাদ্রি রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠল।

'মা দেখতে পায়নি—ভোমার বাবা দেখে ফেলেছিলেন।'

'ছ' তারপর ?' নীলাদ্রির মুখের পেশী শক্ত হয়ে উঠল।

'আজ সকালে তাই নিয়ে তোমার বাবা অফিসে বেরুবার মুখে মার কাছে নালিশ করে গেলেন—তুমি তথন বাডি ছিলে না।'

'না, ওপাড়ার পরেশের কাছে আমি একটা বই আনতে গিরেছিলাম।' একটু সমর চুপ করে রইল নীলাদ্রি। যেন কি চিস্তা করল। তারপর হাতের মৃঠ ছটো শক্ত করে কেলল। 'বুঝলে—' যেন এবার দাঁতে দাঁত চেপে কথা বলছিল সে, 'বুড়ো আমার পেছনে ভীষণ লেগেছে, আমার পেছনে তোমার পেছনে, বতক্রণ ঘরে আছে—এখন তো ছবেলা ঘর ছেড়ে কোণাও নড়ছেই না, সারাক্রণ আমাকে জানালাটা বন্ধ রাখতে বলছে, পাছে আমি তোমাকে দেখে ফেলি, তুমি আমার দেখে ফেল। উ:, এক এক সমর বা রাগ হর লোকটার ওপর!

'আর মা, আমার মা-ই কি কম হিংলে করছে আমাকে—তোমার সঙ্গে কথনো কথা বলছি কি তোমাদের ঘরের দিকে তাকাচ্ছি দেখলে যেন তার গা-জালা আরম্ভ হয়—বুড়ীর মুখ দেখলেই আমি বুঝতে পারি।'

नौनाप्ति চুপ করে রইन।

· এত মন থারাপ থাকা সত্ত্বেও কাবেরীর ঠোঁটের কোণায় আন্তে আন্তে একটা বাঁকা হাসি উকি দিল।

'অথচ তারা ছুজন বেশ কথাটা যা বলছে কিন্তু—তোমার বাবা তো ফাঁক পেলেই আমাদের ঘরের দরজায় এসে দাড়ায়—মার সঙ্গে রীতিমত গর জুড়ে দেয়।'

'আমার চোথ আছে, দবই দেখছি—তোমার মা একটা কিছু রান্না করলেই বাটি ভরে বাবাকে এনে দিয়ে বাচ্ছে, রোজ এই কাগুটা করছে, আমি বলব, এই ক'দিনেই ত্'জনের মধ্যে পীরিভ বেশ গাঢ় হয়ে উঠেছে। তুমি কি জিনিসটা অস্বীকার করছ ?'

'মোটেই না।' কাবেরীর নাকের ছিদ্র দুটো ফুলে উঠল, মার বকুনি থেয়ে তার ভিতরে বে যথেষ্ট রাগ জমে আছে বোঝা গেল। 'ভোমার বাবা যতক্ষণ ঘরে থাকে, দক্ষিণের ওই জানালাটা দিয়ে আমাদের রাল্লাঘরের দিকে তাকিয়ে থাকে, মাকে দেখে, আর মা-ও এমন, তথন কিছুতেই ওই জারগাটি ছেডে নডবেনা, আমাকে কিছুতেই রাল্লাঘরে ঢুকতে দেবে না।'

নীলান্তি একটা ওকনো হাসি হাসল।

'সবই লক্ষ্য করছি—রীতিমত জামাইবাব্টি সেজে আমার পিতৃদেব এখন গুই জানালাটির ধারে বলে পাকেন, অথচ তোমাদের আসার আগে মহারাজের গায়ের গজে ভূত পালাত, জীবনে কোনদিন গায়ে সাবান মেথে দেখেনি, চূল কাটত না, দাঁড়ি কামাত না—আর ময়লা কূটকুটে জামা কাপড়, ওই নিয়েই আফস করেছে, হাট বাজার করেছে, দাবা থেলেছে—দাবার আড্ডা থেকে রাত এগারোটার আগে একদিনও ঘরে ফেরার নাম করত না—আজ তোমরাও এ-বাড়ি এসেছ, রাভারাতি মামুষ্টা বদলে গেল—এখন বাব্র সাজ্যজ্জার বাহার কত—ডেইলা সাবান মেথে স্থান করা চাই।' 'আর আমার মা! কোনদিন পারে আলতা পরতে দেখিনি। এথানে এসে জিনিসটা নতুন দেখছি, অথচ বাবা কত বলত, কিছুতেই রাজী করাতে পারত না, আলতা পরার কথা উঠলেই মা ভূক কুঁচকে বলত এখন এ-সব কেন, সস্তানের মা ভূলে মেরেদের এসব মানায় না। এখন? কেবল কি আলতা, কাল বিকেলে দেখি চোখে কাজল পরেছে—আমার এমন হাসি পাচ্ছিল, বুড়ো বরসে মহিলা, এসব আরম্ভ করেছেন কী, ফাঁক পেলেই আমার পাউভারের কোটো খুলে গলায় পিঠে এত এত পাউভার ঢালচে।'

শুকনো হাসিটা মিলিয়ে গিয়ে নীলাদ্রির মূখের পেশী আবার কঠিন হয়ে উঠল।
'আর আমরা একটু কথা বলেছি কি একত্র হয়েছি দেখলেই তৃত্ধন রেগে ভেতে
আগুন—এদিকে ছটিতে দিব্যি তলে তলে প্রেমের খেলা চালাচ্ছে।'

'উ: আজ্ব আমায় মা কী না বলল, এমন মেয়ে পেটে ধরাই অক্সায় হয়েছে, আঁতুড়ে ফুন খাইয়ে মেরে ফেলা উচিত ছিল, পরের ছেলেকে নষ্ট করছি, ভাল ছেলেটার মাথা খাচ্ছি'—কাবেরীর তু চোথ ছলছল করে উঠল।

'সব ওই আমাদের ঘরের বুড়োটার জ্বন্তে—যা তা লাগিয়েছে তোমার মার কানে—যেটুকু দেখেছে তার শতগুণ বাড়িয়ে বলেছে।' নীলান্তি হাতের মুঠ শক্ত করল। 'যদি বেশি বাড়াবাড়ি করো তো আমিও দেখে নেব।'

'আমি চুপ করে থাকব না—মা যদি আমার সঙ্গে এমন হিংস্থটেপনা করতে থাকে তো আমিও এর শোধ তুলব—সহজে ছেড়ে দেব না।' উত্তেজনার কাবেরীর বেণী খুলে গেল, পিঠমর কালো চুলের ঢল নামল। অপলক চোথে তাকিয়ে ছিল নীলান্তি। রোজে পৃথিবী ঝিমঝিম করছিল। কাকটাও শব্দ করছিল না।

হিমাদ্রি থেতে বসেছে। চৌকাঠের কাছে হেমনলিনী দাঁড়িরে। মোটা ফরসা ধবধবে শবীর। মনে হচ্ছিল জারগাটা আলো করে রেথেছে। আর সেই স্বৃহৎ আলোর তুলনার হিমাদ্রির পাতের কাছে হারিকেন বাতিটাকে মনে হচ্ছিল একটা গোকা টিমটিম করে জলছে। উপমাটা মনে হতে হিমাদ্রি ঘাড় তুলে চাঁদের মতন উজ্জ্বল উন্নত স্থলর মাত্রবটিকে আর একবার দেখল, কৃষ্ঠিত গলার বলল, 'ইস্ কত দিরেছেন—এত খাওরা বার!'

'কিছুই দেওরা হয়নি, কী দিয়েছি আপনাকে, একটুখানি তরকারি।' মন্থর গলায় ছেমনলিনী হাসল। 'না, না, অনেকটা।' থালার পাশে নামিষে রাখা বাটিটা এক নম্বর দেখে হিমাদ্রিও হাসল। 'আপনি বললে কি হবে, মনে হয় যা রালা করেছেন, তার প্রায় স্বটাই আমার জন্মে নিয়ে এসেছেন।'

'ছি ছি, কথা শোন।' হেমনলিনী চৌকাঠ ঠেদ দিয়ে দাঁডাল। 'মাছ না মাংদ না, একটুখানি ধে'াকার ডালনা, তা-ও আপনার চোধে বেশি ঠেকছে।'

'ধে''কার ডালনাই অমৃত—আপনার বা রান্নাব হাত।' ঘাড গুঁজে বাটি থেকে তরকারি তুলে হিমান্তি মৃথে দিল। 'হাত তো নয়—যেন চিনি দিয়ে গডা কিছু—'

'তবেই হয়েছে।' চোধ বড করল হেমনলিনী, জ্রভঙ্গি করল। 'চিনির হাতের জালা আছে, সময় সময় পি'পডেব কামড থেতে হয়।'

মৃত্ হেদে হিমাদ্রি ভাতের গরাস চিবোতে লাগল।

'খোকা কোণায় ?' খাটো গলায হেমনলিনী প্রশ্ন করল। 'ওপরে প্রভা শুনছি নাবেন।'

'ধ্যান করছে হয়তো।' হিমাদ্রি জ্বলের গেলাসেব জ্বন্ত হাত বাডাল। 'কদিন ধরে দেখছি সামনে বই থুলে বেথে চুপ করে মাঝে মাঝে একটা কিছুব ধ্যান করছে।'

'আজ যেন কলেজ কামাই করল দেখলাম।' মৃত্ গলায় হেম বলল এবং একটা অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে হিমাদ্রির দিকে তাকাল।

'আমি শুনেছি। অফিস থেকে এসে ভোলার মুথে শুনলাম। বাবুর মাধার মন্ত্রণা হয়েছিল।' হিমাদ্রি ভাতের থালার ওপর ঝুঁকে পডল। ভোলা তাঁর চাকরের নাম। হেমনলিনী চুপ করে রইল।

'মেয়ে কি কণ্ডছ।' হিমাদ্রি হঠাৎ চোথ তুলে প্রশ্ন করল। 'শব্দটবা পাচ্ছি নাবেন ?'

'সভিমান করেছে। সন্ধ্যা খেকে বিছানা নিয়েছে। বলছে, খাবে না, খিলে নেই।'

'কিছু বলেছিলেন নাকি ?'

'কি আব বলব—তেমন করে কি মেয়েকে কিছু বলা যায়, বলার আগেই তো রাগেব জালায় ফোঁস ফোঁস করতে আরম্ভ করে।'

'মৃশকিল।' হিমাত্তি ফোঁদ কবে একটা নিখাদ ফেলল। 'আমারও ঐ একই বিপদ, এই তো বয়েদ ছেলের, রক্ত গরম, সারাক্ষণ টগবগ করে ফুটছে, চঞ্চল অশাস্ত মন—বেশি কিছু বলতে গেলে কথন কি করে বদে—বুঝতে পাচ্ছেন না?'

## **মাছি**

ঘূর্ণি হা ওয়ার মতন থবরটা ছড়িয়ে পড়ল।

মাছি এসেছে। মাছি ফিরে এসেছে। মাছি আবার এসেছে মাত্রুরক্তে জালিয়ে মারতে।

পাড়াটা সচকিত হয়ে উঠল। আবার উপদ্রব, দশ্রিপনা।

থবরের সঙ্গে সঙ্গে একটা ভয়ংকর ঘৃষ্টু চেহারা সকলের চোথের সামনে ভেসে উঠল। ছোট্ট একটা মুখ। মাধাভতি লালচে শুকনো খাডা খাড়া চুল। তেল নেই চিক্ষনি পড়ে না। কিন্তু তার জন্ম কি ? সারাদিন ধুলোমাটি বালিকাকর ছানাছানি। নয়তো কাদামাটি। কাদাগোলা জল। কখনো তা মান্তবের গায়ে এসে ছিটকে পড়ছে, কখনো নিজের গায়ে উঠছে, গায়ে মাথায় মুখে। ভূত সেজে মান্তবেক ভূতের ভয় দেখাবার খেলা।

তবু যদি একটা খেলা নিয়ে সে ঠাণ্ডা থাকল।

হাজারটা থেলা তার মাথার ভিতর সারাক্ষণ বন্বন্ করে ঘুরছে। রেন্পাইপের ম্থে পর পর কয়েকটা থান ইট ঢুকিয়ে রাথার থেলা, ঢিল মেরে জানালার
কাচ ফাটিয়ে দেওয়ার থেলা, বাগানের ফুল চুরি করে সেই সঙ্গে গাছটি উপড়ে রেথে
আসার থেলা, গাড়ি আসছে—রান্তার ওপর সার করে ইট বিছিয়ে দাও।
• গাডিটা ওপরের দিকে উঠে যাবে, নয়তো আচমকা ব্রেক কয়ে গুলি থাওয়া বাঘের
মতন খোঁৎ করে উঠবে। এমন মজার থেলা ঘুটো আছে নাকি।

কিন্তু সব থেলাই তুদিন। তারপর পুরোনো হয়ে যার। নৃতন থেলা চাই, নৃতন থেলা দেখাও।

অন্ধ ভিথিরি লাঠি ঠুকঠুক করে এক জারগার ঘুরছে। পথ ঠিক করতে পারছে না। হাত ধরে তাকে থানাথন্দ নর্দমায় নামিয়ে দাও, মরলা জলে চুবোনি থেয়ে উঠুক। কুকুরটার ল্যাজের সঙ্গে এক ছড়া কালি পটকা বেঁধে আগুন ধরিষে দাও। ঠাস্ ঠাস্ করে পটকা ফুটবে আর কাইকাই আওয়াজ করে বাছাধন কুকুব কেমন দৌড়াতে আরম্ভ করে একবার তাকিয়ে দেখ। এই খেলার তুলনা হর না যে। ঘুড়ির বদলে এক ডজন গন্ধাফডিং বেঁধে দাও না লাটাইয়ের স্থতোর আগায়। কেমন সাঁইগাঁই করে ফড়িং-ঘুড়ি আকাশে উড়ে বার পরথ করতে দোব কি।

বানরের মতন পিটপিট করছে চোথ ত্টো। একটা ত্টামি হন্তম করতে না করতে আর একটা ত্টামি মাধার এসেছে। রোজে ব্রে ঘ্রে ম্থপোড়া বানরের চেহারা ধরেছে। ঘামের ফোঁটা ঝুলছে ভূকতে। জুলপি বেরে কালি গোলা জলের মতন মরলা ঘামের স্রোত নেমে আসছে। তাই তো, মাছির বিশ্রাম কোধার।

রোব্দ স্থল পালাচ্ছে। কোন গাছে পাথির ছানা দেখে এনেছে। তুপুবের গনগনে রোদ মাধার নিয়ে পাথির ছানা চুরি করতে গাছে উঠছে। বাগানের পেরারা ডাঁশা হয়েছে, কাটাঝোপ ভেঙে পিছনের পাঁচিল ডিঙ্গিরে বাগানে ছেকছে।

স্থলে মাস্টারমশায়ের হাতে বেদম মার থায়, বাডিতে বাবা মারছে মা মারছে; দিনরাত তাদের বকুনি দাঁত ধিচুনি অভিসম্পাত, ই্যা অভিসম্পাতও দিচ্ছে তাঁয়া, এমন বাদর ছেলে বেঁচে থেকে লাভ কি, মরে যাক, তাদের হাড জুড়োবে, পাডার মান্ন্য হাপ ছেডে বাঁচবে! চবিবশ ঘন্টা মান্ন্য এসে বাডিতে নালিশ করবে, মাছি এই করেছে, মাছি এই করল। লজ্জায় আশুবাব্, আশুবাব্র স্ত্রী মান্ন্রের কাছে মুখ দেখাতে পারেন না।

তাই তো, কত ভালোমান্ত্র আশুবাবু নিজে, তাঁর স্থাঁ। কত ভদ্র আমারিক তাঁদের ব্যবহার। তাঁদের ছেলে—একটি তো সস্তান, এমন বিচ্ছু ডানপিটে বদমাশ—এক ফোঁটা একটা মান্ত্রই, কত বরস হবে। বারো ? তেরো ? হাড কালি করে দিচ্ছে ভদ্রলোকের, তাঁর স্থার। সব মান্ত্রই কিছু ভদ্র না অমারিক না, মুখচোরা লাজুকও না। তা ছাড়া কতদিন উৎপাত সন্ত্র কথবে তারা, আর উৎপাত তো একটা না, নিত্য নৃতন হুটামি ছেলের মাথার। কাজেই তারা হাঁ হাঁ করে ছুটে আসছে। ছেলেকে শাসন করুন, ছেলেকে সামলান। এক রন্তি ছেলেকে কল্ট্রোল করতে পারছেন না, আশুর্র তো! ভাত বন্ধ করে দিন না, হাত পা বেঁধে খাটের তলায় ফেলে রাখুন। কেউ কেউ আরো বেশি উগ্র প্রথব মারম্তি হরে ছুটে আসছে। হ্যা আপনার ছেলে, ঐটুকুন ফ্রের বাচ্চার পাটে এত শয়তানি! আমাদের ছেলে এমন করলে কেটে জলে ভালিয়ে দিতাম; না, আমাদের ছেলেকে এতটা বভ হতেও দিতাম না, আমুত্তে মেরে ফেলতাম। জানেন, কাল জগদীশবাবুর গ্যারেজের পিছনে ল্কিয়ে আপনার নন্দন বিভি খাচ্ছিল। উঃ, এই ছেলে পাডায় থাকলে আর দশটা ছেলের মাখা খাবে।

ভাই ভো, আর একজন সায় দিয়েছে, ছোট ছেলেরা অভশভ বোঝে না,

তাদের ব্ঝবার ক্ষমতা নাই, এক জারগার থাকলে মিশবেই, একত্র থেলাধুলাও করবে, কিন্তু বা দেখছি শুনছি, এই ছেলের সঙ্গে আর পাঁচটি ছেলেকে মিশতে দেওরা বিপজ্জনক। কোমলমতি শিশু সব, তাদের মন এখনও কাদার মতো নরম, চোথের সামনে বা দেখবে তাই শিখবে, থারাপটাই তাডাতাড়ি শেখে এই বরুসে, চট করে মনের ওপর থারাপ ছাপ পড়ে যায়। অথচ এখন সং জিনিস স্থানর জিনিস শেখার সময় তাদের।

ছেলের জন্ম বাইরে মৃথ দেখানো মৃশকিল হয়ে পড়েছিল আন্তবাবুর। তিনি কি এখান থেকে সরে যাবেন, পাড়ার পাঁচজনের মন্তলের কথা চিস্তা করে অন্ত জারগার চলে বাবেন? নিজের সস্তান, ফেলবেন কোথার, কাজেই চেষ্টাচরিত্র করে অন্ত কোন অঞ্চলে বাড়িটাডি দেখে তাঁকেই—এখানেও তো ভাড়া বাডিভেই আছেন—

পাড়ার মাত্র্য নিজেদের রকে বসে বৈঠকখানার বসে আলোচনা করছিল। এমন দিনে অভাবিত ঘটনা ঘটল।

আশুবাবু যেমন ছিলেন থেকে গেলেন, তার স্ত্রীও থাকলেন। ছেলেটিকে দেখা গেল না।

মাছি নাই। কোণায় তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। কোণায় গেল আপনার ছেলে? কেউ কেউ প্রশ্ন করল। বিনীত হেসে আশুবাবু উত্তর করলেন, তার মামার কাছে। কোণায় থাকে মামা? বদলীর চাকরি, কথনে। র\*াচি কথনো দেরাত্ন, কিছু ঠিক থাকে না।

কিন্তু একটা জিনিস ঠিক থেকে গেল। এক মাস কাটল, তু মাস কাটল— ছ মাস, পুরো একটা বছর কেটে গেল। মাছি ফিরে এল না। আর দেখা গেল না সেই বিচ্ছু বদমাশ ছেলেটাকে। 'গাছের বানর' 'ক্লুদে শয়তান' 'হাড বজ্জাত'—অনেক নামকরণ হয়েছিল ওইটুকুন ছেলের।

কদিন কেমন থালি থালি লাগল পাডার রান্তা রক মাঠ বাগান। দব ছেলেকে দেখা যায়, তারা খেলাধুলা করছে, হৈ-হৈ করছে ছুটোছুটি করছে, যেমন আগে করত, কিন্তু একটি মুখ আর দেখা যায় না। একজন অমুপস্থিত।

এই অমুপস্থিতিটা চোধে লাগার মতন, মনে রাধার মতন।

মাছি নাই, তার অর্থ আর ঝগড়াঝাটি মারামারি কান্নাকাটি নাই, নালিশ নাই, অভিভাবকদের ছুটোছুটি নাই, অভিযোগ নাই।

মাছি নাই, তার অর্থ বাগানের ফুল বাগানে ফুটছে, সেধানেই ঝরছে ।

গাছের ভাঁশা পেয়ারা পেকে সাদা হয়ে যায় তারপর যদি সেগুলি গাছ থেকে পাড়া হয়—নয়তো কাকে বাছড়ে থায়। গাছের ডালগুলি এখন অক্ষত, একটা পাতা পর্যস্ত ছেঁডে না কেউ। রৃষ্টি হলে ছাদের জল গলগল করে নীচে নেমে আসে। ইট ঢুকিয়ে পাইপের মৃথ কেউ বন্ধ করে রাখে না। ট্যাক্সি প্রাইভেট লরি সোঁ করে রাখা পার হয়—রাখার মাঝখানে ইট সাজিয়ে রাখা হয় না। তেমনি প্রভ্যেকটা বাড়ির দরজা জানালার কাঁচ অটুট অক্ষত থেকে যাছে। অন্ধ ভিথিরি লাঠি ঠুকে ঠুকে শেষ পর্যন্ত নিজের পথ ঠিক করে নেয় তাকে খানা নর্দমায় নামতে হয় না। কুকুয়গুলি নির্বিবাদে ঘোরাফেরা করে, পাথির ছানাগুলি আন্তে আন্তে বড় হয়ে হয়ে একদিন পাথি হয়ে দিব্যি আকাশে উড়ে যায়, অসময়ে তাদের প্রাণসংহার করতে তাদের বাসায় কেউ এখন হাত বাডায় না। বাচ্চা না ফুটতে পাথির ডিম নট হয়েছে কত!

এখন দব ঠাণ্ডা, দবাই নিশ্চিন্ত। কারণ, দেই ছুষ্টু ছেলেটা চলে গেছে। ফড়িং প্রজাপতির ঝাঁক মনের আনন্দে নেচে বেডায়। তাদের ফ্রতো দিয়ে বাধতে কেউ পিছনে ধাওয়া করে না।

মাছির অন্তর্ধানটা বড বেশি স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয়ে মান্থবের চোথে এবং মনে লেগে রইল। এক বছর ত্ বছর তিন বছর—তার পর অবশ্য আন্তে আন্তে তুষ্ঠু ডানপিটে ছেলেটাকে তারা ভূলে গেল। মান্থবের স্বৃতিশক্তি বড তুর্বল। 'মাছি' শব্দটাই আর কারো মুখে শোনা বেত না। অনেকদিন শোনা বার নি।

কিন্তু আবার শোনা যাচ্ছে। মাছি ফিরে এসেছে। ছডমুড করে সব কিছু
মনে পড়ে গেল সকলের। তাদের চোথের সামনে সেই মুখটা ভেসে উঠল।
বানরের মতন পিটপিট করছে ত্টো চোখ। লাল থাড়া থাড়া চূল মাথায়।
একটা তৃষ্টামি হন্ধম করতে না করতে আর একটা তৃষ্টামির হৃদ্ধ তৈরী হচ্ছে।
ই ভুরের মতন ছোট ছোট দাতগুলি দিয়ে আবার কোন্ ছেলেকে কামড়ে দেবে,
বিড়ালের নতন ধারালো কৃদে নথ দিয়ে কোন্ মেয়েকে আঁচড়ে দেবে। থেলার
সাথীদের হামেশা জগম করার নেশাও তো তার কম না—ওটাও তার
একটা ধেলা।

সবচেরে বেশি চিন্তান্বিত হলেন ভূদেববারু। আশুবাবুর নিকটতম প্রতিবেশী ব্যারিস্টার মান্ত্র। কোর্ট থেকে বাড়ি ফিরেই তিনি ধবরটা শুনলেন। তাও স্বয়ং গিন্নার মুখে। ফাল্পনের বিকেল। চমৎকার আকাশ। ফুরফুরে হাওয়া। দেহমন আপনা থেকেই সন্ধীব হয়ে ওঠে।

তাঁর বাগানে হেনা ফুটেছে, বকুল বেল ত্'একদিনের মধ্যেই ফুটতে আরম্ভ করবে। ওদিকটায় অশোক রুফচুড়ার লাল দেখা দিতে শুরু করেছে।

দোতলার জানালায় দাঁড়িয়ে ভূদেব মুশ্বনেত্রে বাগান দেখছিলেন, ধরাচ্ছা ছাডছিলেন। হেনার গন্ধমিশ্রিত মলয়ানিল একটু সময়ের জন্ম তাঁকে কেমন বিবশ বিমনা করে তুলেছিল। বুঝি যৌবনের কথা মনে পড়ছিল তাঁর।

এমন সময় গিন্নী এসে ভিতরে ঢুকলেন।

'শুনেছ থবর ?'

'কি !' চমকে উঠে তিনি জ্বীর মুখ দেখলেন।

'মাছি এসেছে।'

'কোপাকার মাছি, কিসের মাছি ! ভ্রেববাব্র মৃথটা হাঁ হয়ে গেল। গিন্নী হেসে ফেললেন।

'আমাদের আশুবাব্র ছেলে চন্দন—মাছি তো তোমাদের দেওয়া নাম এখন মনে পডছে ?'

ভূদেববাবুর মুখটা কালো হয়ে গেল। এতক্ষণের সমন্ত প্রফুল্লতা দপ্ করে নিভে গেল। অত্যন্ত গভীর হয়ে গেলেন তিনি।

'হু', মনে পড়ছে। উঃ, সেই ছুটুটা ফিরে এসেছে, বানরমুখো বিচ্ছু— আবার জালাতে শুরু করবে, আবার তার হাজারটা উপদ্রব—'

গিন্নী বাধা দিলেন, শব্দ করে হাসলেন।

'তুমি বলছ কী, সেই তুষ্টু বিচ্ছু ছেলে কি আর আছে সে, কত বড় ছেলে হয়েছে, কী স্থানর দেখতে হয়েছে এখন।'

কিন্ত ভূদেববারু, সে কথায় কর্ণপাত করলেন না। সর্বাগ্রে মেয়েকে মনে পড়ল তাঁর। জলিকে। গুরুগন্তীর গলায় তিনি ডাকলেন, 'জলি।'

জলি এসে ভিতরে ঢুকল। আঠারো বছরের মেয়ে। ভূদেব তাঁর অমুসন্ধানী চোধ ছটো মেয়ের ফুলের মতন স্থলর কোমল মুখখানার দিকে তুলে ধরলেন। ধুতনির নিচের কালো স্ক্র দাগটা আজও থেকে গেছে, আজও ভাল করে মিলিয়ে গেল না। মেয়ের মুখ দেখা শেষ করে ভূদেব কটমট করে স্থীর দিকে তাকালেন।

'আত্তর ছেলের অত্যাচার উপদ্রবগুলো বোধ করি আমাকেই সবচেয়ে বেশি

নম্ব করতে হত। পাশাপাশি বাড়ি। কাজেই আমার বাগানে চুকে ফুল চুরি করা ফল চুরি করা গাছের ডালপালা ভেঙে দেওয়ার স্থবিধা তার সবচেরে বেশি ছিল, টিল ছুডে রোজ একটা করে জানালার কাঁচ ভাঙা, পায়রার বাচচা চুরি করা, আমার গ্যারেজের দরজায় রাজ্যের আবর্জনা জড়ো করে রাখা, ইটপাখর চুকিরে রেন-পাইপের মুখ বন্ধ করে দেওয়া—'

'তোমার সব মনে আছে দেখছি।' প্রীতিলতা এবার টেনে টেনে হাসছিলেন।

'কেন থাকবে না মনে। উদ্ কী শরতান ছেলে। আমার জ্বলির কী করেছিল! ধাকা দিয়ে সিঁড়ি থেকে কেলে দিল। পুতনি কেটে গিয়ে রক্তে রক্তমর—এথনো দাগটা রয়ে গেছে।' উদ্ভেজিত হাত বাড়িয়ে ভূদেব মেয়ের চিবুক স্পর্শ করলেন। 'স্টীচ্ করতে হয়েছিল—তুমি কি ভূলে গেছ—তোর মনে পড়ে মা ?'

বাবার চোথের দিকে তাকাল না জাল, সলজ্জ হেসে মাটির দিকে চোধ নামাল।

'ওর কি মনে আছে—ন' দশ বছর তো খুবই হবে, কত দিন আগের কথা— তা অবশু ছেলেবেলার এক একটা কথা খুব মনে থাকে, আবার অনেক কথাই মনে থাকে না। হুঁ এক সঙ্গে খেলাধুলা করেছে ছটিতে, ঝগড়াঝাটি মারামারি কম করেছে কি।' সঙ্গেহ চোথে এক নজরে মেয়েকে দেখে প্রীতিলতা স্বামীর দিকে তাকালেন। 'যাক গে, শোন, আমি চন্দনকৈ একটু চা খেতে ডেকেছি— কতদিন পর এল।'

ভূদেব একটা ঘন নিখাস ফেললেন। কথা বললেন না। মেরে আন্তে আন্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

'দেরাত্নে মামার কাছে আছে। গেল বার বি এদ দি পাদ করেছে। মেডিকেল পড়ছে।'

কিন্তু ভূদেব আর **দ্রীর কথা শুনতে অপেক্ষা করলেন না। তোয়ালে কাঁ**ধে ফেলে বাথরুমের দিকে চলে গেলেন।

জলবোগ সেরে রোজ বেমন বেরোন, ক্লাবে যাবার জ্বন্ত ভূদেব ভৈরী হচ্ছিলেন। একুশ বাইশ বছরের স্থদর্শন একটি যুবককে সঙ্গে নিমে গিন্নী ভিভৱে ঢুকলেন।

'চন্দন এসেছে—তোমার মেসোমণারকে প্রণাম কর চন্দন।'

ভূদেববাবুর পা ছুঁরে চন্দন প্রণাম করল। ভূদেব একবার মাত্র চোথ ভূদে যুবকটিকে দেখলেন। সভেজ লাবণ্যমণ্ডিত চেহারা। টানা টানা চোথ। ব্যাক ব্রাশ করা চূল। ভূক চ্টিতে বৃদ্ধির ছাপ, প্রতিভার ইন্ধিত। সাদা লিনেনের জামা, হালা নীল রঙের ট্রাউজার পরনে। অত্যন্ত ছিমছাম পরিপাটি একটি মান্থা।

'ভাল আছ ?' অন্তদিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে ভূদেব প্রশ্ন করলেন। ঐ একটা কথাই বললেন।

'হাঁা, মেনোমশার।' ঈষৎ হেদে চন্দন ঘাড় কাত করল। প্রীতিলতা দাঁড়িয়ে থেকে ঠোঁট টিপে হাসছিলেন। 'এসো, এ ঘরে এসো চন্দন।' ছেলেটিকে নিয়ে গিল্লী পাশের ঘরে চলে গেলেন। ভূদেব হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন।

কিন্তু তিনি বিশ্বিত হলেন। বিমৃত্ হলেন। সম্পূর্ণ অস্তু মৃতি। কোথার গেল সেই মৃথপোড়া বানর। ত্টামি ভরা পিটপিটে চোখ। লাল চূল। বিচ্ছু, শরতান লক্ষীছাড়া ছেলে। বয়স তাকে বদলে দিয়েছে। যৌবন তাকে এমন স্থামী শাস্ত ভদ্র করে দিয়েছে। যৌবনের এত জাত্! যেন বিশ্বাস করতে কট হচ্ছিল ভূদেববাবুর। এত ত্টামি, এত চাপল্য বাদরামির ছিটেফোটাও আর তার মধ্যে অবাশন্ট নাই ? সব কপুরের মতন উড়ে গেছে! একটা বিরাট প্রশ্ন তাঁর তৃই ভূকর মাঝখানে ঝুলে রইল। ক্লাবে যাবার রাস্তায় এবং ক্লাব থেকে ফেরার সময়ও ভূদেব মাছির কথা ভাবলেন।

প্রায় রাত এগারোটার তিনি বাড়ি ফিরলেন। যেমন রোজ্ব ফেরেন।
চাকর সি<sup>\*</sup>ড়ির আলো জেলে দিল। তিনি দোতলার উঠলেন। প্রীতিশতা
্র তরেছিলো। যেন ঘূ<sup>নি</sup>রে পড়েছিলেন। প্রশন্ন ফোলা ফোলা মুখখানা নিরে
স্বামীর সামনে এসে দাঁড়ালেন।

'ৰুলি কোথায় ?'

'পুব সম্ভব পড়ার ঘরে—পড়ছে।'

'এখনো পড়ছে—অনেক রাভ হল যে। ভূদেব একটু বিশায় প্রকাশ করলেন।

'এই তো আধঘণ্টা আগে পড়তে বদেছে—চন্দন এতক্ষণ ছিল না কিনা।' শ্রীতিলতা আলক্ষভদের হাই তুললেন। গয়টয় করল ছজন। আমিও অবশ্র মাঝে মাঝে কাছে ছিলাম।'

'ও !' অন্ট্ট একটা শব্দ করলেন ভূদেব—বেন ভারপর কি প্রশ্ন করবেন ভেবে না পেরে স্ত্রীর চোধ ভূটো দেধলেন। 'রাত নটা সাড়ে নটা পর্যস্ত তো ওরা বাগানেই কাটিরে এল। রাভটাও খুব চমৎকার করেছে। ফুটফুটে জ্যোৎসা।'

'হুঁ', ফান্ধন মাস।' ভূদেব ঘাড নাডলেন। 'তারপর '' প্রীভিলতা হাসলেন।

'সেই বাগানে গিয়ে ত্রুনের ছুটোছুটি—এই ফুলতোলা সেই ফুলের কলি ছেডা—যেমন ছেলেবেলায় করেছে।'

'আচ্ছা !' যেন জিনিসটা উপভোগ করার জন্ম ভূদেব প্রকাণ্ড একটা ঢোক গিললেন।

'আমি তো তৃদ্ধনের কাগুকারখানা দেখে মনে মনে হেসে বাঁচিনে—যেন চন্দন আবার সেই ভানপিটে হুট্ট মাছি হয়ে গেছে।'

'কিরকম ?' চোখ ঘুটো গোল করে ফেললেন ভূদেববাব্।

'হুট করে গাছে উঠে পডল। জলিকে চাঁপা ফুল পেডে দেবে।'

'ঐ পোশাকে! এমন চমৎকার ট্রাউজার শার্ট নিয়ে গাছে উঠল ছেলে?' ভূদেব আর একটা বভ ঢোক গিললেন।

'তোমার ধেমন বৃদ্ধি।' প্রীতি ঠোঁট বেঁকালেন। ট্রাউজারের নি ে আগ্রার-ওয়্যার ছিল না ? শার্টের নিচে গেঞ্জি ছিল না ওর ?'

'হুঁ, তারপর।' থেন এথন জিনিসটা বুঝতে পেরে ভূদেব শাস্ত হলেন। 'গাছে উঠল। তারপর ?'

প্রীতিশতা এবার আর ঠোঁট বেঁকালেন না, ভুরু বেঁকিয়ে স্বামীর চোখে চোথ রেথে হাদলেন।

'আজকালকার ছেলে মেয়ে তো। গাছ থেকে নেমে আমার দামনেই চন্দন চাঁপা ফুলেব একটা মালা তৈরী করল। জলি দেটা থোঁপায় জডাল।'

ভূদেবৰাৰু হঠাৎ কথা বললেন না। মেঝের দিকে চোখ নামিয়ে চূপ করে রইলেন।

'নাও, জামা-কাপড় ছাড়, খাবে অনেক রাত হল।'

'হাা থাব।' ভূদেব মুখ তুলে স্থীর দিকে তাকালেন। 'জলি থেয়েছে ?' 'না, এইবেলা থাবে।'

'আচ্ছা আমি ডাকছি—আমার সব্দে বদে থাবে—ছলি !' ডাকতে ডাকতে ভ্রুদেব মেয়ের পড়ার ঘরের দিকে ছুটে গেলেন। এক সেকেও পর মুখ গুকনো করে ফিরে এলেন।

'কি হল ?'
'আলোটা নেবানো, দোৱটা ভেজানো দেখলাম।'
'কেন প্রীতিলতা অবাক হলেন। ঘুমিয়ে পড়ল !'
ভূদেব মাধা নাড়লেন।

'মনে হয় না।' এদিক ওদিক তাকালেন তিনি। তারপর স্ত্রীর কানের কাছে গলা বাড়িয়ে দিয়ে ফিদফিদ করে বললেন, 'একটা কাল্লার ফোঁপানি শুনলাম—থেন কাঁদছে মেয়ে।'

'ধেৎ, কাঁদবে কেন।' চমকে উঠতে গিম্বে প্রীতিলতা হাসলেন। কান্নার হয়েচে কি।'

'তা আমি কি করে বলব, আমি কি বাড়ি ছিলাম।' চাপা গর্জন করে উঠলেন ভূদেব। 'তোমরা ছিলে, তুমি ছিলে, কি হয়েছে না হরেছে তুমি বলতে পার।' এক সেকেণ্ড চূপ থেকে ভূদেব আবার বললেন, 'যেমন ডানপিটে বাদর—চিরকাল যা করে এসেছে, হয়তো খেলতে খেলতে মেয়েটাকে আঘাড করেছে, হাডটা মৃচড়ে দিতে পারে, চূল টেনে ধরেছিল হয়তো—'

'তোমার যেমন বৃদ্ধি!' প্রীতিলতা ঠোঁট বেঁকালেন, এই বয়সে এসৰ করে নাকি কেউ, তৃদ্ধনেই বড হয়েছে— তবে হাা, জ্বলির মনে লাগতে পারে এমন কোন কথাটথা যদি চন্দন—'

'ঐ একই কথা হল।' স্থাকে শেষ করতে দিলেন না ভূদেব। ভেংচি কাটার মতন মুখ করে বললেন, 'আঘাত দিয়েছে আমার মেয়েকে। থেলতে গিয়ে থেলার সাথীকে আঘাত করার ঝোঁকটা ঠিক রয়ে গেছে ওতেই তার আনন্দ—আমি এক ফোঁটা বিশ্বাস করতে পারি না মাছিকে—মাশুর ছেলেকে।'

'যাক, ওদের ব্যাপার ওরা ব্রবে—আমি তুমি মাথা ঘামিয়ে করব কি, তুমি কাপড় ছেড়ে মৃথ হাত ধোও, আমি মেয়েকে ভাকছি—' প্রীতি বেরিয়ে গেলেন।

বিড়বিড় করে ভূদেব কি বললেন বোঝা গেল গেল না।

## ওয়াং ও খেলাঘরে আমরা

এমন হাসপাতাল আছে? আছে। জানালা গলিয়ে জ্ফা পঞ্মীর পাওলা জ্যোৎসা এসে রোগীদের বেড্-এ লুটোপুটি থায়। বাইবের ঝাউবনের সোঁ সোঁ শব্দ শোনা থায়। চৈত্রের ভকনো হাওয়ার হা-হা। সেই সঙ্গে ফিনাইল লাইজল ডেটলের চড়া গন্ধ চাপা দিয়ে কোথা থেকে ঝলক দিয়ে হাসুহানার শৌধীন স্থবাস ভেসে এসে রোগীদের জ্যানক স্থী বিলাসী করে তোলে। আলত্তে হাই ওঠে তাদের। তারা তথন, চুল থাকুক না থাকুক, চিফনি দিয়ে মাথা আঁচডায়। অস্থে ভূগে সবাই প্রায় নেড়া হয়ে গেছে। তা হলেও স্থথের জ্ঞাস সহজে ছাড়া যায় না। নেড়া মাথায় তারা চিফনি বুলোয়। এবং বালিশের তলা থেকে হাত-আরশিথানা টেনে নিয়ে যে যার মৃথ দেখে চোথ দেখে, হাঁ করে দাঁত দেখে। যাদের দাঁত নেই তারা আলজ্জিভ দেখে ও সেই সঙ্গে গলনালীর অক্করার স্থড়ক। সন্ধ্যাটা এভাবে কাটে।

সন্ধ্যাটা মোটামৃটি ভাল কাটে। একটু পরে ত্থ পাউরুটি আসে। ত্থ পাউরুটি থেয়ে চুপচাপ বদে থাকে কেউ। অনেকে শুয়ে পডে। বিশ্রাম। সারাদিনই বিশ্রাম। তা হলেও এ বিশ্রাম অন্তরকম।

তুপুরটা নির্ম। ঝাঁঝাঁ রোদ নিয়ে চরাচর পুড়তে থাকে। আমরা রোগীরা ভিতরে বসে রোদের তেজ টের পাই। বারান্দার রেলিং-এ এক ঝাঁক কাক দার বেঁধে বসে থাকে। কা-কা ডাকে। শুনে গা ছমছম করে। কেননা আর কোনো শব্দ থাকে না তথন। আর ঠিক এমন সময় রেলিং-এর ফাঁক দিয়ে শরীরটা গলিয়ে নিয়ে ৮টা বারান্দায় উঠে আসে। তারপর শুটিগুটি ভিতরে চলে আসে। এবং এসেই মাঁও কয়ে একটা ডাক দেয়। যেন রোগীদের জানান দেওয়া 'আমি এসে গেছি।' বাস্, তারপর চুপ। গুরুগজীর চালে কিছুক্ষণ এই বিছানা সেই বিছানার কাছে ঘুরঘুর করবে। তারপর একসময় এক জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ে সামনের নোংরা ঠ্যাংটা তুলে ভোঁতা নাক ও প্তনটা এবার ঘরবে। তারপর ঘড় সোকা করে হিস্কলের মতন বক্তবর্ণ চোথ তুটো রোগীদের মুথের দিকে তুলে ধরবে। দেখে আমাদের ক্রণেণ্ড কেঁপে ওঠে। বেড়ালের এত লাল চোথ কে কবে দেখেছে। আর তাকানোটাও এত থারাপ।

মনে হয় যেন এই শয়তান জ্যোতিষ জানে। রোগীদের মুখ দেখে কপাল দেখে কিছু পড়ে ফেলল। কী পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে আমরা হৈছৈ করে উঠি। যে বার বিছানায় বসে থেকে হাত-পা ছুঁড়ি। হিস্-হিস্, আপদ দ্র হ। সমন্বরে সবাই চেঁচাই। তথন লেজ গুটিয়ে তেমনি গুরুগন্তীর চালে ওটা বেরিয়ে যায়। যেন আজ তেমন স্থবিধা হল না। কাল আবার আসবে। এবং পরদিন তুপুরে ঠিক আদেও। রোজ আসছে। এমন ক্লান্তিকর।

কিন্তু ভাদ্রের থমথমে মেঘলা তুপুর তার চেয়েও ভয়াবছ। যদি রোদের ছিটেফোঁটা না থাকে বা যদি সেই সঙ্গে পৃথিবীর যাবতীয় শব্দ থেমে থাকে। এবং যদি বাতাসও নডাচাড়া না করে। তথন রেলিং-এ কাকগুলি থাকে না। বেডালটাও আসে না। অন্য এক জগং মনে হয় সেদিন। মনে হয় প্রাক প্যালিওজয়িক যুগের নিস্পাণ ধৃসর কাদা থিকথিকে পৃথিবীতে কেউ একটা হাসপাতাল গড়ে রেখেছে। তার ভিতরে আমরা ভয়ানকরকম কয় পাংশুম্থ অসহায় মাছ্যগুলি হা করে বসে আছি। অনিশ্চিত ভবিদ্বং। তেবে ভেবে আমাদের খাস ভারি হয়ে আসে। ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি হাত বাডিয়ে বেডে্-এর পাশে দাঁড় করান অক্সিজেন সিলিগুরের চাবি ঘ্রিয়ে ববারের নলটা নাকে পরে নিই। খাস-প্রখাস কিছুটা স্বাভাবিক হয়।

কিছ যদি সন্ধার দিকে দ্রামন্রাম বাদ্ধ পডে, বিহ্যুৎ চমকার, হাসপাতাল-কম্পাউণ্ডে দেবদারু ঝাউরেরা পাগলের মতন মাথা ঝাঁকার ও শনশন শব্দ করে এবং ইলেকট্রিক ফেল্ করে—হাসপাতালেও লোড-শেডিং হয়—তথন মনে হয় কি প্রলয়ের রক্তসন্ধ্যার সেই জ্বাব্যাধি আছের পৃথিবী। আজকের রূপরস গন্ধ গানের উজ্জ্বল ঝলমলে পৃথিবী নয় এটা। হাসপাতালে আছি বলে কি আমরা রোগীরা রূপরস গন্ধ ও গানের পৃথিবী ভূলে গেছি। কেউ ভোলে না। তাই স্প্রির নিদানকাল আসর ভেবে সকলের মুথ চুন হয়ে যায়। পরদিন সকাল না হওয়া তক ভয় কাটে না। ভোরের রোজ-নীল শাস্ত আকাশ দেখে তবে বৃক্ষ গান্তা হয়। বগল থেকে থার্মোমিটার নামিয়ে রেথে ত্থ পাউকটি ডিম দিয়ে ব্রেক্টাস্ট সেরে ভিটামিন বড়ি মুথে ফেলে যে যার বিছানার স্থ্যে আসীন থাকি।

এভাবে আমাদের গ্রীম্ম কাটে, বর্ধা শীত, শীতের শেষ বসস্ত। সাইক্লিক অর্ডারে আবার গ্রীম্ম বর্ধা শরৎ হেমস্ত আসে। বারইপুরের স্কৃল-মাস্টার বগলা দত্ত, উত্তরপাড়ার উকিল কাশী মিন্তির, বারাসতের বসির মিঞা, খাস কলকাতার রাধাবাজাণের ঘড়ির দোকানের মালিক নগেন পোদার এবং আরও

কতজন আছে এথানে। দক্ষিণাডার কবিরাজ ভূতু সেন আছে। বালিগঞ্জ ডোভার দেন থেকে এসেছে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কর্মচারী রুঞ্চ আয়ার। চারদিকের আরও অনেক পেলেউ। ডোমছুড়ের পরেশ বাকুলী। মুডাগাছার জোতদার মহিম হালদার। কৃষ্ণনগর কলেজের প্রফেসার স্থার দেন। ঘটশীলার কেদার পাণ্ডে। হাসপাতালের তিনটে ব্লক রোগীতে ঠাসা। রোক্ত কত গণ্ডা ভঙ্তি হতে এদে ফিরে যায়। জায়গা নেই। আমরা যারা বেড নিয়ে আছি এ খবর শুনে ফেকাদে গালে হাসি। কথায় বলে পুরোনো পাগলে ভাত পায় না তার আবার নতুন পাগল এসে জোটে। এ ওর মুথের দিকে তাকিয়ে আমরা বলাবলি করি। পাগল এখানে কেউ না যদিও। দব রোগী। রক্তহীনতায় ভুগছি। পাণ্ডু শীর্ণ হাত পা। শুকনো ব্রিরজিরে পাঁব্রর। চুপসান গাল গর্তে ঢোকা চোখ। আমরা জানি আমাদের হাসতে দেখে লোকের কারা পার। আমরা জানি রেগে গেলে আমাদের এক এক জনের কুঁকডে যাওয়া দলামোচা থাওয়া তুর্বল গলার পেশী টিকটিকির পেটের মতন ধুকধুক কাঁপে। তার বেশি নয়। ফুসফুসের জোর কোঝায় যে হৈ-হৈ করে বাডি মাথায় তুলব, রাগ দেখাব। সকলের এক অবস্থা। আমি ঠনঠনের মহামারা প্রেদের কর্মচারী উমাপদ নন্দী ধেমন, তেমনি বেণ্টিং স্ট্রীটের অতবড জুতোর দোকানের মালিক মি: ওয়া:। ঐ একটাই রোগ। অ্যানীমিয়া। সবরী কলার মতন চমক লাগান হলদে রং ছিল চীনা সাহেবের। মি: ওয়াং-কে তো আগেও আমি দেখেছি। ভূগে ভূগে গান্বের চামডা এখন ছাতনাধরা ছাঁচি কুমডোর চেহারা ধ্রেছে। এক নম্বর কেবিনে আছে। বারান্দার ওপাশে সবুদ্ধ পদা ঝুলান ছোট্ট ঘর। তু নম্বর কেবিনে ছিল নৈহাটির ব্রজ্ঞেন তালুকদার। ছুটি পেরে চলে গেছে। ভিন ও চার নম্বর কেবিনও এখন ফাকা। কেবিন ভাড়া করে ৰাকার মতন পয়সাওয়ালা রোগী আর কজন আসে। অনেকে অবশ্য ইচ্ছা করে কেবিনে থাকে না। একলা ভয় ভয় করে ভনি।

বড় ভাক্তাররা সারাদিনে একবার আসেন। ছোকরা ভাক্তারদের ছুটোছুটি সারাদিনই আছে। নার্সরা আসে বেলায়, বার বার। কেউ সিস্টার ডাকি, কেউ দিনিমিন। অনেকে শুধু দিদি। দিদিরা বর্ধন ঢোকে মোটে টের পাওয়া বায় না। বেন হাওয়ায় ভাগতে ভাগতে আসে। আর তক্ষ্ণি এতবড় হল আলো হয়ে যায়। যেন জ্যোৎসায় ভরে ওঠে ভিতরটা। সাতজন করে একসঙ্গে ঢোকে। শেত-পায়রার পালকের মতন ধ্বধ্বে পোশাক। আর কী মিঠে এক

একটি গলা! চোখ বৃদ্ধে শুনতে ইচ্ছা করে। আমরা রোগীরা কান পেতে শুনি। দিদিমণিরা গালাগাল দিলেও ভাল লাগে। মনে হয় গান শুনছি। টগরফুলের মতন গোল ভাগর চোখ। কাশ্মীরী আপেলের মতন গোলাপী লাল গাল। বোঝা যায় কত বক্ত পলকা এক একটি শরীরে। টসটস করছে চামড়া। চোখ বড় করে আমরা তাকিয়ে থাকি। আপনারা কী থান দিদি? এমন রং এমন মাজাঘ্যা ঝকমকে স্বাস্থ্য। হি-হি, আমাদের কথা শুনে দিদিমণিরা গাল ছড়িয়ে হাদে। লেবুর রস দিয়ে স্রেফ বালি-ওয়াটার থাই। বিশ্বাস করবেন? ভুক পাকিয়ে তারা উদ্ভর করে। বোকার মতন আমরা ফ্যালফ্যাল তাকিয়ে থাকি। শুনি। এমন কথা কে বিশ্বাস করতে পারে। যে জন্ম চুপ থেকে আমরা ঘন্মন ঢোক গিলি। আমাদের চোথের রং আরও ঘোলা হয়ে ওঠে।

আর তথন, আমাদের ঘোলা চোথের দিকে চোথ রেখে সিস্টারদের একজন গানের স্থর করে বলে, ভাবছেন আমরা বৃঝি থুব করে আপেল আঙুর বেদানার রস খাই। মোটেই না। আপেল, আঙুর আপনাদের জন্য। রোগীদের খাছ। আমরা খাব কোন ছঃখে। কি বলিস রে রেবা, কি বলিস শুক্লা? শুক্লা ও রেবা শক্ষ করে না। কেবল ঠোঁট টিপে হাসে।

এই অবস্থার আমাদের বলার কিছু থাকে কি। শুধু শুনি। এবার অচেল আপেল ফলেছে, সবাই বলে। দামেও সন্তা। ছ টাকা কেজি। এই বড় বড় সাইজ। তেমনি মন মাতান রং। আর কী থোশবাই। চিকিশঘটা আপেলের গল্পে ম ম করছে সারা ওয়ার্ড। মূহুমূহ লাল নীল সবৃদ্ধ মাছিরা উড়ে আসছে। ফিনাইল ডেটল ছিটিয়ে তাদের রোখা যায় না। আমাদের শিয়রের কাছে প্রত্যেকটা মিটদেফ-এর মাখার পাহাড়ের মতন আপেল জমে আছে। যারাই রোগীদের দেখতে আসে হাতে করে আপেলের ঠোঙা নিয়ে আসছে। পেটভরে আপনারা আপেল থান, আপেল থেয়ে গায়ে রক্ত বাড়ান। দিনিরা উপদেশ দিয়ে চলে যায়।

ঠাট্টা করছে, সোনামণিরা ঠাট্টা করে চলে গেল, বুরেছেন গো দাদা। রাধাবান্ধারের ঘড়ির দোকানের নগেন পোন্দার দক্ষিণাড়ার কবিরাজ ভূতু সেনের দিকে
ঘাড় ঘুণিরে ভেংচি কাটে। পাশাপাশি ঘটো বেড্। ভূতু সেন ঘোঁৎ করে
নাক দিরে খাদ ফেলে বলল, এ ছাড়া আর বলবে কি বিজ্ঞেধরীরা। আপেল!
বলে কিনা মটকি মটকি অরিস্ট সালসা থেরে যেথানে কান্ধ হল না, আপেল আমার

রক্তের হিমোগ্লোবিন বাড়িয়ে দেবে। অঁচা সেদিনকার পুঁচকে পুঁচকে ছুঁড়ি। ভুতু কোবরেজকে জ্ঞান দিতে এয়েছে।

তাই তো, ওধার থেকে উকিল কাশী মিন্তির নাকের নক্সি ঝেড়ে ঘাড় কাত করে বলল, থাঁটি কথা বলছেন সেন মশাই। আপেল! এর মধ্যে করেক মণ আপেল আঙুর আমার পেটে গেছে না। ক ফোঁটা রক্ত বাড়ল? কোথার গেল এত ফলের রস? জল হয়ে পেচ্ছাবের সঙ্গে সব বেরিয়ে যাচ্ছে। ঠিক কিনা। সঙ্গে সঙ্গে নগেন পোদ্ধার সার দিল, যা বলেছেন।

বড় ডাক্তাররা যথন আদেন টের পাওয়া যায়। বাতাদে ভেদে আদার মতন হালকা পলকা শরীর না একটাও। শক্ত মজবৃত গাটাগোটা চেহারা। পাহাডের মতন উচু দেখতে। চ্যাটার্চ্চি সাহেব ঘোষ সাহেব বোদ সাহেব মিন্তির সাহেব। জমাদার ওয়ার্ডবয় এবং দিস্টারদের দেখাদেখি আমরাও ডাক্তারবাবৃদের সাহেব বলতে শিথে গেছি। লাল গোল বড় বড় মুখ। জলজল করছে এক এক জোডা চোথ যেন ভিতর থেকে ক্যালদিয়াম, আয়রন, ফসফরাস, ম্যাগনেদিয়াম ও যাবতীয় ভিটামিনের তেজ ঠিকরে বেরোচ্ছে। বোঝা যায় গায়ে কত জোর সাহেবদের। সবাই বিলেত ফেরং। নামের পিছে পাঁচটা সাতটা করে টাইটল। রোগীদের বিছানার পাশ দিয়ে যথন হেঁটে যান মেঝেটা ত্পদাপ কাঁপে। চামড়া ফেটে রক্ত বেরোতে চাইছে এক এক জনের।

কি ধান ডাক্তার সাহেবেরা? আপেল আঙুর? উহু, আমরা ভাবি। আপেল আঙুর বেদানার মধ্যে শুধু জল। একটু আগে সব আলোচনা করছিলাম। মাটন মুরগি থাসী পাঁঠা থাওয়া শরীর বড় ডাক্তারদের। না, তেল মদলার রাম্না মাংদ ডাক্তাররা ছোঁন না শুনি। মুও ছিঁডে মুরগির গলাটা দরাসরি মুথে পরে একদমে দবটা কাঁচা রক্ত চুবে নেন। পরে ছিবডে মাংসটা ডাস্টবিনে ছুঁড়ে দেন। আসল জিনিস থাওয়া হয়ে গেলে ধড় দিয়ে কি হয়। ভেড়া ধাসীর বেলায়ও তাই। কেবল রক্ত। ইনজেকসানের অ্যাম্পল ফাটিয়ে সিন্টাররা বেমন সিরিঞ্জের মধ্যে চোঁ করে ওষ্ধটাকে টেনে নেয়। তাই না ডাক্তারবার্? ডোমজুড়ের পরেশ বাকুলী একদিন বোকার মতন বোদ সাহেবকে প্রশ্ন করে বদল। বোদ সাহেব হল কাঁপিয়ে হেসে ওঠেন। তারপর দ্রেদাড়ান ঘোষ সাহেবকে ডেকে বলেন, শুনছেন ডক্টর ঘোষ আমার পেশেন্ট কী বলছে? কি বলছে, ঘোষ সাহেব ঘুরে দাড়ান। তথন বোদ সাহেব আবার হল কাঁপিয়ে হাসেন। তারপর পাশে বাকুলীর দিকে মুখ ঘুরিয়ে বলেন, আমরা

কী থিছি শুনবেন মশাই, তাজ্জব হবেন শুনে। মৃত্ব ডালের জুস্ আর ভেজিটেবল স্থপ। স্থপ কাকে বলে জানেন তো। কপি পাতা পালং পাতা পেপে ডুম্রের সেদ্ধ করা জল। ঐ শুধু নির্ধাসটুকু। সলে ছপুরে ছ চামচ ভাত, রাত্রে গুণে ঠিক একখানা হাত-ফটি। বাস্। পারবেন খেয়ে থাকতে দ

এ-পাশ থেকে নগেন পোদ্দার ও কাশী মিন্তির কান থাড়া করে বোস সাহেবের কথাগুলি শুনল। তারপর সাহেব ডাজ্ঞাররা রোগীদের দেখেটেখে গটগট করে এক সময় ওয়ার্ড ছেড়ে চলে গেলে নগেন সকলকে শুনিরে বলল, সিস্টারদের মতন ডাক্ডারবাব্রাও ধাপ্পা দিচ্ছে, শুনলেন তো দাদারা। হঁ, শুনেছি বৈকি, ওদিকের একটা বেড় থেকে মাথা তুলে ঘাটশীলার কেদার পাণ্ডে বলল, আলবং ধাপ্পা দিয়ে গেল। সব কচি থোকা আমরা এখানে, ছেলেভুলোনো কথা শুনিয়ে গেল। আঁ্যা, মশাইরা আপনারা স্বচক্ষে দেখেছেন আমি ক'ডজ্ঞান চিকেন এদেন্স থেয়েছি এ তু মাদে। থেয়ে হলটা কি ? আর উনারা মস্থর ডালের জল, আনাজ সেদ্ধ দিয়ে তু চামচ ভাত একথানা হাত-কটি থেয়ে এমন বণ্ডামার্কা চেহারা বাগিয়েছেন। ভূতেও বিশ্বাস করবে না।

না, ভূতেও এসব কথা বিশ্বাস করবে না। তার মেয়ের জামাই ফি সপ্তাহে আধভজ্জন করে চিকেন এসেন্সের ফাইল কিনে শশুরকে থেতে দিয়ে যায়। এত মুবগির নির্যাস থেয়েও পাণ্ডে কিছু ফল পেল না।

কাশী মিন্তির বলল, ওসব হল ক্যামিকেল প্রাডান্টদ। থেরে শরীরের কিছু হয় না। হাসপাতালের দেওয়া জলো ত্থ ঠাণ্ডাঘরের ডিম বরফপচা মাছ আমরা থাই, তা হলেও কিছুটা থাতাগুল ওসবে যে না আছে তা নয়। তার ওপর আপেল আঙুরও এক একজন মন্দ চালাচ্ছি না। সব থেয়েও কি এক ফোঁটা রক্ত বাড়ছে, না গায়ে বল পাচ্ছি? বাকি রইল দোকানের চিকেন এসেল। আসল কথা যতক্ষণ না ক বোতল করে তাজা রক্ত শরীরে ঢোকাতে পারছি তদ্দিন এথানে আধমরা হয়ে শুয়ে আমাদের কাটাতে হবে। তারপর এই হাসপাতালের বিছানায় পটাপট সব পটল তুলব। ঘরে ফেরা কারো হবে না।

উকিলের কথার ওয়ার্ডের এ মাথা থেকে ও মাথা একটা চাপা দীর্ঘধাসের ঝড় বয়ে যায়। যেন এতকালের অদৃশ্য যম হঠাৎ সকলের সামনে দাঁডিয়ে দাঁত ছিছিয়ে হাসে। কারণ শেষ পর্যস্ত দে-ই জিতে যাছে।

তাই। আদল হল রক্ত। রক্তের অভাবে ওকনো বাদাম পাতার মতন হলদে হয়ে যাচ্ছি আমরা, কালকাদান্দি পাতার মতন দিটিয়ে কালচে মেরে যাচ্ছি, নম্বতো মরা মৃত্যুড়ে নিশিন্দা পাতার মতন নীল হয়ে যাচ্ছে জামাদের এক একটা শরীর। উঠে বসা দূরে থাক, ভাল করে কথা বলতে পারে না এমন পেশেন্টও এথানে জনেক। হয়তো বেশিই।

আমাদের হতাশ এবং ভরে কাঠ হয়ে যাওয়ার আরও কারণ আছে। কদিন ধরে বড় ভাক্তাররা ছোট ভাক্তাররা এবং নার্স দিদিমণিরা ঘটা করে শুনিয়ে যাচ্ছে হাসপাতালে আর রক্ত নেই। যা স্টক ছিল ছ্' মাস আগে ফ্রিয়ে গেছে। ইদানীং এত রোগী আসতে আরপ্ত করেছিল, তাদের বিলিয়ে বিলিয়ে হাসপাতালের রক্তের ভাগুার এখন শৃষ্য। কাব্তেই এখন বাঁরা পেশেন্ট আছেন, তাঁরা বাইরে থেকে রক্ত যোগাড় করন। কিংবা বাড়ির লোক বা নিজেদের আত্মীয়ম্বন্ধন বিদি তাঁদের জন্ম রক্ত ভোনেট করেন তাতেও কাজ হয়।

তাই ভাবছি সকলে। বালিশে পিঠ ঠেকিয়ে বকের ঠাাং-এর মতন সক্ষ সক্ষ কংকালদার পাগুলি দামনের নিকে ছডিয়ে মাথায় হাত রেখে আকাশ-পাতাল ভাবছি। হাসপাতালের রক্তের স্টক ফুরিয়ে গেছে, ভাল কথা। কিন্তু সেই সক্ষে আর একটা ভয়নক থবর শুনছি। বাইরেও রক্ত পাওয়া যাছে না। কলকাভার কোনো রাড-বাক্ষে রক্ত নেই। এমন হয় ? কাশী মিশ্তিরের পয়দার আভাব নেই। ওকালতিতে ভাল পশার ছিল। হাসপাতালে রক্ত নেই তো হয়েছে কি ? পরশু সকালে ভায়রার ছেলেকে এক গোছা নোট দিয়ে রক্ত কিনতে পাঠিয়েছিল। সঙ্গে নিজের রক্তের স্থাম্পেল দিয়েছিল। গ্রুপ মিলিয়ে রক্ত আনতে হবে তো। সব রক্ত সকলের জন্ম নয়। ভায়রার ছেলে রক্তের জন্ম কলকাভা চবে বেড়িয়েছে। তারপর টাকা নিয়ে বিকেলে ফিরে এসেছে। কেবল কাশী মিশ্তিরের গ্র পের রক্ত বলে কথা না, কোন গ্রুপের রক্তই বাজারে নেই। শহরের সব কটা রাড-ব্যান্ধ রক্তশুন্ম হয়ে বসে আছে।

বারো নম্বর বেড থেকে পাঁচলার শশী দাস ঘাড় উচিয়ে কান থাড়া করে কাশী মিজিরের ভায়রার ছেলের কথাগুলি শুনছিল। একটু আগে শশী দাস তার দোকানের কর্মচারীকে টাকা দিয়ে রক্ত কিনতে পাঠিয়েছিল। শশী দাসও টাকাওয়ালা মাহ্য। তু বোভল তিন বোভল, দরকার হলে দশ বোভল রক্ত কেনার, ক্ষমতা রাথে। বডবাদ্ধারে মস্ত বড মশলার দোকান। দশটা কর্মচারী থাটে। কিছু টাকা থাকলে হবে কি। আসল জিনিস যদি না মেলে। দেখা গেল তাই। তুপুরের আগেই শশীর কর্মচারী শৃত্য হাতে ফিরে আসে। কোথাও রক্ত পাওয়া গেল না। নিমেবের মধ্যে ওয়ার্ডের সব রোগী ধবরটা শুনল।

আর এক পেশেন্ট বেহালার বিনোদ চক্রবর্তী। সামায় কেরানীর চাকরি। ঘরে জ্বমান টাকা নেই। বিনোদের স্ত্রী মনে মনে ঠিক করে রেখেছিল গলার হার বেচে স্বামীর জন্ম রক্ত কেনা হবে। হল তো খুব কেনা।

ই্যা, এখন কথা হচ্ছে, বাড়ির লোক, আত্মীয়ম্বজন। যদি তাদের রোগীদের বাঁচাতে হয় তবে তারা নিজের শরীর থেকে রক্ত দিক। দেওয়া উচিত। কিন্তু আত্মীয় বন্ধু ব্রী বা নিজের সস্তান হলেই বে রোগীর ব্লাড গ্রুপের সঙ্গে তাদের ব্রাড-গ্রুপ মিলবে তার কথা কি। অনেক সময় মেলে না। যেমন নগেন পোদ্দারের বেলায় হল। নগেনের ভাই হক্ত দিতে চেয়েছিল। নগেনের রজের সঙ্গে ভাইয়ের রক্ত মিলল না। তা না হলে কি বাইরে থেকে নগেনের জ্বন্ত রক্তার প্রশ্ন উঠত।

আরও কথা আছে। রক্ত দেবাব মতন সকলের আত্মীয় বরু আছে কি?
ভাই ভাই-পো ভারে বা উপষ্ক ছেলেমেরে অনেকের থেকেও কাদ্ধ হর না।
যেমন বন্ধবন্ধের রামেশ্বর পাকভাশীর ক্রোয়ান ছেলে ঘরে। থাকলে হবে কি।
ব্রিশ বছরের ছেলের ত্টো ফুসফুসই ফুটো হয়ে গেছে। ছর মাসের ওপর
কাঁচডাপাডা হাসপাতালে বেড নিয়ে আছে। ফলা রোগীর রক্ত রামেশ্বরের কোন্
কান্ধে লাগত। তাহলেও রামেশ্বরকে তো বাঁচতে হবে। ঘটি বাটি বেচে রক্ত
কিনবে বলে রামেশ্বর টাকা যোগাড করে রেথেছিল। এখন? তেমনি ওপাশের
বাইশ নম্বর বেড-এর পোস্ট্যাল ক্লার্ক মহেন্দ্র সরকারের অবস্থা। হাসপাতালে
রক্ত নেই, বাজারে রক্ত নেই। মহেন্দ সরকারের ছেলে, ধনিও বিতীয় পক্ষের,
তাহলেও তো সন্থান, বাবাকে রক্ত দিতে রাজী হয়েছিল। কিন্ত শেষ পর্যন্ত দিতে
পারল কোথার। বউমা বাদ সাধলেন। বরের শরীর খারাপ হবে। খবরকাগজ্বের অফিসে চাকরি। মাসে পনেরো দিন নাইট-ডিউটি করতে হয়।
এমন মান্ধবের শরীর থেকে রক্ত নেওয়া চলে? যুক্তিটা ফেলনা নয়। মহেন্দ্র
সরকার একেবারে চুপ করে গেছে।

আবার এমন লোক আছে, সস্তানের শরীর থেকে রক্ত নিয়ে নিজে বাঁচব কল্পনা করে শিউরে উঠছে। গড়পাডের কিশোরী ভদ্র। উনিশ নম্বর বেড নিয়ে তিন মাসের ওপর এখানে ওয়ে। ছেলে অরুণেশ, ঐ একমাত্র ছেলে ভদ্রলোকের গত বছর অনার্গ নিয়ে বি-এ পাস করে এখন এম-এ পড়ছে। খেলাধুলার ভাল। বয়স একুশ। উহু, অরুণেশের শরীর থেকে এক ফোঁটা রক্ত নেওয়া চলবে না। তার চেয়ে আমি ময়ে বেডে রাজী। কিশোরী স্বীকে বলে দিয়েছে, আমার বয়স বাট পেরিয়েছে—আর ছেলের সবে শুরু, কতবড ভবিশ্বৎ তার। কিশোরী বে জ্ঞান্ত্রীকে পরামর্শ দিয়েছিল ব্যাঙ্কে বৎসামাশ্য বে কটা টাকা আছে তাই থেকে কিছু তুলে এনে রক্ত কেনা হোক।

তার অর্থ, জন্স ওয়ার্ডের থবর আমাদের জানা ছিল না, দেখছি আমাদের ওয়ার্ডের চৌদ্দ আনা বোগী রক্তের জন্ম প্রথমটা হাসপাতাল, তারপর শহরের ব্লাড-ব্যাক্ষণ্ডলির দিকে তাকিয়ে ছিল। এখন সব আশা নির্মৃশ হল। হাসপাতালের মতন বাইরের প্রত্যেকটা ব্লাড-ব্যাক্ষ দেউলিয়া সেজে বসে আছে।

বলেছি, রাধাবাজারের ঘডির দোকানের নগেন পোদ্ধার রসিক ব্যক্তি। এড ছঃখেও দিব্যি হাসছিল। খবর শুনে কাল বিকেলে বলছিল, আবার বরফ-যুগ চলে এসেছে, আইস এজ। পৃথিবী ঠাণ্ডা মেরে যাচ্ছে মশাইরা জেনে রাথবেন। কলকাতা শহরে এক ফোঁটা রক্ত নেই, তার মানে তুষার শীতল হয়ে গেছে চরাচর। তা ছাড়া, কি, ডোমজুডের পরেশ বাকুলী নগেনের মতন হাসতে পারে না, মুখটা অন্ধকার করে বলছিল, বাপের জন্মে এমন কাণ্ড কেউ শুনেছে? বলতে হয় বেবাক মান্থ্র জমে শিলাপিণ্ড হয়ে গেছে। আঁখমাডা কলে ফেলে পিয়লেও একফোঁটা রক্ত বেরোচ্ছে না কারো গা থেকে। না খেয়ে ভেজাল খেয়ে মান্থবের এ দশা হয়েছে।

নারকেলডাঙার ক্ষিতীশ সামস্ত, যার তিন নম্বর বেড, ভাল করে কথা বলতে পারে না, খনখনে স্বরে বলল, মাম্বরের উপকারের কথা ভেবে আগে অনেকে ইচ্ছে করে রক্ত দিত। হ°, তা দিত, উকিল কাশী মিন্তির এতক্ষণ চুপ ছিল, এবার মৃথ খুলল, তা দান-থয়রাতী আর না-ই বা করল, রক্ত দিলে পয়সা পাওয়া গেছে। গরীবদের একটা ভাল রোজগারের পথ খোলা ছিল। কত রিকশাওয়ালা ঠেলাওয়ালাকে দেখেছি, সারাদিন হাডভাঙা থাটুনি খেটেছে, ভারপর স্থযোগমতন কোনো একটা ব্লাড-ব্যাঙ্কে গিয়ে রক্ত দিয়ে টাকা নিয়ে ঘরে ফিরেছে। কেবল ঠেলা বা রিকশার পয়সায় সংসার চলছিল না।

ভূতু কবিরাজ্ঞ বলল, আমাদের ওদিকে বিরক্তা বলে এক পোস্টম্যান ছিল। এই জোয়ান চেহারা। রোদে পুডে জলে ভিজ্ঞে লোকের দোরে দোরে ঘুরে সারা বছর ডাক বিলি করত। আহা, ডাক-পিওনের চাকরি, কত আর মাইনে পেত। তাও তো সাত বছর আগের কথা বলছি। এমন আগুন লাগেনি বাজারে। তবু সরকারী বেতনে বেচারার সংসার চলছিল না। লুকিরে লুকিরে আমাদের ওদিকার ওরিরেট হ্রাড-ব্যাক্তে গিয়ে থানিকটা করে শরীর থেকে বজ্ঞা

ঝরিয়ে আগত। ঐ টাকা দিয়ে বউরের শাড়ি কিনে দিয়েছে, ছেলের ইস্কুলের মাইনে চালিয়েছে।

তারপর ? নারকেলডাঙার কিতীশ সামস্ত হাঁ করে শুনছিল। এখনো আছে বিরক্তা ?

কি করে থাকবে! ভূতু দেন লম্বা শ্বাস ছাড়ল। রক্ত দিয়ে দিয়ে শেবটায় পোস্টকার্ডের মন্তন সাদা হয়ে গেল চেহারাটা। বিয়াল্লিশ বছরেই পরমায়ু শেব। টুপ করে ঝরে পড়ল।

আহা---হা। এক সঙ্গে আমাদের চার-পাঁচটা গলা আর্তনাদ করে উঠল।

পরিবারের জন্ম শহীদ হয়েছিল বিরজা পিওন। তারপর আমরা আর কেউ শব্দ করিনি। চুরাশিজন পেশেন্ট নিয়ে এতবড় ওরার্ড। মনে হল, হলের ভিতরটা ক্রত ঠাগু হয়ে আসছে। তাপমাত্রা হিমাঙ্কের দশ ডিগ্রী নিচে নেমে গেছে। বাইরে ত্বারপাত হচ্ছে। কম্বল মুড়ি দিয়ে শীত কমছে না। হি-হি করে কাঁপছি সব। কিন্তু মজা এই, তথন বাইরেটা শুকা দশমীর হুধ্যাদা জ্যোৎসায় ধুয়ে যাছে। বেশ বোঝা যাছিল, ফাগুন মাস। কোকিল ডাকছিল। যেন থরে থরে কোথাও গল্পরাজ ফুটেছে। ফুলের গল্পে বাতাস মাতোয়ারা। সেই সঙ্গে আমরাও। আমরা ভাগ্যবান, বলতে হবে। ভেবে নতুন করে হাসি পেল। হাসি না যদিও কেউ। এ যে কী করুণ দশা। চাঁদের আলো ঝরিষে কোকিলের ডাকে দশদিক আমোদিত করে ঈথর আমাদের সঙ্গে বসিকতা করে।

কেবল কি ঈশ্বর ! যাঁরা আমাদের জন্ম এই হাসপাতাল করে দিয়েছেন তাঁরাও কম রিদক কি, ভারি । তাঁরা জানতেন রক্তাল্পতায় রিটং কাগজের মতন ধবল হয়ে গেছে, শুকনো অশ্বথ পাতার মতন হলদে ফ্যাকাসে চেহারা ধরেছে, বা সাপের ছোবল খাওয় শরীরের মতন কালো নীল হয়ে এসেছে এমন রোগীরা এখানে এসে ঠাই নেবে। তাই তাদের মনোহরণের জন্ম কত কি কাগুকীর্তি। আপনারা বাইরে থেকে কেউ কোনোদিন যদি আমাদের দেখতে আসেন, এদিক-ওদিক চোখ ফেরালেই টের পাবেন এ বাড়ির দরজা জানালা দেওয়াল কেমন ঝকমক করছে। দেওয়ালের কথাই ধকন। মনে হবে মেঘের কোলে রোদ উঠে রামধন্মর ইন্দ্রজাল ফুটে বেরোছে। দেওয়ালের লাল নীল সবুজ হলুদ সাতটা রং আঙুল দিয়ে গোনা যায়। চুরালিটা বেড-এর ওপর বিশাল সিলিং জুড়ে ফ্রেস্কো ডং-এ আঁকা পদ্মবন। পদ্মবনের ফাঁকে ফাঁকে হংসমিধুন। কেন বলুন তো? চিং হয়ে

বিছানায় শুরে সারাদিন অহথের কথা ভেবে মন থারাপ না করে রোগীরা ছবিশুলি দেখবে। নিচের দিকে তাকালে মনে হয়, মন্ত মেঝে জুড়ে সবুজ ঘাসের পর গালিচা বিছানো। জানালায় জানালায় বাহারের মানিপ্ল্যাণ্ট। সবুজ গোল গোল পাতার ফাঁক দিয়ে বাইরের ঝাউ দেবদারুর চূড়া দেখা যায়। কথনও মেঘের আকাশ। মেঘ না থাকলে ঝলমলে তারা বা নীল রোদ্র। রীতিমত কবিতার ব্যাপার। হাঁ, ডানলোপিলোর গদি আঁটা পরিষ্কার ধবধবে বিছানায় আমরা শুই। ঠাণ্ডায় মোটা কাশ্মীরী কম্বল, গরমে পাতলা স্থতীর চাদর। ত্ হাত অস্তর একটা করে সিলিং-ফ্যান স্কালের মতন প্রকাণ্ড ডানা ছড়িয়ে সোঁ সোঁ ঘোরে। পাথার হাওয়া ভাল না লাগলে ওয়ার্ড-বয়কে ডেকে এয়ার-কুলার মেশিন চালিয়ে দিতে বলে। ঝিঁঝি ডাকার মতন শব্দ করে মেশিনটা চলতে থাকে গরমের লেশমাত্র থাকে না। তবে গরমের চেয়ে ঠাণ্ডা আমাদের কাবু করে বেশি। মৃত্র্মুত্ত হাত পা বুক পিঠ হিম হয়ে আসে। যে জন্ম বছরের বেশির ভাগ সমন্থ পাথা বন্ধ থাকে, এয়ারকুলার চলে না।

আরও কী সব ব্যবস্থা দেখুন। ক্কান, যাকে আমরা পর্দা বলি—তাকিয়ে দেখার মতন। কী উজ্জ্বল শোখীন রং। যেন সবৃদ্ধ সাটিনে তৈরি। ঐ সব পর্দা আড়াল করে আমরা যখন পায়খানা প্রস্রাব করি, মনে হয় কি, বসস্তের বনে বসে প্রকৃতির কাজ সারছি। বৃশ্বন। না, দ্ধীনের আরও কাজ আছে। বলা ভাল না, কিন্তু না বলেই বা উপায় কি। মনে করুন, কোনো পেশেন্টের আয়ুর বারোটা বেজে গেল। তখন সবৃদ্ধ পর্দা টেনে লাশসমেত বিছানাটা গিরে রাখা হয়। যতক্ষণ না রোগীর আত্মীয় বন্ধ্রা এসে বডি বার করে নিয়ে যায়। আমি এখানে আসার পর কদিনেই কম করেও ডজন তিনেক বিছানা এভাবে পর্দা দিয়ে বিরে রাখতে দেখেছি।

আমাদের অন্তিজন ও দেলাইন ঢোকাবার নলগুলি দেখেও আপনারা আত্মহারা হবেন। তেমনি শরীরে রক্ত ঢোকাবার বাহারী দব টিউব। ফিকে সবুক্তের ওপর চিরিচিরি দাদা রেখা। অন্য দব হাদপাতালে এ দব নল লাগিয়ে রোগীরা যখন শুয়ে থাকে তাদের আত্মীররা দেখে ভয় পার। এখানে এদব দেখে ভয়ের ছিটেফোঁট। মনে আদে না। মনে হয়, দব কিছুই স্বাভাবিক ও মানানদই। মনে হয়, রোগীরা বুঝি বনজ শুমুধি লতা নাকে ঢুকিয়ে গদ্ধ শুক্তে, বা মুখে ঠেকিয়ে বুনো লভার তেতো মিটি রদ মজা করে চুম্ভে।

দেখে অবাক হবার মতন আরও জিনিস আছে এই হাসণাতালে। স্থানুত্র

হাইপোডার্মিক সিরিঞ্জ হাতে সিস্টাররা যথন ছুটোছুটি করে—একবারও কারো মনে হর না রোগীদের গান্ধে ছুঁচ ফোটাতে এসেছে ভারা। মনে হবে, পিচকিরি নিম্নে হোলীর বং খেলতে ছুটে এল দিনিমিনিরা। বা থার্মোমিটার হাতে যথন আমাদের বিছানার কাছে এসে দাঁড়ায়। মনে হর না এগুলি থার্মোমিটার। যেন সোনার কাঠি ক্লপোর কাঠি। সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দিদির। আমাদের ঘূম ভাঙায়, ক্লণোর কাঠি ছুঁইয়ে আমাদের ঘূম পাডায়। আমাদের ভাত থাবার থালাগুলির দিকে একবার ভাকাবেন। প্লাক্টকের যদিও। কিন্তু এমন বং এমন পালিশ ওপরে অবিকল যেন চন্দন কাঠের রেকাবী। পাঁচটা খোপ থালায়। এক খোপে ভাত এক খোপে মাছ একটায় ভাল আর একটায় তরকারি। বাকি একটা খোপে ফুন থাকতে পারে সেছে ভিম থাকতে পারে। যাই থাকুক—পরম ভৃপ্তির সঙ্গে আমরা আহার সারি।

এবার আমাদের ইউরিস্থাল—প্রস্রাবের বোতল েনি দেখন। যেন জমাদার প্রত্যেকটা বেড-এর নিচে একটি করে দাদা ধবধবে ধরগোশের বাচ্চা বদিরে দিয়ে গোছে। পেশেন্টের যথন দরকারের দময় বোতল টেনে নেয়—দেখে মনে হয়, ধরগোশটাকে কোলে নিয়ে আদর করছে। তাই না দেদিন রিদক নগেন ঘাড ঘূরিয়ে বগলা মাস্টারকে বলছিল, কি মশাই, আপনার ধরগোশ ছানাকে কি ঘাদ ধাওয়াচ্ছেন ? উছ, হেদে বাকইপুবের বগলা দত্ত উত্তর করেছিল, জল ধাওয়াচ্ছি। ভানে আমরা অনেকক্ষণ ধরে হি-ছি করে হেসেছি।

তারপর দেখুন আমাদের বেডপ্যান-এর চেহারা। জামবাটির মতন বিশাল এক একটি পাত্র। ওপরের কলাইকরা রংটিও চমৎকার। দগু ফোটা টকটকে জবার রং। হঠাৎ দেখে মনে হয়, চকচকে একটা কাচের ভাওে এত রক্ত বৃদ্ধি টলমল করছে। যে কারণে ঘাটশীলার কেদার পাওে রোজ পায়খানা করতে বসে একবার কবে পাত্রটার গায়ে হাত ব্লোয় আর ক্রীনের ফাঁক দিয়ে গলা বাডিরে পাশের সীটের বসির মিঞাকে বলে, বৃঝলেন গো সাহেব, হাসপাতালে রক্ত নেই শহরে রক্ত নেই তো হয়েছেটা কি—আমার জিম্মায় এখন অনেক রক্ত—ত্ লিটারের বেশি। শুনে বসির মিঞা পানদোক্তা খাওয়া কালো দাঁতের সারি ছড়িয়ে হাসেও চোখ নামিয়ে খাটের নিচে লাল টুকটুকে বেডপ্যানটা দেখে, তারপর চোখ তুলে রক্তড়ে গলায় বলে, আমিও মাঝেমধ্যে ভাবি কর্তা, এত রক্ত যখন এয়ে গেছে, আমরা শিগ্রির মরছি না।

এভাবে পরম্পরের মধ্যে আমরা হাসি মন্ধরা ঠাট্টা ইয়াকি চালাই। ছঃথের

মধ্যেও হাসি। নগেন পোদ্ধারের মতন স্বাই সময় সময় খ্ব রসিক হয়ে উঠি। উপায় কি। সারাকণ রক্তের ভাবনা, মৃত্যুর ভয় ভাবতে ভাল লাগে? মৃত্যের বোতল পারখানার পাত্র নিয়ে আমাদের রসিকতা করতে আটকায় না।

বেমন ডাক্তারবাব্রা। মহ্বর ডালের জুদ ও ভেজিটেবল হ্বপ থাওয়ার গল্প শোনায়। ঐ থেরে এন ব তাগড়াই চেহারা এক একটির। তার মানে কি, আমাদের দক্ষে মহ্বরা করতে ভালবাদেন তাঁরা। বেমন নার্দ দিদিরা। শ্রেফ বার্লির জ্বল গিলে এমন গোলাপী মোহিনী মূর্তি দব। এ সব বলে আমাদের ধাপ্পা দেওয়ার দরকার আছে। বেমন আমাদের ভূলিয়ে ভালিয়ে রাথতে, এতক্ষণ বা বললাম, চারদিকে এত সব উত্যোগ আয়োজন। হ্বতরাং, ডাক্তার নার্দ সবাই নানা আজ্ঞবি গল্প ভানিয়ে রোগীদের প্রবোধ দেবে, মন ঠাপ্তা রাথবে জ্বানা কথা।

তা বলে কি আমরা রাগ করি। মোটেই না। সময় সময় বিরক্ত হই, এই পর্যস্ত। তা না হলে তাজা টগবগে শরীর নিয়ে রক্তের এক একটা পিপে হয়ে সাহেব ডাক্তাররা যথন রোগীদের বিছানার পাশে এসে দাঁড়ান—দেখে আমাদের. ভাল লাগে। আমরা আরম্ভ হই। পৃথিবীতে আজও অনেক তরতাক্রা মামুর বাস করে। চিস্তা করি। রক্ত পেলে একদিন এমন দশাসই চেহারা বাগিয়ে গটমট করে আমরাও ঘোরাফেরা করতে পারব। ডাক্তারবাবুরা যথন আমাদের গায়ে হাত রাখেন নাড়ি টেপেন—মামরা টের পাই এ সমস্ত বিরাট বিরাট শরীরের গরম বক্ত আমাদের হিম হয়ে আসা শরীরে বেশ ভাল রকম তাপ সঞ্চার করছে 🖂 এভাবে রোজ আমাদের মৃত্যু পাঁচ ছ' মিনিট করে পিছিয়ে যায়। কম লাভ ? সেই-রকম নার্গ দিদিরা যথন কাছে এসে দাঁড়ায় আমরা থুশি হই। আমাদের বগলে থার্মোমিটার গু"ত্বে দের, মাখা ধুইরে গা স্পঞ্জ করে দের, আমাদের বিছানা সাজিরে দেয়। আমাদের পচা ফ্যাকাদে শরীরের অতি কাছে সরে আসে তারা। তাই ক্লফনগর কলেজের প্রফেসার স্থীর সেন, ভদ্রলোক থ্বই গম্ভীর, কম কথা বলে, কিন্ত এক একদিন রদের ফোয়ারা ছুটিয়ে দেয় এবং এককালে যে কাব্যচর্চা করত বোঝা যায়। সেদিন সিস্টারদের সম্পর্কে বলছিল, লাবণাময়াদের শেরীর থেকে নির্গত হুগন্ধী খাস আমাদের কর দেহে সালসার কাব্র করে। ভনে সকলে হো-হো করে হেসেছি। কথাটা উপভোগ করার মতন।

এভাবে যতক্ষণ পারি, যতটা পারি, আমরা এ ওকে হাদির কথা শুনাই। মৃত্যুচিস্তা ঠেকিমে রাখি।

এবং এই ব্যাপারে আমার উৎদাহও কম না। হাঁটতে কট হয়, তা হলেও এই

বেড সেই বেড-এর রেশিং ধরে ধরে কটেন্সটে এগোই এবং এক একটি বিছানার সামনে গিরে দাঁড়াই। আমাকে দেখে রোগীরা খুলি হয়। আদর করে বসতে বলে। আমি বিদি গল্প করি। তারা জেনে গেছে আমি তাদের দলের একজন। বা একটু বেলি হতভাগা। ঠনঠনের মহামান্তা প্রেস মাসাস্তে যে কটা টাকা আমার হাতে তুলে দেয় তাতে কোনোকালে বিয়ে করে ঘরসংসার পাতা চলবে না। যে কারণে চল্লিশেও আমি অক্লভদার। এদিকে আত্মীয় বন্ধু বলতে এমন কেউ নেই যে, নিজের শরীর থেকে রক্ত দিয়ে ভালবেদে আমাকে নীরোগ সন্ধীব করে তুলবে। পু\*জির মধ্যে হাতঘড়িটা সম্বল। ঠিক করেছিলাম, ওটা বেচে দিয়ে রক্ত কিনব। এখন রক্তের বাজারের যা হালচাল দেখছি।

কাজেই আমাদের সকলের অবস্থা এক। তবে একটি ঘূটি ভাগ্যবান আছেন এখানে। যেমন যোল নম্বর বেড-এর পেদেন্ট-মুড়াগাছার জোতদার মহিম হালদার। না, মহাশয়টি আমাদের সঙ্গে গল্পজব করা পছন্দ করেন না। কেন করবেন—মামাদের মতন রক্তের তুর্ভাবনা তাঁর নেই। পিতৃভক্ত তুই ছেলে রক্ত দিতে চাইছে। হু ছেলের বউ রক্ত দিতে চাইছে। হু' মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে ভাতে কি। ভারাও দরকার হলে বাবাকে রক্ত দেবে। সেই দলে জামাইরা। তারপর শোনা বাচ্ছে, বিবাহিত ছুই শালীও মহিমবাবুকে রক্ত দেবার জ্ঞ্য তৈরি হয়ে আছে। এবং সেই স্থবাদে ভায়রা-ভাই ছটিও। এবং এদের প্রায় সকলের রজের সঙ্গে মহিমবাবুর গ্রুপ নাকি মিলে গেছে। কাজেই সবদিক থেকে লোকটির সোনার কণাল। না, আরও আছে। জোডদারের অমুচর অমুগৃহীতের।। বেলায় বেলায় দল বেঁধে মহিমকে বারা দেখতে আসছে। মামুষটাকে বাঁচিয়ে তোলার জন্ম দরকার মতন তারাও যে রক্ত দিতে পিছপা হবে না এমন একটা ভাব সকলের চোখে-মুখে। তবে মহিম হলদার নাকি বলে দিয়েছেন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বন্ধনের রক্ত ছাড়া অন্য কারো রক্ত ভিনি শরীরে ঢোকাবেন না। রক্তের ব্যাপারে তিনি कूलभर्गामा (भरत हरलन । अञ्चादात कथा वहेकि । किन्न हालमात्र भनारमञ्ज আরও একটা বড় অহন্ধারের কথা কাল আমাদের কানে এসেছে। হেড-ওয়ার্ডবয় বৈকুণ্ঠ হাজবার মৃথে যা গুনলাম। কাল শোয়ার সময় মহিম নাকি বড় সিস্টারকে হাসতে হাসতে বলছিলেন, মামুবের মন কখন কোনদিকে মোচড় নের বলা যার না—যদি এমন দিন আনে যে ছেলেমেরেরা বউরেরা শালীরা বা ভাররাভারেরা শেষ পর্যন্ত বিগড়ে যায়—মানে রক্ত দিতে গাঁইগুঁই করে, নিজের শরীরের রক্তের ওপর মামূবের সবচেরে মাধা বেশি-এটা কেউ অস্বীকার করতে পারে না-সেই অবস্থায়ও মহিম এত টুকু ঘাবড়াবেন না। কারণ তাঁর টাকার অভাব নেই। কলকাতার কোনো রাড-ব্যাঙ্কে রক্ত পাওয়া বাচ্ছে না তো বয়ে গেছে। দিল্লী থেকে বাঙ্কে থেকে—দিল্লী বোষেতে পাওয়া না যায় তো চণ্ডীগড থেকে শ্রীলঙ্কা থেকে তিনি রক্ত আনাবেন। প্লেনে করে নিজের রক্তের স্যাম্পেল পাঠিয়ে দেবেন। আবার সেই প্লেনে উড়েই তাঁর জ্ব্যু বোতল বোতল রক্ত কলকাতায় চলে আসবে। ক' ঘণ্টার মামলা! হালামা কিছুই নেই।

এপব শুনে এবং মাহ্যবটাকে নিত্য দেখে আমাদের চোখ ঝলসে যায়। এই ওয়ার্ডের বোল নম্বর বেড্ আমাদের কাছে রাজ্বসিংহাসনের মতন। সেই চোখ নিয়ে আমরা সেদিকে তাকিয়ে থাকি। রাজার মেজাজ নিয়ে হালদার মশাই তাঁর ঐ সিংহাসনে শুষে বসে দিন কাটান। মাখাপিছু আট টাকা মজুরিতে চার চারটে অ্যাটেণ্ডেন্ট। ইয়াকি! রাত্রে ছ্জন দিনমানে ছ্জন তাঁর পরিচর্বার রত। আর কত লোকের আনাগোনা। ছেলেরা মেয়েরা বউয়েরা জামাইরা শালীরা, স্বয়ং গিন্নী এবং মহিমের বাধ্যের মাহ্যবেরা কতবার করে তাঁকে দেখতে আসছে। ঘন্টার ঘন্টার তাঁর স্বাস্থ্যের থোঁজ নিছে। বখন যে আসছে হাতে করে ফলমূল সন্দেশ এবং ছোটবড় হরেক সাইজের মোড়ক বা টিনের কোটোর প্যাক করা নানারকম থান্ত নিয়ে ঢুকছে। একটা মাহ্যব কত থেতে পারে? না, মহিম হালদারকে দেখতে আসার জন্ত ভিজিটিং কার্ড বা ভিজিটিং আওয়ারের কড়াকড়ি একেবারে নেই। যখন যে খুশি ভিতরে ঢুকে পডছে—যতক্ষণ খুশি তাঁর কাছে থেকে যাছেছ।

যত কড়াক্তি আমাদের গরীবদের বেলায়—ক্ষিতীশ সামস্ত কাল আফসোস করছিল। আমাদের আত্মীয় বন্ধুদের ছটোর বেশি তিনটে ভিজিটিং কার্ড ইস্থ করা হয় না। ত্ব' ঘণ্টার বেশি—তা-ও সকালে বা ত্পুরে তো নয়ই, বিকেলেও আমাদের লোকদের থাকতে দেওয়া হয় না। এই পক্ষপাতিত্ব কেন?

এই নিম্নে কাগত্তে লেখালেখি দরকার। বগলা মাস্টার বলছিল।

বৃথলেন, পরদা। ভূতু কবিরাজ ছ' আঙুলে টাকা বাজিয়ে বলছিল, এই যার আছে ঈশ্বরও ভাকে থাতির করে। হাসপাতালের লোকেরা করবে জানা ক্যা।

ভা এত যার পরসা সে কেন আমাদের মতন হরিজনদের সঙ্গে ক্রী-ওয়ার্ডে। কেবিনে থাকতে বাধা ছিল কি! কেদার পাণ্ডে প্রশ্ন তুলেছিল। উহু, বাধা কিছু নেই—সেই মুহুর্তে হেড-ওয়ার্ডবয় বৈকুষ্ঠ আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায় । মহিম হালদারের অনেক কিছুর খবর সে রাখে। বলল, জোতদার মশাই আমাদের বৃদ্ধি নিয়ে চলেন না। দেশে চাষবাস নিয়ে খাকেন। সাধারণ মাস্থবের সঙ্গে তাঁর কাজকারবার। এথানেও তিনি জেনারেল ওয়ার্ডে সাধারণ মাস্থবের সঙ্গে থাকতে চান। কেবিন পছন্দ করেন না।

দে কি ! কথাট। হেঁয়ালির মতন ঠেকে। হাঁ করে বৈকুণ্ঠের মুখের দিকে সকলে তাকাই।

তথন বৈকুণ হাজরা গুল্থ ব্যাপারটা ফাঁদ করে দেন। বিত্রশ পাটি দাঁত ছড়িয়ে হাদে। মহিম হালদারের ছোট ভাররার কাছ থেকে দে জেনে গেছে। সামনের ইলেক্শনে হালদার মশাই দাঁড়াচ্ছেন। তাই দর্বদা মুথে 'দাধারণ' 'দাধারণ' করছেন। আশা দেশের গরিবগুরবো দাধারণ মান্ত্রের ভোট পেরে জিতে বাবেন। তারপর মন্ত্রী হবেন।

আহা, এমন মাহ্মের সকলের আগে বেঁচে থাকার দরকার। ভূতু কবিরাজ্ঞ বলল, তিনি যে মন্ত্রী হবেন। মন্ত্রী হবার আগে রুজুসাধন করতে হয় বৈকি। কথা শেষ করে ভূতু দেন বড় করে খাস ফেলতে যাচ্ছিল। নগেন পোদার বাধা দিল। ধৃত্তুরি মশাই, আসল থবর আপনারা কেউ জ্ঞানেন না। ইলেক্শনে দাঁড়ানটাড়ান কিছু নয়। ওসব হল ওপর চালাকির কথা। ব্যাপার হল কি, হালদার মশাই-এর ভূতের ভয় বেশি। তাঁর ছোট শালীকে কাল হ্মেযোগ পেয়ে আমি জ্ঞিজেদ করেছিলাম। যে কা<লে হালদারের কেবিনে থাকা হয়নি। ওথানে একলা থাকলে ভয় পেয়ে মরে যেত।

কেন, বগলা মাস্টার প্রতিবাদ করেন। একলা থাকার অর্থ কি। দিনের বেলা বেমন, রাতের জন্ম ত্' তুটো লোক রাথা হয়েছে। এমন তুটো তরভাজা অ্যাটেণ্ডেন্ট থাকতে হালদারের ভূতের ভয়টা কোথায় ছিল!

এবার নগেন গলা খুলে হাসল। বলল, তবেই বোঝা যাচ্ছে হাসপাভালের হালহদিস কিছুই এখনো আপনাদের জানা হয়নি। রাতের অ্যাটেণ্ডেট কি আর মান্ত্র থাকে দাদা। রাত দশটার পর তারাও ভ্ত হয়ে যায়। ভ্ত এসে আগে তাদের কাঁথে চাপে। তারা ভ্সভ্স করে নাক ভাকায়—তারপর ভ্ত বাবাজী রোগীকে নিয়ে পড়ে। বুঝুন।

হাত নেড়ে ও চোথের মণি ঘুরিয়ে এমন চমৎকার রসাল করে নগেন বলতে লাগল—হাসতে হাসতে আমাদের পেটে থিল ধরার উপক্রম। সারাটা বিকেল এভাবে প্রাণখুলে হেনে সকলে উপভোগ করেছি। পরসার গরমে মহিম হালদার আমাদের কারো সঙ্গে কথা বলে না—এই ক্ষোভ আফসোস আমাদের শেব পর্বন্ত আর থাকে না।

এই জন্মই ওয়ং সাহেবকে আমাদের এত ভাল লাগে। বলেছি, বেণীং স্ট্রীটে তার প্রকাণ্ড জুতোর দোকান। অনেক পরসার মালিক। কিন্তু এক ফোঁটা অহংকার নেই। হাসপাতালে কেবিন ভাডা করে থাকলে হবে কি, যথন তথন আমাদের কাছে চলে আসে। বেন আমাদের সঙ্গে গল্পগ্রহুদ্ধর না করলে চীনা সাহেবের থাওয়া হজম হয় না। আর কী সাদাসিধে পোশাক। সাদার ওপর কালো ভোরাকাটা বালিশের থোলের মতন চলচলে পাজামা। গায়ে সন্তা প্তার ফতুয়া। তা-ও হটো বোতাম আছে, হটো নেই। বেজ্জা ব্কের নিচের দিকে জামাটা হা হয়ে থাকে সারাক্ষণ। যেমন চকিষ্প ঘন্টা হা করা একটা হাসি সাহেবের মুথে লেগে আছে। আর ঐ হাসির জল্ভ হু পাশের হুটো সোনাবাধান দাত ঝকমক করে। তবে ওপর ও নিচের পাটির কটা করে দাত নেই। তাতে যেন আরও ভাল লাগে ওয়াংকে। দাত পড়া মুথের হাসিটাকে শিশুর হাসির মতন দেখায়। এবং মানুষটা যে সরল নিরীহ সন্দেহ নেই। যথন হাসতে থাকে ছোট কুতকুতে চোখ হুটো একেবারে বুদ্ধে যায়। আহলাদে আটখানা হয়ে শিশুরাও এমন চোখ বুজে হাসে।

দকলের সঙ্গে সাহেবের হাসি গল্প মেলামেশা। তবে আমার সঙ্গে থাতিরটা একটু বেশি জমে গেছে। কারণ কি ? না কি ওয়াং বুঝে গেছে এখানে আমি দবচেয়ে বেশি হতভাগ্য। জানি না।

মহিম হালদারের একটা লব্ধ্বড টেম্পো আছে। সম্ভবত তার খামারবাড়ির ধান চাল আনা নেওয়ার কাব্ধে ওটা ব্যবহার করা হত। এখন দেখছি ছেলেরা ছেলে-বউরা এবং হালদার গিন্নী ঐ টেম্পো চড়ে হালপাতালে মহিমকে দেখতে আদে। মেয়ে ছটিও তাদের বরকে নিয়ে ঐ একই গাড়িতে কুমড়োঠালা হয়ে হালপাতালে বাবাকে রোজ দেখতে আসছে।

একসন্দে অত ছোট গাড়িতে সকলের জারগা হয় না বলে বিভীয় দকায় ঐ টেম্পো চড়েই মহিমের শালীরা ও ভাররা ভারেরা হাসপাতালে আসে। আমাদের রোগীদের কাছে এমন দৃষ্টিকটু ঠেকে জিনিসটা! মহিমের আত্মীয়স্থকন বে কোনোদিনই টেনভাড়া ট্যাকসিভাড়া দের না বোঝা যার। ভরানক কঞ্চ মাম্বগুলি। আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করি।

কিছ ওয়াং-এর বেলা অক্সরকম। বিকেল চারটে বান্ধার সঙ্গে সঙ্গে সার দিরে গাড়ি দাঁড়ার হাসপাতালের লনে। সব কটা দামী, সব কটা নতুন গাড়ি। কি ডিজাইন সেসব গাড়ির। দেখে চোথ জুড়োর। মা বর্চীর রুপার ওয়াং সাহেরের সস্তানসংখ্যা একটু বেশি। পাঁচ ছেলে ছর মেরে। মেরেদের বিরে হয়ে গেছে। পাঁচ-ছেলের যেমন পাঁচখানা গাড়ি, ছয় মেরের ছ'খানা গাড়ি। ওয়াং সাহেবের গিয়ীর আলাদা গাড়ি। বেশ বড় রাউন রং। নিউ-মডেলের ফিরাট। মনে হয় স্কৃত্ব অবস্থার ওয়াং ঐ গাড়ি চড়ে বেড়াত। এক ডজন গাড়ি গুরু বাড়ির লোকের। আরও দশ বারোটা গাড়ি রোজ বিকেল পড়তে হাসপাতালে ছুটে আসে। ওয়াং যে ভয়ানক বয়ুবৎসল তার প্রমাণ। বেলিং স্ট্রীট তো আছেই, টেরিটবাজার টেংরা তপসিয়া থেকে কম করেও বারো চৌদ্ধজন চীনা নাহেব ওয়াংকে দেখতে আসে। সবাই ভাল ভাল গাড়ি চড়ে আসে।

কাজেই বিকেলে লনের দিকে তাকিরে মনে হয়, কোনো ভি আই পি বৃঝি অস্বস্থ হয়ে হাসপাতালে ভতি হয়েছে। তাঁকে দেখতে এই গাড়ির ভিড়। মহিম হালদারের রংচটা পুরানো টেম্পোটা দেখলে কি তা মনে হয়।

বে কথা বলছিলাম। হালদারকে রক্ত দিতে যেমন লোকের অভাব নেই, ওয়াং সাহেবরও লোকবল কিছু কম না। বরং বেশি। ছেলেরা বউরা মেরেরা জামাইরা ওয়াং-কে রক্ত দেবে। ওয়াং-এর কাছ থেকে দেদিন তেমন আভাস পেলাম। বেন্টিং স্ট্রিট টেরিটিবাজার তপসিরা টেংরার চীনা সাহেবরা ও তাদের মেমরাও নাকি ওয়াং-কে রক্ত দিতে চাইছে। তা বলে এই অহংকার নিয়ে মুড়াগাছার জোডদারের মতন ওয়াং ফুলে থাকে না। আর যদি বাইরে থেকে রক্ত আনাবার কথাই ওঠে, টাকার জোরে যা হয় মহিম হালদার বড় গলার দিন্টারকে যেমন বলছিল, ওয়াংও কি বোমে দিল্লী থেকে—চত্তীগড় বা শ্রীলকা থেকে রক্ত আনাতে পারে না! খুব পারে।

জোতদারের খেতের ধান তার পরিবারের গাঁচজনে খার, গাঁরের মাত্র্য কিছু কিনে খার। বাকিটা সরকারী গুলোমে জমা হরে পরে এই রেশন-সপে সেই রেশন-সপে বিশি হয়।

শার ওয়াং-এর ফলাও জুডোর কারবার। তার দোকানের জুভো কলকাতার

নগেন বদল, অর্থ খুবই সহজ। পাঁজিটা জ্যোতিব জানে আপনাদের অজানা নেই। হারামজাদা টের পেরেছে, এবার টাকুস টাকুস করে আমরা এক একজন চোখ বৃদ্ধব, আর আমাদের গিন্ধীদের এ-জন্মের মতন আঁব থাওয়াটা বন্ধ হবে। এখন গেক্সন্থ বাড়িতে মাছ রালা বন্ধ হলে ওরই সবচেয়ে বেশি অস্থবিধে। সেই শোকে শয়তান আর ভেতরে ঢোকে না—দোরের কাছে একবার উকি দিয়ে একটা নৈরাক্ষের ভাক দিয়ে চলে যায়।

ন্তনে সকলে ক্ষীণ গলার হাসি। এই হাসি মন্তরা থ্ব অল্প সময়ের। আবার সব চুপ হয়ে যাই। যন্ত্রণায় আঃ উঃ করি। বলব কি, চারদিকের এমন রামধন্ত রঙ্কের জমকালো দেওয়াল, হংসমিথুন ও পদাবন আঁকা বিশাল সিলিং নিয়ে সবটা হলম্বর একটা অল্কবার ভয়ের সমুদ্রের চেহারা ধরে এবং থেকে থেকে ঐ সমুদ্রে দীর্ঘাদ ও হতাশার চেউ উঠতে থাকে পড়তে থাকে।

আমহা সবাই মৃত্যুপথবাত্রী। এথানে একমাত্র ব্যক্তিক্রম মৃত্যাছার জোতদার মহিম হালদার। তিনি নিরাপদ ও স্থরক্ষিত। দীর্ঘধাস ও হতাশার টেউ তাঁকে স্পর্শ করে না। তাঁর রক্তের ব্যবস্থা হয়ে গেছে। কাল পরশুর মধ্যে তো এলে যাবে। প্রচুর তাজা রক্ত শরীরে চুকিয়ে স্বস্থ হয়ে হাসতে হাসতে এখান থেকে বেরিয়ে যাবেন।

বোল নম্বর বেড্-এর দিকে চোখ পড়লে আমাদের মনে হর অন্ধকার সমুদ্রের বৃক্তে একটা আলোকস্তম্ভ হরে জোতদার তাঁর বিছানার তাকিয়া ঠেস দিরে পরম নিশ্চিন্তে বসে আছেন। হাসপাতালে তাকিয়া বালিশ ব্যবহার করার নিয়ম নেই। ডাক্তারবাবৃদের স্পেশুল পারমিশন নিয়ে হালদারের বাড়ির লোকেরা শিমূল তুলোর ঠাসা মোটাসোটা তু'খানা তাকিয়া নিয়ে এসেছে। কেনই বা আনবে না। মাহ্মটা তো মরছে না। আর দশটা রোগীর মতন চেন্টা চামড়ার বালিশে ওয়ে কট্ট পাবে কেন। মহিম বাঁচবেন। তাই হাসপাতালেও তাঁর জারাম স্থের নানা আয়োজন। এই মাত্র আপেল আঙুর খেলেন। এখন হরলিকস্ খাছেন। একটু আগে নাপিত ক্বর দিয়ে মুখখানা ভাল করে কামিয়ে স্থান্ধী লোশন মাখিয়ে গেছে। একদিন অস্তর জোভদার দাড়ি কামান। আমাদের মতন খোঁচা খোঁচা দাড়ি নিয়ে ভৃত সেকে থাকার ভার ঘোর আপন্তি। খাভাবিক। যমের ত্রারে পা রেখে নিয়ম করে গোঁক দাড়ি কামাতে আমরা ভূলে গেছি—কিন্তু মহিম ভূলবেন কেন। বরং চারদিকে একভলি মরণাকুর মুখ দেখে জীবনের দাম তাঁর কাছে অনেক বেশি বেড়ে

পেছে। এই মাত্র আটেগুণ্ট ত্জন তাঁর শরীর ম্যাসেজ করে দিচ্ছিল।
এখন পাউভার-টাউভার মাথিরে মাথা আঁচড়ে দিয়ে সিঙ্কের জামা গারে পরিরে
দিয়েছে। সেজেগুজে তাকিয়া ঠেস দিয়ে হরলিকস্ থেতে খেতে মহিম অপেক্ষা
করছেন। তাঁর বাড়ির লোকেয়া আত্মীয় বন্ধুয়া এবং অন্ধ্রাহাতের দল এখনি
এসে বাবে। ঘড়ির কাঁটায় তিনটে চল্লিশ। বিকেল পড়ে গেছে।

বলেছি, গালগল্প আর জমছিল না। আমরা স্বাই অস্থ ক্লান্ত বিষণ্ণ। তারপর এই অল্পনার ঘোলাটে দিন। একা বিছানার ওরে থেকে হাঁপিরে উঠছিলাম। তাই আন্তে আন্তে এক সমর বিছানা থেকে নেমে থাটের মাধা ধরে ধরে প্রথমটা বারান্দার, তারপর বারান্দার রেলিং ধরে ধরে ধ্রুকতে ধূঁকতে ওয়ং সাহেবের কেবিনে গিয়ে চুকি। আমার দেখে সাহেব কী বে খূলি হয়। কাম অন, কাম অন বাবৃ! ছিট, ডাউন হিয়ার। কাগজের মতন সাদা শীর্ণ আঙুল দিয়ে ওয়াং তাঁর থাটের পাশটা দেখিয়ে দেয়। আমি হাসতে হাসতে বসেপভি। ওয়াং দামী সিগারেটের প্যাকেট বাডিয়ে দেয়। আমি একটা তুলে নিই। ওয়াং একটা তুলে নেয়। তারপর তার চকচকে গ্যাস-লাইটার জেলে আগে আমার, পরে নিজের সিগারেটে অগ্লিসংযোগ করে।

এবার বলো সাহেব, আব্দু কেমন আছ় ! মুখ থেকে সিগারেট নামিরে আমি প্রশ্ন করি। তোমার শরীর ভাল তো ?

একজন রোগী আর একজন রোগীকে এ ছাডা আর কী প্রশ্ন করতে পারে!
শরীরের কথা স্বাস্থ্যের থবরাথবর এখন আমাদের কাছে সব।

একগাল ধে'ায়া ছেডে দাহেব পিটপিট করে তাকার। মিটমিট হাদে। তারপর মাথা ঝাঁকিয়ে বলে, ভিউ নি দিফুৎ, ভিউ নি দিফুৎ।

আমি চূপ। এই রসিকতাটা রোজ দে করে। অখচ ইংরেজী বলতে পারে হিন্দী বলতে পারে, বাংলাও বেশ ভাল শিখে গেছে কলকাতায় খেকে খেকে। কিন্তু তার মাজভাবাটাই আমাকে আগে শোনায়।

বোকার মতন আমি হাঁ করে থাকি। তার ভাষা এক বর্ণও বৃঝি না।
অসহায়ের মতন একভাবে তাকিয়ে আছি দেখে তথন যদি সাহেবের মারা হয়।
আমার কাঁথের ওপর একটা হাত তুলে দিয়ে ওয়াং শস্ত্ব করে হালে। তারপর
স্থার কাছে মুখটা সরিয়ে এনে বলে, ভাল আছি বাবু, আমি ভাল আছি।

ন্তনে খুশি হই। বেশ বেশ! এবং মনে মনে বলি, আমাদের রোগীদের একদিন।ভাল থাকার অর্থ একদিন বেশি বাঁচা। ভপ্ত মনে সিগারেট টানি। কিন্ত ওয়াং আবার মিটিমিটি হাসে। তারপর তুম্ করে তার চৈনিক ভাষায় প্রশ্ন করে, নি হাও মাঁ। ?

আবার আমি অথৈ জ্বলে পড়ি। ফ্যালফ্যাল করে চেম্বে থাকি। দেখে আবার সাহেবের মায়া হয়। তথন সে হাসতে হাসতে বলে, তুমি কেমন আছ, বারু ?

ভাল আমি ভাল আছি। ইচ্ছা করে ভাল শব্দটার ওপর কোর দেই। শুনে ওয়াং খুলি হয়। না হলে সে মুখ কালো করে।

কিন্তু এই লুকোচুরি ক'দিন চলে! আমি যে ভয়ানক অস্থ ভয়ানক ছুঃৰী। কারো কাছ থেকে রক্ত পাবার আশা নেই, স্থতরাং আমার বাঁচারও আশা নেই। এই জিনিস আমি কতকাল ঢেকে রাখতাম? সেদিন আমার মুখ থেকে আসল কথাটা বেরিয়ে পড়ল।

হাউ আর ইউ বাব্, তুমি কেমন আছ ? আব্ধু আর তার মাতৃভাবা না। সরাসরি ইংরেজীতে তারপর বাংলায় আমাকে প্রশ্ন করল।

নো, নট গুড, আমি ভাল নেই সাহেব। অল্প করে একটা দীর্ঘবাস ফেলে ওয়াং-এর প্রশ্নের জ্ববাব দেই। তারপর চূপ করে থাকি।

মুখে সিগারেট গুভে ওয়াং সেটা ধরতে ভূলে যায়।

তৃমি কেমন আছ সাহেব, তৃমি ভাল তো? আমি পান্টা প্রশ্ন করি। সাহেব আন্তে মাথা বাঁকায়। অন্তদিনের মতন উচ্ছাস নেই। কেননা আমাদের হ'জনের একজনের কেবল ভাল থাকা তার মনঃপৃত না। ওয়াং বেদনাবোধ করে। লাইটারটা তৃলে নিয়ে এবার আমি ওয়াং-এর সিগারেট ধরিরে দেই, তারপর নিজে ধরাই। কতক্ষণ চুপচাপ কাটে। সামনের দেওয়ালে একটা টিকটিকি হাঁটে। ওয়াং এক দৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে!

তার এতটা চুপচাপ আমার ভাল লাগছিল না।

ভোমার রক্তের কি হল সাহেব ? স্থাৎ ? আমি আন্তে ভ্র্ণাই।

এবার ওয়াং-এর মুখে হাসি ফুটল। কেননা তার সঙ্গে এতদিন মেলামেশা করে আমি তার মাতৃভাবার ঐ একটা শব্দ আয়ন্ত করতে পেরেছি। গ্রাৎ, রক্ত।

ইয়েস স্থাং। অন্ধ করে হেসে ঘাড় ত্লিয়ে ওয়াং বলল, মাই রাড ইছ কামিং। শিগগির রক্ত এসে যাবে। তার ছেলেরা রক্ত দিতে চাইছে, মেয়েরা মেয়ে-জামাইরা, দরকার হলে ওয়াং-গিনীও রক্ত দেবে। তাছাড়া টেনিটিবাছার, বেণ্টিক স্ট্রীট, বৌবাজার ও তপসিয়ার অগুনতি চীনা সাহেব ওয়াং-কে রক্ত দেবার জন্ম প্রস্তুত। তার রক্তের ভাবনা কি। কিন্তু কথাটা বলার মধ্যে কতাবিনয়, নম্রতা। এ তো আর মহিম হালদার নয় যে গলা উচু করে দশজনকে ভানিয়ে এসব বলবে।

ভাল, খ্ব ভাল। ওয়াং-এর কথা শুনে খ্শি হই। মনে মনে বলি, তোমার মতন সং বিনয়ী বন্ধু-বংসল মামুবের পৃথিবীতে বেঁচে থাকার প্রয়োজন আছে। চলি সাহেব। বিছানা ছেডে আমি উঠতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু ওয়াং তা হতে দেবে কেন। খণ্ড করে আমার হাত চেপে ধরল।

উছ, বদো বাবু, এখন উঠছ কেন। ছিট্ ডাউন। অর্ধাৎ আমাদের গল ফুরোয় নি। আরও ভনেক কথা আছে। আমাকে বসিয়ে দিয়ে ওয়াং পিটপিট করে আমার মুথ দেখতে লাগল।

অ্যাণ্ড হোয়াট অ্যাবাউট ইয়োর ব্লাড ? স্থাৎ ? তোমার ব্লক্ত যোগাড় হরেছে ? ওয়াং প্রশ্ন করেন।

ছ", আমার রক্ত আসবে। আমার স্থাৎ শিগগির যোগাড় হয়ে যাবে।
এতকাল সাহেবকে শুনিয়েছি। কিন্তু সেদিন আর মিছে কথা মুখ দিয়ে বেরোর
না। একটা লম্বা নিঃখাস ফেল্লাম।

না, সাহেব। আমার রক্ত দেবার কেউ নেই। বললাম, আমি যে একলা মাহাব। কলকাভায় রক্ত নেই—দূর দেশ থেকে রক্ত আনা সেই ক্ষমতাই বা কোধায়। পয়সা-কভি নেই।

তার প্রতিক্রিয়া কী হল ? দেখলাম ওয়াং একভাবে আমার হাতটা ধরে রেখেছে। দেখলাম চীনা মাটির পুত্লের মতন তার নীলাভ ফ্যাকাসে ছু-চোখে ঋল এসে গেছে। চট করে মুখটা ঘুরিয়ে নেয়। আমি জানি, আমি জানতাম এভাবে আন্তে বিকেল হত। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামত, তারপর রাত। তারপরও ওয়াং একভাবে আমার হাত ধরে চুপ করে বলে থাকত। বাধ করি এভাবে আমাকে সাখনা দিত। সমবেদনা জানত। না কি হঠাৎ তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পডত—ঠিক আছে বাবু, তোমার রক্ত যোগাড় হয়ে যাবে। আমার ছেলেরা আছে, মেয়েরা আছে। একজন তোমাকে রক্ত দেবে। বলত কি ? আমার যেন মনে হয় ঠিক এমন কিছু বলার জ্ঞ্জ তার পাতলা ঠোট ছটো নড়ে উঠেছিল। যেন ততটা সরলতা ও মমত্ব মেশান একটা মহাপ্রবণতার ছবি আমি চীনা সাহেবের চোথের মধ্যে দেখতে পেয়েছিলাম।

কিছু কথাটা বলার সময় পায়নি ওয়া। তার হাত্যড়িতে তথন কাঁটায়

কাঁটার চারটে। চোথ ফেরাতে দেখি ওয়াং-এর স্ত্রী, ছেলে-মেয়েরা জামাইরা কেবিনে ঢুকবে বলে দার বেঁধে দরজায় দাঁডিয়ে। চলি দাহেব। তাদের ভিতরে ঢুকতে পথ করে দিয়ে আমি আন্তে আন্তে বেরিয়ে আদি।

ভিজিটিং আওয়ারের সময়টা আমার কাছে তু:সহ। বেন করেক হাজার মাম্ব ভিতরে গিজগিজ করে। প্রভ্যেকটা বিছানার কাছে রোগীদের আত্মীয় কুট্ম বন্ধুরা ভিড করে থাকে। কত কথা কত রকম গম্ম শোনা বায়। হা হতাশ কামাকাটিও কানে আসে। আমার কাছে কেউ আসবার নেই। কাজেই একলা বিছানায় ভূত সেজে বলে থাকার কোনো মানে হয় না। হাঁপিয়ে উঠি। তাই বিকেলের এই ত্'ঘন্টা বারান্দায় একটা বেঞ্চে বসে কাটাই। জমাদার ওয়ার্ডবয়দের গাল-গল্প ভানি। অথবা রেলিং-এর বাইরে উচু উচু গাচগুলি দেখি।

সেদিন গুয়াং-এর কেবিন থেকে বেরিয়ে বাবান্দায় আসতে দেখি **মহি**ম হালদারের বাডির লোকেরা দল বেঁধে ভিতবে ঢুকছে। হাতে হাতে ফলেব ঠোঙা কেক্ সন্দেশের বাক্স বিষ্কৃটের টিন স্নো-পাউডারের ডিবি, আরও কত কি। ছ", জামাকাপডের বাক্সও কারো হাতে দেখলাম। এমনি অবশ্র রোজই দেখি। যেন নিত্য হালদার মশাইয়ের জন্মদিন লেগে আছে। আর নিত্য তাঁব শভাযু কামনা করতে করতে আত্মীয়-ৰজন অমুচররা হাসপাতালে ছুটে আসে। আর नवारे थ्व त्राद्धश्यक चारम । नाराय मास्य रतन रत कि । नाराय भूकवनाथ এখন স্ফটবুট পরতে শিখেছে। হাতে ঘডি গলায় পাউডারের ছোপ। তবে হালদার বাড়ির মেয়েদের সাজসজ্জার বহরটা বেশি। দামী দামী শাভি জুতো। কত সোনাদানা এক একজনের গাযে। যদি কেউ আপনারা এই দৃশ্র দেখতেন চোধ কপালে উঠত। অপনাদের মনে হত কি হালদার বাডির মেয়েরা অহুস্থ হালদারকে দেখতে আদে না, আদে বাইরের মাতুষকে শাড়ি গয়না দেখাতে। মনে মনে আপনারা হাসতেন। আমিও হাসি। সেই তুলনায়. এই মাত্র দেখে এসেছি, ওয়াং-এর বাডির মেথেদের পুরুষদের। কত সাদাসিধে পোশাক। ওয়াং-এর বন্ধুদের গায়েও অতি সাধারণ জামাকাপড। অথচ ভীবণ বডলোক अवा नवारे। अवार-अव वाष्ट्रित वर्षे-विरानव नारव नवनात्र हिर्छक्षिणि तन्हे। হাতে একটা করে ওধু ঘডি। চুলে চিক্ননি গোঁজা। পাজামা বা ম্যাক্সি পরা নিভান্ত আটপোরে দাজ। তা বলে ওদের দেখতে কি ধারাপ দাগে। আমার তো ভালই লাগে। আর কী আন্চর্ব রকম চুগচাপ দব। পুতুলের

মতন আসে। তারপর তাদের রোগীকে দেখে নি:শব্দে বেরিয়ে বার। আর<sup>্</sup> তার ঠিক উন্টো মহিম হালদারের বাড়ির মামুষগুলি। সমানে কথা বলছে, অনর্গল হাসছে, কাশছে এবং আরও নানা রকম শব্দ করছে। হাস্থক। ক্ষতি নেই, আমাদের মতন বিছানার ওরে জোতদার কিছু মৃত্যুর প্রহর গুনছে না। প্রচুর রক্ত পাচ্ছে। শরীর চান্ধা করে নিয়ে ঘরে ফিরে যাবে। তা বলে ওয়াং সাহেব কি মরে যাচ্ছে ? তাকেও তার বাড়ির লোকেরা বন্ধুরা যতটা দরকার বক্ত দেবে। বক্ত পেরে ওয়াং-এর গায়ের সাদা ওকনো চামডা আবার সবরী কলার বং ধরবে। তারপর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ঘরে ফিরে যাবে। কিন্তু তা वल कि जात वाष्ट्रित भाष्ट्रवर्शन इट्टेंट इप्रेशान क्राइ - हामाहामि क्राइ। মোটেই না। এবং যেহেতু তারা চুপটি করে আসে এবং ওয়াংকে দেখে আবার চুপি চুপি বেরিয়ে যায়—তা বলে কি ভাবতে হবে যে, ওয়াংকে তারা ভালবাদে না! নিশ্চয় বাদে। মহিম হালদারের জ্বন্ত প্রচুর ফল মিটি, এটা ওটা উপহার আসছে। ওয়াং-এর জন্মও আসে। কিন্তু যতটা রোগী থেতে পারবে, ব্যবহার করতে পারবে ঠিক ততটাই তারা ওয়াং-এর জন্ম নিয়ে আসে। বেশী নয়। আর ওদিকে রোজ দেখি হালদার মশায়ের জন্ম আনা কত জিনিস **क्ष्मा गाष्ट्र । क्ष्मा ठिक नद्म । क्ष्मामात्र अग्रार्धनद्वरमत्र निलिख (मश्रद्मा इद्म ।** একটা মানুষ কত আর আপেল আঙুর কেক সন্দেশ থেতে পারে। মানে कि ! नव किছू हे यन लाकरमथाना वर्ष्माञ्ची ठान । महिम हानमाद्रव কত টাকা আছে তোমরা দেখ।

আর একটা জিনিস দেখে আমাদের হাসি পায়। মহিম হালদারের বাড়ির লোকেরা খ্ব গদ্ধটদ্ধ ছড়াতে ছড়াতে হাসপাতালে ঢোকে। যেন শিশি কোটা উপ্ড করে তারা আতর এসেন্স পাউডার হেয়ার ওয়েল গায়ে মাধায় ঢেলে আদে। তাদের গালগদ্ধে কলরব ও উচু গলার হাসির মতন ঐ সব এসেন্স পাউডার হেয়ার অয়েলের গদ্ধও যেন জোরে চেঁচাতে থাকে। ওয়াংকে যারা দেখতে আলে তাদের গায়ের গদ্ধ টের পাওয়া যায় না। পুরুষদের তো নয়ই, মেয়েদের বেলাও তাই। যদিও বা এক আঘটু গদ্ধ টের পাওয়া গেছে, খ্বই অস্পাট, খ্বই চাপা। ঝোপের আড়ালে ঢেকে থাকা কোনো বুনো ফুলের হালকা স্বাদের মতন।

এভাবে সারাটা বিকেল চুপচাপ বারান্দার বদে ছুটো পরিবারের কথা চিস্তা করি। আকাশ পাতাল তফাত। মুড়াগাছার জোতদার মহিম হালদার ও বেন্টিং স্ট্রীটের ফ্রাদরেল স্থ-মার্চেন্ট চিং ওয়াং হো। ত্ত্তনেই বড়লোক। টাকার কুমার। তবু বেন তুই মেক্রর তুটি মাসুধ।

- --কোথায় ছিলেন মশাই, সারাটা বিকেল ?
- —ওয়াংকে দেখতে গিয়েছিলাম।
- পুজুরি মশাই ওয়াং। ভুতু কবিরাজের মতন বগলা মাস্টারও আমার দিকে মুথ ঘুরিয়ে হাসল। কেবিনের মাহ্ব কেবিনে থাকুক। এথানে কি দেখার কিছু কম জিনিস আছে!
- কি হয়েছে নগেনবাবু? আমি নগেনের দিকে ভাকাই। নগেন গুজগুজ হাসে। ঐ দেখুন, ওদিকে ভাকান। বোল নম্বর বেড্-এর দিকে নগেন পোদার আঙুল দেখায়।

দেখলাম মুখ অন্ধকার করে মহিম হালদার বসে আছে। আজ খেন আর আলোকগুপ্ত হয়ে জলজল করছে না এত বড় মামুষটা। একটা উই ঢিপি হয়ে চুপ করে বসে আছে। কি ব্যাপার! অন্ত দিন এ সময় গলার পদা উচু করে আটেণ্ডেন্ট তৃটিকে নানা রকম নির্দেশ দেন হালদার। অর্থাৎ বাড়ি থেকে এত সব খাবারদাবার ও পাঁচ রকম জিনিসপত্র এসে গেছে। সব গুছিয়েট্ছয়ে তুলে রাখুক। সঙ্গে আটেণ্ডেন্টরা হাত চালিয়ে কর্তার হকুম তামিল করে। আজ দেখা গেল আপেল আঙুরের ঠোঙা সন্দেশের বাক্ম বিস্কৃটের টিন পাউডারের ডিবি আরশি চিক্লনি জামাকাপড় বিছানায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। তৃই আটেগুন্ট খাটের তু' পাশে তুটো টুলের ওপর বসে বিমোছে।

—বুঝেছেন, বগলা মাস্টার তথনও আমার দিকে তাকিয়ে। বলল, এর
নাম হল বিষয়-আশয়। জোতদারের মনের অবস্থাটা হয়েছে এখন কি রকম
জানেন ? বিষ খেয়ে ময়তে পারলে বাঁচি।

হেঁয়ালির মতন ঠেকছিল কথাগুলি। আমি নগেনের দিকে চোধ ফেরাই।
নগেন বলল, সারাটা বিকেল তুমুল যুদ্ধ হয়ে গেছে মশাই, ঐ বোল নম্বর বিছানা
ঘিরে। যেমন হালদার মশায়ের ছেলেদের গলা শোনা গেছে তেমনি মেরেগুলোর
গলা। যেন রণচণ্ডী মৃতি এক একটি। আর তাদের পেছনে খুটি হয়ে
দীজিয়েছিল তুই জামাই।

ভূতু কবিরাজ বলল, বস্থন, বসে কথাগুলো শুহুন। কবিরাজের কথা মতন আমি আমার বেড,-এ উঠে বলি। তথন ক্বিরাজ আরম্ভ করল, হালদারের বড ছেলে বলছিল, আমি তোমাকে রক্ত দেব বাবা, তবে শর্জ—তোমার নাতির নামে আলাদা করে এখনি বিশ বিঘা জমি দিখে দিতে হবে। বড হয়ে তোমার নাতি বিলেত বাবে। তার থরচ। মেজো ছেলে বলছিল, আমি রক্ত দেব বাবা, আর তার পুরস্কার হিসেবে তোমার নাতনীর নামে পঁটিশ বিঘা জমি লিখে দাও— ওর বিয়ের থরচ আছে। দাদার ছেলেকে বিলেত পাঠাবার চেয়ে আমার মেয়ের বিয়েটা জরুরী বেশি—কথাটা ভূলে যেও না। ছোট ছেলে তক্স্নি বলে, আমি তোমাকে রক্ত দিছি বাবা—তার জন্ম বাগান পুকুর সমেত আমাদের গোটা বসতবাটীখানা আমার নামে লিখে দিতে হবে তোমাকে। আমি সকলের ছোট। তোমার ওপর আমার রাইট বেশি। ছেলেদের হয়ে ছেলেদের বউয়েরা গলাবাজি করছিল প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত।

—ভারপর ? আমি পর পর ত্টো ঢোক গিললাম। হেসে নগেন বলল, ভারপর গাছ-কোমর বেঁধে এগিয়ে এল মেয়েরা। বিয়ে হয়ে গেছে বলে কি ভারা পর হয়ে গেছে। সস্তান কোনদিন পর হয় না। দুরে চলে গেছে, কাজেই বাবার ওপর ভাদের আবদার বেশি থাটে। ভারা বাবাকে রক্ত দেবে। বিনিময়ে বাবা ভাদের বিষয়ের ভাগ দিক। ত্ মেয়ের পেছনে দাঁডিয়ে তৃই জামাই দাঁহার গাইল। সব শুনে হালদার মশায়ের আক্লেশুঙ্ম।

## --ভারপর ?

- —তক্ষনি রেগে গিয়ে জোতদার বলল, দরকার নেই কারো রক্ত দিয়ে।
  কলকাতার রক্ত পাওরা যার না, বাইরে থেকে—বোমে মাদ্রাজ্ব দিল্লি থেকে প্লেনে
  করে আমি রক্ত আনাব। শুনে সঙ্গে হালদার গিল্লী ফু'সে উঠলেন। এত
  দূর থেকে এককাঁড়ি টাকা থরচ করে রক্ত আনাবে। কোখার পাবে তুমি এত
  টাকা! এ তো আর তু' পাঁচ টাকার ব্যাপার নয়—অনেক টাকা লাগবে।
- —বেশ ? নগেনের চোথে চোথ রেথে আমি প্রশ্ন করলাম, জোভদার মশার কি ব্যাক্ষে কিছুই রাথেন নি ?
- —রাথবে না কেন। কথাবার্তায় ব্ঝলাম সবই গিন্নীর নামে। টাকা তুলতে গোলে মহিলার সই চাই। তাই চোখ পাকিয়ে গিন্নী বললেন, খবরদার, ব্যাক্ষ খেকে একটি পরসাও ভোলা হবে না। এ টাকা আমার। রক্ত দিতে হয় তোমার ছেলেরা দিক মেয়েয়া দিক। আমার টাকা নষ্ট কবে তুমি বাইরে থেকে রক্ত আনবে, তা আমি হতে দেব না। এ তো দেড তুলাখ মাত্র সম্বল। তুমি চোখ বুজলে আমার দেখবে কে! আলো চাল আলু ভাতে থেয়ে বাঁচতে হলেও আমার টাকার দরকার হবে মনে রেখো।

—ভারি মৃশকিলের কথা তো! বললাম, মহিম হালদারের অবস্থা দেখছি এখন প্রার আমাদের মতন দাঁড়াল। রক্তের জন্ম জোতদার তবে কোধার বাবেন!

বগলা মাস্টার বলল, তারপর শুন্থন, আরো মন্তার ঘটনা ঘটেছে। বাড়ির লোকদের এই ঝগড়াঝাটি দেখে হালদার মশায়ের বাধ্যের লোকেরা—লক্ষকরেছেন দল বেঁধে রোজ তারা জোড়দারকে দেখতে আসে—হুঁ, তাদের একজন এগিরে এসে বলল, আমি রক্ত দেব। টাকা খরচ করে কর্তাবাব্র জন্ত বাইরে থেকে রক্ত আনতে হবে না। কথাটা শুনে হালদারের ছেলেরা চোখ পাকিয়ে লোকটাকে এমন ধমক লাগাল। বলছেন কি এ সব আপনি! আমরা বেঁচে থাকতে বাবার গায়ে আপনার রক্ত ঢোকাব। কোন সাহসে বলছেন হু মানমর্যাদার কথা ছেড়েই দিলাম। রক্ত বড় সাংঘাতিক জিনিস। কেবল গ্রাপ মিললেই হয় না। এর শুদ্ধান্তজ্বের বিচার অক্তভাবে হয়। আমরা বেঁচে থাকতে রামা শ্রামা বেদো মেধাের রাড বাবাকে দেওরা হবে—ভা হয় না, এ জিনিস আমরা এলাউ করব না।

কথা শেষ করে বগলা মাস্টার টেনে টেনে হাসতে লাগল। ভূতু কবিরাজ্ঞহাসছিল। নগেন পোদ্ধার হাসছিল। ঘাটশিলার কেদার পাণ্ডে হাসছিল। হাসি
ফিনিসটা সংক্রামক। শেষটার আমিও হাসতে আরম্ভ করি। বলেছি, হাসি মস্করার
হ্বোগ পেলে আমরা সহজে তা নষ্ট হতে দিই না। মুড়াগাছার জোতদারকে
রক্ত দেওরা নিয়ে ভিজিটিং আওরারের সময় বে তাগুব হয়ে গেল—হাসির ব্যাপার
বইকি। যদিও মাহ্যটার জন্ত আমাদের কট্ট হছিল। কিছু করা কি।

ইতিমধ্যে রাতের থাবার এসে গেল। দিনের ডিউটি শেষ করে এক ঝাঁক দিদিনিশি বেরিয়ে বেতে জুই ফুলের মতন ফুটফুটে নতুন এক ঝাঁক দিদি ভিতরে চুকল। এসেই আমাদের তাড়াতাড়ি থাওয়াদাওয়া সেরে সকাল সকাল ওয়ে পড়ার জন্ম হাঁকডাক ওফ করল এবং যার বেমন দরকার রোগীদের ক্যাপম্বল ট্যাবলেট ঘুমের ওষ্ধ বিলোতে লাগল। না হলে আমরা বুঝি সারা রাত হাসভাম। কারণ, আমরা বুঝে গিয়েছিলাম টাকা থাকার ছংথ টাকা না থাকার ছংথের চেয়েও ভয়াবহ। ছেলেমেয়ে থাকার ছংথ ছেলেমেয়ে না থাকার ছংথের চেয়েও

এবং আমরা কিছুতেই ভূলতে পারছিলাম না--রক্তের অভাবে হাদপাতালের

বিছানার শুরে পচে গলে মরার চেরে হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে মরে বাওরা ঢের বেশী গোরবের। তৃঃখের বিষয়, হেসে কেউ মরে না। পৃথিবীর ইতিহাসে তার নদ্ভির নেই।

পর্যাদন। অস্ত একটা দিন। আকাশের একেবারে উন্টো চেহারা। ধ্যথমে ঘোলাটে ভাব কেটে গেছে। সোনালী ফুরফুরে রোদ নিম্নে নিস্পাপ শিশুর মতন আকাশটা হাসছে।

তাই বলছিলাম, क्षेत्रंत कल तकम त्रिक्ला कत्रल জात आमारात এই মরণাপন্ন রোগীদের সঙ্গে। তুলনাটা এভাবে দেওয়া যায়। কাল সকালে ঘুম থেকে জেগে উঠে যদি দেখছিলাম সর্বশক্তিমান স্থতোয় বেঁধে একটা মরা ঢোসকা ইত্বর আমাদের নাকের সামনে ঝুলিয়ে রেথেছে—মেঘলা বদথত চেহারার দিনের দলে এমন উপমা ছাডা আর কিছু মনে আদছিল না—আদ্ধ তবে বলতে হয়, সকালে জেগে উঠে চোথ মেলে দেখি, স্থতোয় বাঁধা মরা ইত্তরের বদলে রঙিন ফুরফুরে একটা প্রজ্ঞাপতি। স্থতোটাকে প্রায় উড়িয়ে নিয়ে যেতে চাইছে প্রজ্ঞাপতিটা। এমন চমৎকার দিনে শ্রশানের মডাও প্রাণ পেরে গা ঝাডা দিয়ে উঠে বলে। আমরা তো এখনও তদ্বুর পৌছাইনি। কাজেই ভয়ানক চান্ধা বোধ क्विहाम मकान थाक मवाहै। आः छः मस तहे, ग्रांडानि तहे কোনো বেড্-এ। কারো ঝিমোনি নেই। বেলায় ডাক্তাররা রাউণ্ড দিরে চলে যাবার পর স্থান-খাওয়া লেরে নিয়ে বেশ জমিয়ে গল্পগুজব করছিলাম পব। তৃপুর থেকে কেমন একটা বদস্ত বদস্ত ভাব মনে হচ্ছিল। কোকিলের ডাক শোনা গেল না যদিও। একটা পাপিয়া ডাকছিল দুরে। বে জক্ত কাকের কা-কা ও অলুকুণে বেড়ালটার আনাগোনা থ্ব একটা ধারাপ লাগছিল না। গল্প নিমে স্বাই মেতে গেলাম। কি নিমে গল ? বুঝতেই পারেন। যার কপালে ভাত জোটে না—ভাতের চিস্তা ছাড়া অন্ত চিস্তা তার মাধায় ঢোকে না। ভাতের কথা ছাড়া অক্ত কথা মূথে আদে না। আমাদেরও তাই। রক্ত। রক্ত নিয়ে গর যত জমে তেমন আর কিছুতে না। আরম্ভ করেছিল ডোমজুড়ের পরেশ বাকুলী। বলছিল, আমরা রক্ত রক্ত করছি। হাসপাতালে রক্ত নেই, কলকাতা শংরে রক্ত নেই—এখন মনে করে দেখুন, রাম রাবণের যুদ্ধে কত বক্তপাত হয়েছিল। ও পক্ষে হাজার হাজার রাক্ষ্য মরল, এ পক্ষে হাজার হাজার বানর। যদি সে যুগের মাত্র্য হতাম পিপে ভরতি করে রক্ত বোগাড করে রাথা যেত। রক্তের জন্ম ভাবতে হত না। খনে কেদার পাণ্ডে ফ্যা ফ্যা করে হাসল। বলল, আরে মশাই, রাক্ষণের রক্ত দিয়ে আমরা করতাম কি। গ্রুপে মিলত না। আর বানরের রক্তই বা আমাদের কোন কাব্দে লাগত।

না, ও কথাটি বলবেন নি, দাদা। বগলা মাস্টার বলল, কাগজ পডেন নি? বাদরের ফুদফুদ, বাঁদরের কিডনি এখন হামেশা মহুন্ত শরীরে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তা ছাডা, বাঁদর তো আমাদের থ্ব কাছাকাছি জীব। ডাকইন সাহেবের মতে, আমরা সরাসরি বানর থেকে এসেছি।

থগেন পোন্দার বলল, রাম-রাবণের যুদ্ধের চেয়ে অনেক বড মাপের যুদ্ধ হয় কুরুকেত্রে। তেরো দিনের যুদ্ধে আঠারো অক্সেহিণী সৈতা মারা গেল। এখন ভাবুন ক'লাখ লিটার রক্ত ঝরেছিল।

তা আর বলতে ! ভূতু কবিরাক্ত পরেশ বাকুলীর দিকে চোখ ঘুরিয়ে বলল, আঠারো অক্ষোহিণী—এ কি চাটিখানি কথা। এক অক্ষোহিণী বলতে কি পরিমাণ সৈক্তসামস্ত বোঝায় বলতে পারেন বাকুলী মশাই ? না দাদা, অক্ষোহিণীর হিসেব আমার জানা নেই। বাকুলী সলজ্জ ভঙ্গিতে মাখা নাডল।

তা কি করে আর জানবেন। ভূতু কবিরাজ মিহি গলায় হাসল। এ যুগে কি আমরা রামায়ণ-মহাভারত পড়ার সময় পাই। নাটক নভেল নিয়ে মন্ত।

তা-ও পড়া হয় কোথায়, দাদা। বাকুলী সথেদে বলল, থবরের কাগজ্ঞথানার ওপর সকালে একবার চোথ বুলাই। পড়ান্তনো বলতে এ। সারাদিন কাটে কজিরোজগারের ধান্দায়।

ষদি রামারণ-মহাভারতের কথাই তুললেন, কাশী মিন্তির বলল, একা পরশুরাম কি কম রক্ত ঝরিয়েছিল! পিতৃবধের শোধ তুলতে গিয়ে একুশবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করল। কুডুল দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে খুন করল মাম্য-গুলোকে। আর সেই রক্তে কিনা বিশাল এক হ্রদ তৈরী হয়ে গেল। নাম হল পঞ্চ হ্রদ। এপন চিস্তা করুন, কত রক্ত জ্বমা হয়েছিল একটা জ্বায়গায়।

তাই তো! থগেন বলল, দেই আমলের মামুষ হলে বালতি ডুবিয়ে ডুবিয়ে রক্ত আনতে পারতাম। রক্তের জন্ম এভাবে আমাদের কান্নাকাটি করতে হত না।

ছ°, তাই বদি বলেন, এবার প্রফেসার মুখ খুলল, এ-ষুগে আমাদের হিটলার সাহেব কী করেছিল একবার চিস্তাঃ করুন। গ্যাদ-চেম্বারে চুকিয়ে কী পরিমাণে ইছদী খুন করল! ছাঁ, তা করল। ভূতু কবিরাজ বলল, কিন্তু গ্যাস চেম্বারে খুন হওয়া রক্ত আমাদের কাজে লাগত না। গ্যাসের বিষে সব রক্ত পুড়ে ছাই হয়ে গোল যে।

কথাটা শুনে, প্রফেশার কতকটা অপ্রশ্বত হয়ে গেল। কেদার পাণ্ডে বলল, মৃশকিল হচ্ছে কি, মান্নধের তাজা রক্ত না হলে আমাদের মতন অ্যানিমিক রোগীদের বাঁচান যায় না। তা না হলে ভেবে দেখুন, এই কলকাতা শহরে রোজ কত পাঁঠা-খালী-গরু ভেড়া জ্বাই হচ্ছে। আমরা কেবল মাংস কিনে খাই। রক্ত কেউ খাই না। সব রক্ত নর্দমায় চলে যায়। তার মানে হাজার হাজার লিটার রক্তের অপচয়।

কাশী মিত্তির বলল, হবে হবে—আপনারা ভাবছেন কি। মেডিকেল সায়ান্স অনেক দ্ব এগিয়ে গেছে। শুনছি জীবজন্তুর রক্ত থেকে সিন্থেটিক ব্লাড তৈরি করার জোর চেষ্টা চলছে। ঐ রক্ত আমাদের মতন রোগীদের শরীরে ঢোকান হবে। রক্তের প্রব্লেম থাকবে না।

তা, থাকবে না। কেদার পাণ্ডে আফ্সোদের গলায় বলল, তবে আমরা এ জিনিস দেখে যেতে পারলাম না। আমাদের ফিউচার জেনারেশন যদি এর ফল ভোগ করে। আমরা মরব।

গল্পে গল্পে তৃপুর গড়ায়। বেলা প্রায় শেষ। এমন সময় একটা ঝাকুনি খেয়ে সকলের মুখ থেমে গেল। ওয়াং সাহেব নেই।

দে কি । নেই মানে কি । ভগানক চমকে উঠলাম।

মর গিয়া মর গিয়া। জমাদার পিয়ারী তু হাতের তেলো শৃত্যে ঘুরিয়ে, যেন থাড়া বোতল উন্টে গেছে, এমন একটা ভিন্ন করল। আড়াই হয়ে গেলাম। পিয়ারীর মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকি। পিয়ারী তথন দার্শনিকের মতন চোথ করে আমাকে বোঝাল, বাবু—ওপরওয়ালার মর্জি, হামি তুমি কিছু করতে পারি না। ওথান থেকে তলব এল—ব্যস্ চীনা সাহেব চলে গেল। আঙুল দিয়ে আকাশ দেখিয়ে পিয়ারী একটা লম্বা নিঃখাদ ছাড়ল।

একট। অক্টুট গুঞ্জন উঠল। বড় ভাল লোক ছিল ওয়াং। সোনার মাত্মব । এত পয়সার মালিক! এক ফোটা অহংকার ছিল না। ওয়ার্ডবয় নবীনকে ডেকে জিজ্ঞেস করতে নবীন বলল, আজ তুপুরে রক্ত দেবার কথা ছিল সাহেবকে।

তারপর ? আমরা একদলে প্রশ্ন করলাম, বাড়ি থেকে কি রক্ত এসেছিল ?

তা বলতে পাহব না। নবীন মাখা নাড়ল। বলল, বেলা এগারোটায় সরকার কেবিনে চুকে সাহেবকে থাবার দিতে গিরে দেখে সাহেব চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। ডাকাডাকি করে সাড়া না পেয়ে সরকার বড় সিস্টারকে থবর দেয়। সিস্টার তক্ষ্নি কোবনে চুকে সাহেবের বিছানার কাছে গিয়ে চাদর সরিয়ে দেখে সাহেব মরে কাঠ হয়ে আছে। সকালের দেওয়া তুধ পাউক্টি যেমন টেবিলে ঢাকা ছিল সেভাবে পড়ে আছে।

থবর শুনিয়ে নবীন চলে শেল। পিলপিল করে ভিজিটারের দল ভিতরে চুকছিল। বোঝা গেল, চারটে বেজে গেছে। হাতমধ্যে ত্বার ঘাড় ঘুরিয়ে আর একটা মান্ত্রকে দেখলাম। ষোল নম্বর বেড্-এর মহিম হালদার। বলেছি, রক্তহীনভায় ভূগলেও মুড়াগাছার জোডদার যে থ্ব একটা শুকিয়ে গিয়ে আমাদের আর দশটা রোগীর মতন কন্ধালের মুডি ধরেছিল তা মোটেই নয়। গায়ের রংটা ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল—তা না হলে এখনও নাত্রসমূত্র চেহারা। কিন্তু আজ যতবার ওদিকে চোখ গেছে, মনে হচ্ছিল মাত্র কয়েক ঘন্টার মধ্যে মান্ত্রটা আধখানা হয়ে গেছে। যেন য়ডে বাডি খাওয়া একটা জাহাজ ভেঙে ত্রমড়ে একাকার হয়ে গেছে। চুপ করে একভাবে বসে আছে। শব্দ নেই মুধে। তখনও তার পরিবারের লোকেরা বা শুভাম্ব্রায়ীর দল এসে পৌছোয়নি। বিছানার চারপাশটা মরুভ্মির মতন খাঁ বা কয়ছে।

সারাটা বিকেল নিজের বেড্ ছেড়ে নডলাম না। ভিজিটিং আওয়ারের ভিড ও গোলমালের মধ্যে একা একা বদে থাকতে খুব থারাপ লাগছিল যদিও। কিন্তু বেরিয়ে যেতাম কোথায়। বারান্দায় যাওয়া মানে ওয়াংকে দেখতে এক নম্বর কোবনে ঢোকা। রোজ যা করছিলাম। আজ কেবিনে ঢুকে কাকে দেখব, কার সঙ্গে গল্প করব ? বিছানায় বদে খবর পেলাম বেলা তুটো নাগাদ ওয়াং-এর আত্মীররা এদে ডেড বডি বার করে নিয়ে গেছে।

আপনারা ভূত বিশ্বাস করেন? করেন না। আমি করি। সেদিন খেকে করি। ওয়াংসাহেব মারা গেল, আর ঠিক সেই সন্ধ্যার আমি নিজের চোথে ভূত দেধলাম।

বলেছি, সারা বিকেল নিজের বেড্ছেড়ে নডিনি। বাইরের সোনালী রোদ এক সময় প্লাটিনামের রং ধ্রল। তারপর আছে আছে ধৃসর হয়ে গেল। ভিজিটাররা একে একে বেরিয়ে যেতে হলঘরটা ফাঁকা হয়ে গেল। অস্ত দিন লোকের ভিড ও চেঁচামেচির দক্ষন আমার মাখা ধরে। আজ সেরকম কিছু টের পেলাম না। অথবা বেন সে সব বোধটোধ একেবারে লোপ পেরে গেল। কারণ কি । ওয়াং-এর কথা ভেবে । আমাদের খ্ব কাছাকাছি এনেছিল চীনা সাহেব। আমার সঙ্গে বন্ধুড়টা এদিকে বেশ গাঢ় হয়ে উঠেছিল এটা ঠিক। সবাই একদিন যাবে। ঐ যে পিয়ারী জমাদার বলে গেল, ওপরওয়ালার ডাক এলে কেউ থাকতে পারবে না। আমি যাব, এগানকার অনেকেই চলে যাবে। ওয়াং চলে গেল। কিন্ত ওয়াং-এর যে রক্তের ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছিল। আমার যা কোনদিনই হবে না। আমার মতন অনেকেরই হয়ডো রক্ত যোগাড় করা হবে না। স্বতরাং, আমরাই আগে মরতাম। হয়ে গেল উন্টো।

এই একটা চিস্তা মাথায় নিয়ে বিকেলের ছ্-ভিন ঘণ্টা যে কী করে কাটল!
কেমন জব্ধব্ হয়ে গিয়েছিলাম। দেখতে দেখতে সন্ধ্যা নামল। মাথার ওপর
সব কটা বাল্ব জলে উঠল। বিকেলের দিদিমণিরা চলে গেল। রাতের দিদিরা
এদে গেল। এবং সঙ্গে বঙ্গে খাবারও এসে গেল। খেতে ইচ্ছা করল না।
খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে ধ্কতে ধ্কতে বারান্দায় চলে এলাম। জুইফুলের
মতন ফটফটে জ্যোৎস্থা বাইরে।

এতক্ষণ পর মনে হল, রোজকার অভ্যাদমতন বাইরে না এসে এতটা দমর ভিতরে বদে থাকার দক্ষন কান মাথা গরম হয়ে গেছে। ফাঁপ ফাঁপ ঠেকছিল। ডাক্তারবাব্রা বলেন, তুর্বল শরীরে ভিটামিন বডিটডি খাওয়া হয় তাই কান মাথা দময় দময় গরম ঠেকে। হতে পারে। ডাক্তারদের কথার প্রতিবাদ করি না। তবে আমার মনে হয়, দারাদিন চার দেওয়ালের মধ্যে আটকা থাকার জন্ম এটা হচ্ছিল। এবার ভাল লাগছিল। ভাল করে খাদ ফেলতে পারলাম। তব্ কট করে হেঁটে আমি এখনও বাইরে আদতে পারি। বেশির ভাগ রোগী এত ত্র্বল বে, বিছানা ছেডে উঠতেই পারে না। দারাদিন ওয়ে বদে কাটায়। কী ছর্জোগ!

বারান্দাটা একেবারে ফাঁকা। এ সময় তাই হয়। রোগীরা খাওয়াদাওয়া করে। ওয়ার্ডবেররা জমাদাররা এই ফাঁকে চা-জলখাবার খেতে এদিক ওদিক বেরিয়ে যায়। তুধের সরের মতন পাতলা জ্যোৎস্নায় দাঁডিয়ে আমি দেবদারু ও ঝাউয়ের সরসর শব্দ গুনছিলাম। বাইরের সবটা দৃশ্য, কেন বলতে পারব না, আমার কাছে কেমন অন্তুত অপ্রাক্ষত ঠেকতে লাগল। অক্যদিনের মতন যদি

ওয়াং-এর কেবিনের দরজা খোলা আছে দেখতাম, তবে বোধ করি চারদিকের চেহারাটা এত অস্বাভাবিক ঠেকত না। কিন্তু অন্ত সব কেবিনের মতন এক নম্বর কেবিনের দরজা বন্ধ ছিল। বন্ধ দরজার মুখে সবুজ পর্দাটা বাতাসে অল্প অল্প কাঁপছিল।

প্রায় ত্ মিনিট একভাবে চূপ করে দাঁড়িয়ে থাকি। এই অবস্থায় লনের ঝাউ ও দেবদাক গাছের দিক থেকে পূব-দক্ষিণ কোণার গেট দিয়ে একটা মাহ্র যদি আত্তে আত্তে বারান্দায় উঠে আদে অবিখাদ করার কিছু থাকে কি! কিন্তু যদি বলি মাহ্র্রহটা ওয়াং? রোগা শরীর নিয়ে এক পা তু পা করে আমার দামনে এদে দাঁড়াল—শুনে আপনারা প্রথম চমকে উঠবেন, তারপর হাদবেন। বলবেন, গাঁজা। বলবেন, আমার চোথের ভূল। আমি যদি প্রতিবাদ করি এবং গলায় জোর দিয়ে বলি যে না, মাহ্র্রহটা দেই চীনা সাহেবই, নিজের চোখকে অবিখাদ করি কেমন করে—আপনারা গন্তীর হয়ে যাবেন। এবং একটু ভেবেটেবে বলবেন, হতে পারে। ত্র্বল শরীর, ত্র্বল মাখা, এই অবস্থায় ত্র্পূর থেকে ওয়াং-এর চিন্তা আপনার মগজে ঘুরছিল। এই অবস্থায় নবমীর জ্যোৎসা ও বার্যান্দার রেলিং-এর সক্ষ লম্বা ছায়া-গুলো মিশে একটা ফ্যান্টম-এর মতন কিছু যদি আপনার চোথের দামনে ভেদে ওঠে, আপনাকে খুব একটা দোষ দে ওয়া যার না।

এর পর আমি আর কোনো কথা বলব না। কারণ, আপনাদের অবিশ্বাস আপনাদের কাছে, আমার বিশ্বাস আমার কাছে। আপনাদের অবিশ্বাসকে শক্ত খুঁটির ওপর দাঁড় করাতে নানারকম যুক্তি আমাকে দেখাবেন। এক্ষেত্রে আমার চুপ থাকাই বৃদ্ধিমানের কাজ। তবে প্রসঙ্গটা যথন আরম্ভ করেছি শেষ করতে

দেখলাম, মাত্র চবিবশ ঘণ্টার ব্যবধান, আমাদের তৃজনের দেখা নেই। এর মধ্যেই ওয়াং কত বেশি নিল্ডেজ ও ফ্যাকাদে হয়ে গেছে। তবে শিশুর মতন স্থন্দর হাসিটা মুখে লেগেছিল। দেখে তবু খানিকটা আখন্ত হই।

আমি আগে কথা বলি। হাউ আর ইউ মি: ওয়াং, তুমি কেমন আছ ?

এবার সাহেবের হাসি নিবে সেল। গম্ভীর হয়ে গেল। তবে অগুদিন যেমন দেখা হলে তার মাতৃভাষায় কথা বলে প্রথমটা আমার সঙ্গে একটু রগড় করে, আজ্ব আর তা করল না ওয়াং। সোজাস্থজি বলল, আমি ভাল আছি।

শুনে চূপ থাকি। কিন্তু পরক্ষণে মাথা নাড়ি। বলি, না সাহেব, তুমি ভাল নেই। তোমার শরীরটা বেশি থারাপ দেখাচেছ। প্রবাং শব্দ করল না। বলেছি, চারদিকের জ্যোৎস্না হঠাৎ অস্বাভাবিক রকম স্বচ্ছ লাগছিল। যেন কাঁচের বোয়ামের মধ্যে জল টলটল করছে। সামান্ত কেশে গলাটা পরিষ্কার করলাম।

ইতিমধ্যে ওয়াং পকেট থেকে দিগারেটের প্যাকেট ও তার স্বদৃশ্য লাইটার বের করল। আমাকে দিগারেট অফার করছিল, আমি কিন্তু হাত বাডিয়ে ধরলাম না। তার চোধে চোধ রেধে বললাম, রাড ? হোয়াট অ্যাবাউট ইউর রাড, মিঃ ওয়াং। আজ ভোমাকে রক্ত দেবার কথা ছিল যে ?

সাহেব একভাবে দাঁডিয়ে থেকে কিছু ভাবল।

কি হল সাহেব! আমি আবার বললাম, তোমার বাডি থেকে রক্ত এসেছিল ?

এবার ওরাং চটে গেল। তার মৃথ দেখে তাই মনে হল। দ্রুত হাত নেডে
মাথা নেডে ফু মা হোঁ পি চিং ফাং ইত্যাদি অনেকগুলি চীনা শব্দ একদঙ্গে বলে
ফেলল। কিছুই যথন বৃঝি না, আমার কাছে সব শব্দ একবকম। চুপ করে
থাকি। ওয়াং তার দিগারেট ধরিরে নেয় এবং দ্বিতীযবার আমাকে অফাব না করে
দিগারেটের বাল্ল ও লাইটার একদকে পকেটে ঢোকায়। সাহেবের এই আচরণ
আমাকে বিশ্বিত করল। কিন্তু জিনিদটা গায়ে মাথলাম না।

বলব কি, ওয়াং-এর জন্ম আমার থ্ব কট্ট হচ্ছিল। বললাম, তোমার শিগগির রক্ত নেওয়া দরকার। মনে হয়, ক ঘন্টার মধ্যে তুমি বড্ড বেশি উরীক্ হথে পডেছ। কালও তোমাকে এত বোগা দেখিনি, সাহেব।

এবার ওয়াং আরও বেশি চটে গেল। মাথা নেডে বলল, আমার রক্ত চাই না। আই ডোণ্ট্ রিকোয়ার রাড।

দে কি! ভাবনায় পড়লাম। তবে কি বাড়ির কর্তাকে রক্ত দেওয়া নিয়ে ক্লোড়দারের ছেলেনেয়েরা জামাইরা বেমন সম্পত্তির ভাগবাঁটোয়ারা চাইছিল, ওয়াং- এর বেলাও তাই হচ্ছে? আশ্চর্য কি। তাই হয়তো রাগ করেছে ওয়াং। রক্ত নিতে চাইছে না। অভিমান।

শোন সাহেব, ঠাণ্ডা গলায় ওয়াংকে বোঝাই, তোমার কত বড জুতোর দোকান। তুমি মরে গেলে ব্যবসাটা দেখবে কে! দেশের পক্ষে সেটা ক্ষতি। তুমি তো এ দেশেরই মাহুব হয়ে গেছ। আজ কত বচ্ছর কলকাতায়।

ওয়াং উত্তর করে না। এক মনে সিগারেট টানে। একটা জিনিস লক্ষ করলাম। সাহেব সিগারেট টানছে, কিন্তু ধে'ীয়া দেখছি না। এটা কি করে সম্ভব। অলক্ষ নিগারেট টানছে, অথচ খোঁরা নেই। অবশ্য তথন অতশত ভাববার সমর ছিল না আমার। আমার কেবল মনে হতে লাগল সাহেব এক্নি পালিরে বাবে। কাজেই তাডাতাড়ি কথাগুলি শেব করলাম। বললাম, ঠনঠনের একটা পুরোনো পুখুড়ে প্রেসের কর্মচারী আমি। পুরোর মাইনে পাই, তুমি জান মি: জাম। আমি বেঁচে থাকলে বা মরলেও তাই। কারোর কিছু ক্ষতি হবে না। আমার মতন লাখ লাখ গরীব রোজ্ব মরছে। আমি গেলে দেশেব আর একটা গরীব কমবে। তোমার বেঁচে থাকা দবকার।

নো নো, আই ডোণ্ট প্রাণ্ট ব্লাড। একপ্র'য়েমির স্থর ওয়াং-এর।

বল্লাম, তোমার জুতোব কারবাব দিন দিন আরো বড় হবে, বাডবে। তোমার জুতো ইণ্ডিয়ার বাইরে যাচ্ছে। তাতে দেশে ফরেন মানি আসছে। তোমাকে হারাতে পারি না আমরা।

আই ভোন্ট ওয়ান্ট ব্লাভ। হাম্ ব্লাভ নেহি লে গা। পিটপিটে চোধ হুটো একেবারে এইটুকুন কবে সাহেব খি\*চিয়ে উঠল।

কেন এ কথা বলছ সাহেব। এবার না বলে পারলাম না। কথটা ক্রমাগত আমার মগজে থোঁচা মারছিল। তবে কি তোমার ছেলেমেরেরা রক্ত দিতে চাইছে না? তোমার ওয়াইফ কী বলছে। তোমার বন্ধুবা?

জন্নাং নীরব। বাইরে দেবদারু গাছে একটা বাতজাগা পাথি টুইটুই কবে উঠল। হঠাৎ আমাব মনে হল যেন অনেক বাত হয়েছে। পরে ওয়ার্ডে ফিরে গিয়ে দেখেছিলাম মোটে আটটা বেজে দশ। ঠিক দশ মিনিটের জন্ম ওয়াং হাসপাতালের বাবানদায় এসে আমার সঙ্গে কথা বলেছিল।

কি হল ওয়াং, চুপ করে আছ ?

দিগারেট শেষ করে ওয়াং পোডা টুকরোটা রেলিং-এব ওপারে ছু'ডে দিল। তারপর ম্থটা কঠিন কবে আমাকে দেখল। তার কপালেব দিটিয়ে যাওয়া চামডায় অগুনতি চিরিবিরি নেথা জাগল। ব্রালাম যত বেশি রক্তের কথা বলছি ওয়াং ততঃ বিরক্ত হচছে। নতুন করে রেগে যাচছে। আমিও নাছোডবান্দা। বললাম, তোমাব ছেলেমেয়েরা তোমার ওয়াইফ তোমাব দোকানের কর্মচানীরা বা তোমার বন্ধুরা যদি তোমাকে রক্ত না দেয় তাতে তোমার রাগ বা তৃঃথ কবার কিছু নেই। তোমার অনেক টাকা মিঃ ওয়াং। ব্লাড যোগাড করতে কোনো অম্ববিধেই নেই।

ব্লাড। স্থাৎ ? অনেককণ পর ওয়াং চীনা শব্দটা ব্যবহার করল। তারপর

শামার চোখে চোখ রেখে বিচ্ছিরি ভেংচি কাটল। কোনোদিন বা করতে দেখিনি। তা কাটুক ভেংচি। গায়ে মাখলাম না। রাগ করলাম না। বরং গলায় আব একটু সহাত্ত্তি ঢেলে বললাম, টাকা থাকার তোমার এই স্থবিধে দাহেব—হাসপাতালে রক্ত নেই, কলকাতার রক্ত নেই, দিল্লি বোখে মাদ্রাদ্ধ কাশীর থেকে তুমি রক্ত আনাতে পার।

একটু খেনে খেকে আবার বলি, আর যদি মনে কর যে, ইণ্ডিয়া ভূখার দেশ।
দিল্লি বোমে মাদ্রাজ্ব বা কাশ্মীরেও কলকাতার মতন রক্তের তুভিক্ষ লেগেছে,
কোথাও এক ফোঁটা রক্ত পাওয়া যাচ্ছে না, তাতেও তোমার কিছু যায়-আসে না।
টাকার কুমীর তুমি। ইংলণ্ড আমেরিকা ফ্রান্স ভার্মানী রাশিয়া—চাই কি তোমার
স্বদেশ চীন থেকে প্লেনে করে তুমি প্রাচুর ব্লাড আনাতে পার।

তাং! আমাব মুখেব কাছে মুখটা সবিয়ে এনে সাহেব এত জােরে শব্দটা উচ্চারণ কবল। কেবল কি উচ্চাবণ। খাঁদা নাক চােথ সাংঘাতিক কুঁচকেম্চকে আবাব একটা বিকট ভেংচি কাটল। দেখে রীতিমত ভয় পেলাম। ত্ পা পিছনে হটে দাভাই।

তথন সাহেব হাসল। যেন আমাব রাগ অথবা বিরক্তি অথবা ভর পাওনা দেখে কুলকুল কবে হাসল। মাহ্বটা চিবকালই ভাল তো। আমাকে খুলি করতে সঙ্গে সঙ্গে আমার একটা হাত চেপে ধবল। উ:, ববফেব মতন ঠাণ্ডা লাগল ওয়াং-এব শীর্ণ শুকনো হাতের আঙুল। মনে হল, যেন ঐ ঠাণ্ডা আমার মেফ্লাডা ছুঁতে চাইছিল। কিন্তু ভাব ম্থেব হাসিটা এত অন্তবন্ধ এত উষ্ণ, ঠাণ্ডার বোধটাই আমাব চলে গেল।

শেন বাব্, শোন। চিং বৃহি, ফা মি শী—আবার একসপে কয়েকটা চীনা
শব্দ মৃথ দিয়ে বের করল ওয়াং। তারপর আমাকে সবটা মানে বৃঝিয়ে দিতে বলল,
শাই ডোল্ট ওয়াল্ট রাজ—বক্ত চাই না আমি। অল ব্যাভ রাড। অল পলিউটেড
—পৃথিবীর সব রক্ত থারাপ হয়ে গেছে। ব্ঝেছ বাবৃ! দিস ইজ এ উইকেড
ওয়াল্ড—অল ম্যান করাপটেড হি—হি!

আমি চুপ, হতভম। তৃষাবেব মতন ঠাণ্ডা আঙুলগুলি বাডিয়ে আমার চিবৃক ছু'য়ে আবার একটু আদর করল ধ্যাং। বলল, চলি—বাই বাই…

এবার আব পূব-দক্ষিণ কোণার গেট দিয়ে না, সোদ্ধা রেলিং টপকে সাহেব ওপারে চলে গেল। তারপর যেন মনে হল পালকের মতন পাতলা হালকা শরীরটা নিয়ে ঝাট গাছের দিকে উডে গেল। গাছের পাতাগুলি ক্যোৎসায় চিক্চিক করছিল। দেখলাম, ওয়াং-এর সোনা বাঁধান তুটো দাঁত পাতার স**দ্গে** মিশে গিয়ে ঝকমক করছে।

ধৃকিতে ধৃকতে ওয়ার্ড ফিরে আসি। ভিতরে পা দিয়ে আমার মনে হল, একটা খেলার জগৎ, প্রকাণ্ড খেলার আসরে ফিরে এসেছি। খাওরাদাওয়া শেষ করে পুতৃলগুলি দিব্যি গালগল্ল জুডে দিয়েছে। বগলা মাস্টার তার লাল টুকটুকে বেড প্যানের গায়ে হাত বেখে মুখে একটা অবোধ হাসি ঝুলিয়ে কানী মিভিরকে ডেকে বলছে, আমার জিমায় এখন অনেক রক্ত, উকিনবাব্। শিগগিব আর মরছি না। ইে—ইে।

## श्रुशी मानूय

মামুষটা এলো, বসল, কথা বলল, চা খেল, গল্প করল—অনেক কথা বলল, আনেকক্ষণ গল্প করল—আর গল্পের ফাঁকে ফাঁকে প্রচণ্ড শব্দ করে হাসল, প্রচুর দিগারেটের ধে'ায়া উদ্গীরণ কবল—ভারপর চলে গেল।

লুপ্ত বিশ্বতপ্রায় একটি মৃধ।

কিন্তু এতটুকু স্থার্ণ হয়নি নিশ্রন্ত হয় নি । বরং আরো বেশি উজ্জ্বল সপ্রতিভ ও প্রগল্ভ হয়ে উঠেছে। আরো বেশি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন প্রাণবস্তু উচ্ছল।

প্রশাঢ় বিশ্বয় নিয়ে সারদাবাব্ তাকিয়ে তাকিয়ে তাকে দেখলেন, তার কথা জনলেন হাসি জনলেন। তারপর যখন সে চলে গেল—অবশ্র মুরারী যখন চলে বায় সারদা নিচের সি\*ডি পর্যন্ত বন্ধুকে এগিয়ে দিয়ে আসেন—তারপর ঘরে ফিরে এসে কেমন খেন শুরু বিমৃচ্ হয়ে বসে থেকে চিস্তা করতে লাগলেন।

চিস্থা কবাটা তাঁর চিরকালের স্বভাব। মান্থবের স্থখ দেখলে তিনি চিস্তা করেন, অস্থখ দেখলে চিস্তা করেন। স্থখ অস্থখ। টাকার এপিঠ ওপিঠ। টাকাটা গভিষে গভিষে চলে। তারপব এক সময় এক দিকে কাত হয়ে পড়ে যায়। হুহতো তথন স্থগের পিঠটা ওপর দিকে থাকে। ছুংথের দিকটা চাপা পড়ে যায়। আমরা তথন ভাবি স্থগটাই সব। ছুংথটা কিছু না। ছুংখ নেই। মান্থ্য চিরন্থখী। কিন্তু তঃ কি হয়। আবার গভিষে গভিষে চলা। এবং এক সময় কাত হয়ে পড়া। এবার অস্থথের দিকটা ওপরে। আর তাই দেখে আমরা মাথায় হাত দিরে ভাবি। ছুংখী, চিরহুংখী এই মান্থয়।

কিন্তু মুরারী কি তার ব্যতিক্রম নয়!

এইজক্সই সারদা হঠাৎ একদিন বন্ধুকে দেখে বিশ্বিত হলেন, চিস্তান্থিত হলেন।
অত্যন্ত পরিচিত মান্ন্য কাছেব মান্ন্য। গোলপার্কে থাকে। এখান থেকে—
সারদাবাব্র বাডির এই রাভা থেকে ম্বারীর বাডি আর কতটা পথ। কিন্তু ইচ্ছা
করে সারদা দেখানে যান না।

ইয়া, মুধারী একটা ভংয়কর ব্যতিক্রম। চিরকালের নিয়মের বাইরে। যেন নিয়মটাকে ভেঙে ছুমডে মুচডে পিছনে ফেলে রেখে সে এগিয়ে চলেছে।

তাই মান্ত্ৰটাকে দেখলে ব্কে ধাকা লাগে, চক্ স্থির হয়ে যায়। চক্ স্থির করে সারদা এতকণ বন্ধকে দেখছিলেন, কথা শুনছিলেন, হাসি শুনছিলেন। এখনও তিনি সে ভাবে তাকিয়ে আছেন। ম্বারীকে নিচের সি'ভি পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে ঘরে ফিরে এসে স্থির দৃষ্টি মেলে শৃত্ত চেরারটা শৃত্ত চায়ের বাটিটা এবং পোডা সিগারেটার ট্ক্রো ও ছাইয়ে ভতি আশেটেটা দেখছেন। যেন এখনও ডিনি ম্বারীর দরাদ্দ গলার হাসি শুনতে পাচ্ছেন, কথা শুনতে পাচ্ছেন। তার হাত নাডা, চোখ নাডা, পা দোলানো ও গাল ফুলিয়ে ফুলিযে ধে'য়ার কুণ্ডলী ছডানোর ফুতিযুক্ত অনায়াস সহজ ভক্টা সারদাব চোথের সামনে ভাসছে।

ছবিটা চিন্তা করে সারদা বিড.বিড করে উঠলেন। মুরারী মাম্ব না। একটা জলজ্ঞান্ত অনিয়ম। যেন আশ্চর্য কোন জীব। অভুত তার প্রকৃতি, অস্বাভাবিক আচরণ। স্ক্রীটি বি স্যানিটেরিয়ানে পড়ে আছে। একমাত্র মেয়ে। বছর- তৃই আগে বিয়ে হয়েছিল। বিধবা হয়েছে। ছোট ছেলেটা জন্ম থেকে বিকলাল। আর বড় ছেলে—যাকে দিয়ে মুরারীর আশাভরদা, যার উপার্জনের ওপর, সাহায্য ও সহযোগিতার ওপর নির্ভর করে এই পঞ্চাশ বছর বয়দে সে কতকটা নিশ্তিম্ব হতে পারত, সেই ছেলে—বাইশ-তেইশ যার বয়স, এখন গুণ্ডা বথাটে ছেলেদের সঙ্গে মিশে রাতদিন ইইহই করে কাটাচ্ছে। নিয়মমত বাডিত্তেও থাকছে না। কোণায় তার রাত কাটে, কোণায় দিন কাটে, মুরারী জানে না, থবরও রাথে না।

আর ম্বারী নিচ্ছেও তেমন কিছু একটা ক্বতী পুরুষ, সফল মাতুষ না। আইন পাস করে 'বার'-এ জয়েন করেছিল। কিন্তু কোনদিন মকেল জোটাতে পারল না। অগত্যা চাকরিতে চুকল। সাধারণ চাকরি। সামাল্য মাইনে। কিন্তু সেই চাকরিও বেশিদিন থাকল না। ছাঁটাই কর্মচারীদের দলে পড়ে গেল। তারপর বেশ কিছুদিন বেকার হয়ে ঘরে বসে কাটাল। যেন তথনই ভবানীপুরের শৈতৃক বাড়িখানা বেচে দিয়ে গোলপার্কে একটা ভাডা বাড়িতে উঠে গিয়েছিল। তথন পর্বস্ত সারদা বন্ধকেই দেখতে পেতেন। তার থোঁজ খবর রাখতেন। স্বীকে স্যানিটেরিয়ামে পাঠানোর ব্যাপারে সারদা কিছুটা সাহায্য করেছিলেন বইকি। কিছ মুবারী বেন কারোর কোনরকম সাহায্যের প্রত্যাশী ছিল না। এক দিকে বন্ধু অন্ত দিকে নিকটতম প্রতিবেশী। পাশাপাশি বাড়ি। সারদার বাবাও মুরারীর বাবা একদঙ্গে জ্বমি কিনে ভবানীপুরে বাডি তুলেছিলেন। मातिका मात्रमारक नीष्टिक कराक। अवर अदे। कर-अदे। करा दिक स्टा ना है जामि ज्यानक तकम डेलाम निवास जिन वकुरक मिला हिलान वा मिला চেয়েছিলেন। কিন্তু মুরারী কোন উপদেশ গায়ে মাথত না,কোন পরামর্শ কানে নিত না। হেসে তুডি মেবে সবই উডিয়ে দিত। যেন তার কিছুই হয় নি-কিছুই হবে না, হুর্ভাবনায় পডার মতন অবস্থা এখনও হয়নি এমন একটা ভাব দেখিয়ে দিব্যি ক্রিকেট খেলার মাঠের গল্প জুডে দিত বা একটা সরকারী বিল নিয়ে এসেম্পলী হাউদে আজ তুই দলেব মধ্যে কেমন মজার লডাই বেধেছিল অপর কোন বন্ধুর কাছে শুনে আসা গল্পটা রসিয়ে রসিয়ে সারদার কাছে বর্ণনা করতে লেগে বেত। বা গভীর সমুদ্রে মংস্য ধরার সরকারী পরিকল্পনা নিয়ে অমুক কাগজ কি-সব িপ্পনী কেটেছে তার গল্প। সাবদা হাঁ করে তাকিয়ে থেকে মামুষটাকে দেখতেন। শেই যে ছেলেবেলায় বাপ-কাকাদের মুখে শোনা বেত—অমূক লোকটার গাযে বাতাস লাগে ন'—মুরারীকেও তাই দেখতেন সারদা। থাক না মাধার ওপর ঝড-ঝাপটা, আমার গায়ে বাতাদটি লাগছে না। মুবারীর চোথ-মুথে দর্বদা যেন এই কথাটা লেখা থাকত।

শেষ দিকে তিনি আর বন্ধুকে বিশেষ কিছু বলতেন না। কারণ উপদেশ দিতে গেলে মুরারী বিরক্ত হত সারদা টের পেতেন। এমন কি সারদা এসেছে টের পেল মুরারী অনেক সময় বাডিতে থেকেও সাডা দিত না। বা কোথাও কাজ আছে বলে তথনি বেরিয়ে পডত। বন্ধুর সঙ্গে বসে আর গল্প করবে কি, মুরারী তাকে ঘরে ঢুকবারই হুযোগ দিলে না চিন্তা করে সারদা হুল্ল মনে ফিরে আসতেন। তারপর থেকে তিনি আর মুরারীর বাডি থেতেন না। এবং মুরারীও এ-বাডি আসা বন্ধ করে দিয়েছিল। এর ঠিক ক'দিন পরেই শোনা গেল বাডি বিক্রিকরে দিয়ে মুবারী ভবানীপুর ছেডে চলে গেছে।

তারপর দীর্ঘদিনের অদর্শন।

আছ আবার মুরারীকে দেখে সারদা হোঁচট খেলেন। একটুও বদলার নি।
সেই পা-দোলানো, হাত নাডা—গাল ভর্তি করে সিগারেটের খোঁরা ছড়ানো।

হাসি গল্প।' যেন আরো বেশি সজীব হয়ে উঠেছে, উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, আমৃদে হয়ে উঠেছে মাহুবটা।

একটা জিনিস আরো বিশ্বিত করল সারদাকে।

বেন আজ প্রথম তিনি এটা আবিদ্ধার করলেন। মাপার একটি চুলও তো পাকে নি মুরারীর। মুথের চামড়ায় এতটুকু ভাঁজ পড়ে নি। বরং, দেড-ভ্বছর পরে দেখা, শরীরটা বেন আরো শক্ত হয়েছে, হাতের কজি আরো পুরু হয়েছে। ঘাড়ে চিবুকে বেটুকু মেদ দেখা দিতে আরম্ভ করেছিল এখন আর তাও নেই, তার পরিবর্তে কেমন একটা উদ্ধৃত তারুলা উকি দিতে আরম্ভ করেছে। বেন নৃতন করে মুরারী ধুবক হতে চলেছে।

অথচ সেই তুলনায়, আয়নায় অহরহ নিজের চেহারা দেখছেন সারদা, ম্রারীর সমবয়সী হয়েও কেমন যেন চিলেচালা হয়ে গেছেন তিনি। মাধায় যে ক'টা চূল আছে সাদা হতে আরম্ভ করেছে এবং বাকি সমন্ত মাধা-জুড়ে সবিশাল টাক। তু বছর আগেই চুলের মাধার এই চেহারা হয়েছে। এদিকে আবার ভায়াবিটিসের লক্ষণ দেখা দিয়েছে। তাই শরীরটা এই ক'মাসে আর একটু বেশি নরম হয়ে পড়েছে। চিবুকের চামড়া ঝুলে য়চছে, নাকটা হেলে গেছে। তথন ম্রারীকে সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিতে গিয়ে সারদা তার পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন। সারদার লক্ষা করছিল। কেমন ছোট হয়ে গেছেন তিনি। আগে যেন তাঁর মাধা ম্রারীর মাধাকে ছাড়িয়ে বেত। এখন দেখলেন ম্রারীর প্তনির নিচে পড়ে আছেন তিনি। চিবুক তুলে ধয়ে সারদাকে কথা বলতে হচ্ছিল।

আশ্চর্য স্থাস্থ্য । স্বাস্থ্য মনের স্কৃতি। কোখা থেকে এত প্রাণ এত শক্তি এত উদ্দীপনা পাচ্ছে মাস্থবটা, কি তার উৎস সারদা তেবে ঠিক-করতে পারছিলেন না। যার স্ক্রীর এমন অবস্থা, মেরে বিধবা হয়েছে, একটা ছেলে বিকলান্ধ, আর একটা ছেলে কুসংসর্গে পড়ে নই হয়ে গেল। এদিকে বাড়িখানা গেছে। নিজে কর্মহীন। বাড়ি-বিক্রির টাকায় মেরের বিয়ে দিয়েছিল। হয়তো সবটা লাগে নি। বাকিটা দিয়ে সংসারের থরচ চলছিল। না কি এখনো চলছে। তা হলেই বা কত টাকা আর হাতে থাকবে। বলে খেলে রাজার ধনও ফুরোয়। কিছ ত্লিস্তার স্ক্রতম রেখাটিও কি মুরারীর মুখে দেখতে পেলেন সারদা? আজ্বও খেলার মাঠের গল্প করের গেল, সমুদ্রে মাছ ধরার সরকারী পরিকল্পনা বানচাল হয়ে যাওয়ার দক্ষন অমুক কাগজ আবার কি-সব টিপ্পনী কাটতে আরম্ভ করেছে বা হাওড়ার পর শেষালদার লাইনে ইলেকট্রিক ফ্রেন চলতে ওক করায়

ও-দিকে জ্বমির দর রাতারাতি কেমন বেডে যাচ্ছে রসিয়ে রসিয়ে ম্রারী কত থবর বলে গেল। তা ছাডা, কোন এক উকিল-বন্ধুর মুখে শোনা একটা চটকদার ডিভোর্সের মামলার কাহিনীও আর একটু বেশি রঙ চডিয়ে রস চডিয়ে সারদার কাছি বর্ণনা করতে ভূলে থাকল না বন্ধুটি।

এবং এটাও সত্য, অনেকদিন পর ম্রারীকে দেখে, ম্রারীর কথা ভাবতে গিয়ে সারদা নিজের দিকে তাকালেন। যেন তাকানো না, নিজের সম্পর্কে গভীরভাবে চিস্তা করতে লাগলেন। কই তিনি তো একদিনের জন্তও হাসতে পারলেন না। প্রাণখলে কেন্দ্র করে হাসতে হয় এবং সেই হাসির উৎস কি, আজও এই পঞ্চাশ বছর বয়সেও তাঁর কাছে অজ্ঞাত থেকে গেল। অথচ তিনি একজন কতী পুক্ষ। পাঁচজন ঈর্যা করতে পারে, এমন অবস্থায় তিনি পৌছেছেন। তাঁর হই ছেলে উচ্চশিক্ষিত। একজন বিলাত থেকে যুরে এসেছে। আর-একজন আমেরিকায় আছে। মেয়ের বিয়ে দেননি। মেয়ে ভাক্তারী পডছে। এখনই বিয়ে করতে চাইছে না। না, ম্রারীর জ্বীর মতন তাঁর জ্বী অস্কৃত্ব নন। এই বয়সেও চমৎকার হেসে থেলে থেয়ে ঘুমিয়ে দিন কাটাছেন। আর বিষয় সম্পদ। ম্রারীর পৈতৃক বাডি বেচে দিয়েছে আর সারদা তাঁর বাবার তৈরী ছোট একজলা বাডি বড করে বাডিয়ে প্রকাণ্ড তেতলা বাডিতে পরিণত করেছেন। তা ছাডা, যাদংপুরের দিকে তিনি আরো কিছু জমি কিনে রেথেছেন। গাডি কিনেছেন। ব্যাঙ্কেও মোটা টাকা জমেছে। ম্রারীর ডাইনে-বায়ে, অগ্র-পশ্চাতে ব্যর্থতা ছাডা কিছু চোখে পডে না। সারদার চতুম্পার্যে সাফল্যের আলো, সার্থকার ইক্বিত।

অথচ তিনি সম্ভষ্ট নন। সন্তষ্ট নন, নিশ্চিম্ব নন, নিক্ষার্থা নন। সর্বদাই কেমন বিমর্থ, বিষয়, নিষ্টিমত, ক্লাম্ভ। তাঁর কেবলই মনে হয়, কি যেন তিনি পেলেন না, কি যেন হল না। প্রাণ খুলে হাসবার মতন আনন্দ করার মতন কিছুই তিনি খুল্জে পাচ্ছেন না। আবার আনন্দ খুল্জতে বেরোবার মতন সাহস ও উৎসাহের অভাবও তিনি নিজের মধ্যে অমুভব করেন। এই জ্ম্মুত তিনি আরো বেশি হতাশায় ভূগছেন। ধর্মকর্ম করে পরমার্থ লাভের দ্বারা জীবনে পরিত্তা হওয়ার ত্রাকাজ্জা তাঁর অবশ্য নেই। কিন্তু তার্থ দেশনের কথা বাদ দিয়েও এমনি দেশ-অমণের তাগিদও তিনি বড় একটা অমুভব করেন না। এখন তো ভাল, যৌবনেও ধেলার মাঠ কি থিয়েটার বা সিনেমা তাঁকে আকর্ষণ করল না। এসবের মধ্যে খুব একটা আনন্দ আছে তিনি বিশ্বাস করেন না।

তবে কোথায় আনন্দ, কিলে আনন্দ এবং কতটা আনন্দ লাভ করলে মুরারীর

মতন ব্যর্থ বিপর্যন্ত একটি মাতুষ হো-হো করে হাসতে পারে। বন্ধুর বাডি চডাও হয়ে একটানা তু ঘন্টা বদে গল্প করতে পারে, দিগারেট টানতে পারে!

জাবনে অনেক কিছু পেয়েছেন সারদা। অনেক দিকই তাঁর পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু তবু তিনি অপূর্ণ অসম্পূর্ণ মনে করেন নিজেকে। এমন না যে, আরও অনেক কিছুর আকাজ্জা তিনি করছেন। আদ্ধ পর্যন্ত যা পেয়েছেন, যতটা তিনি হয়েছেন. ততটা না পেলেও যেন তাঁর হঃথ থাকত না। তিনি বুক চাপড়াতেন না, দীর্ঘাণ ফেলতেন না, কাঁদতেন না। আবার এর চেয়েও যদি তিনি বোণ হন, বেশি পান, তাঁর কি খুব একটা আনন্দ হবে—এখন আমি পূর্ণ প্রস্ফৃটিত বলে আহলাদে নৃত্য করবেন? না, তা-ও না। তিনি সেই মাহ্ম্য নন। তাঁর বিষম্নতা তথনও থাকবে। অর্থাৎ এই জিনিস তাঁর কেমন যেন নিজম্ব। হয়তো তাঁর রক্তের মধ্যে আছে সারাক্ষণ মান নিজীব স্তিমিত হয়ে থাকা। নিরানন্দ মৃতি তাঁর চিরকালের। বৈষম্নিক ক্ষেত্রে উন্নতি অবনতি, সংসার-জীবনের সফলতাব্যর্থতার সঙ্গে এর যোগাযোগ নেই।

তাই সারদা ভাবছিলেন। যেন এক দিক দিয়ে তুইজনের মধ্যে মিল আছে।
কিছু না পেয়ে, কিছু না হয়ে মুরারী সদানন্দ পুরুষ।

আর অনেক কিছু পেরে, অনেক সফলতা লাভের পরেও সারদা ভরংকর অহথী। যেন মুরারী তার পরেও হাসবে। যথন এর চেয়েও বেশি হুংথে পডবে, চরম হুদিন আসবে। চিরকাল সে এমন নিশ্চিস্ত। যেন নিশ্চিস্ততা তার রক্তে। হুটি মাহুষের প্রকৃতির মধ্যে এমন আকাশ পাতাল ব্যবধান কেন, সারদা ভেবে পেলেন না। মুরারীকে তিনি ঈর্বা করতে লাগলেন।

অবশু মুরারী সম্পর্কে তাঁর অপরিদীম বিশ্বয় বেশিক্ষণ রইল না। একটু পরেই মিলিশংকর এলো ছডি ঘোরাতে ঘোবাতে। সারদার বন্ধু এবং মুরারীরও বন্ধু। অনেকদিন পর সারদা মিলিশংকরের কাছে মুরারীর কথা তুললেন। আজও সে হো-হে। করে হাসছে। তেমনি ড্যামকেয়ার ভাব। যেন স্বথ তার হাতের তেলোর মধ্যে। কেউ তা কেডে নিতে পারবে না। চিরকাল সে স্থথের পাররা। ব্যাপার কি!

শুনে মণিশংকর চুপ করে রইল। চেটোর নিচে ছডির হাতলটা ঘোরাতে লাগল। কিছু একটা চিস্তা করছিল বোঝা গেল।

তারপর সারদার দিকে যথন চোথ তুলল দেখা গেল মণিশংকর ঠোঁট টিপে হাসছে। 'অনেকদিন পর মুরারী হঠাৎ তোমার বাড়ি ?'

'তা জানি না। তবে দেখলাম, একটুও বদলায়নি। বরং আগের চেয়েও 'যেন ফুভিতে দিন কাটাচ্ছে।'

'আমিও অনেকদিন দেখি না। আমার বাড়িও আসে না।' ছড়ির হাতলটা মুঠ করে ধরল মণিশংকর। 'তবে দে যে মহাস্থথে আছে—অনেক আগেই আমি টের পেরেছিলাম।'

'এথানে থাকতে ? ভবানীপুরে যথন ছিল ?' কেমন যেন সতর্কভাবে মণিশংকরের চোথের মণি ছটো দেথছিলেন সারদা।

মণিশংকর ঘাড কাত করল।

'হাা, তাই তো। কেন, তথনও কি তাকে মনমরা হয়ে থাকতে দেখেছ? একদিন ?'

'না। মনমরা সে কোনদিনই না। চিরদিন একরকম। ভীষণ ফুডিবাজ, ভীষণ—'

'না, তা হলেও, হয়তো তৃমি খ্ব ভাল করে লক্ষ করনি'—গলার স্বরটাকে খাটো করে ফেলল মলিশংকর। 'দ্বী অস্থস্থ হবার পর খেকে ম্রারীর ফুর্তির মাত্রাটা বেডে গিয়েছিল। এখন মনে করে ছাখো।'

সারদা হঠাৎ শুরু হয়ে গেলেন।

মণিশংকর মৃতু শব্দ করে হাসল।

'দেই ফুর্তি, দেই আনন্দ এখন চরমে পৌছেছে।'

কপালে রেথা জাগল সারদার। আঙুল দিয়ে তৃপাশের রগ টিপে ধরে মণি-শংকরের মুখটা দেখতে লাগলেন।

'কথা বলছ না ?' মণিশংকর একটু ঝুঁকে বসল।

'আমি ঠিক ব্রতে পারছি না।' কপাল খেকে হাত সরিয়ে সারদা সোজা হরে বসলেন। 'যদি তুমি সে কথাই বল, জ্বী অক্ষন্থ থাকাতেই তার আনন্দ, তবে তো এমন বিপদ, এ ধরনের তুর্ঘটনা তার পরিবারে আরো ঘটেছে। জন্ম থেকে একটা ছেলে বিকলাল। বিয়ে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে বিধবা হল—বড় ছেলেটা কুসংসর্গে পড়ে—'

मात्रमारक कथा (भव कराएं) मिन ना भिन्यःकत ।

'আশ্চর্য! আমি কি বলছি একটার পর একটা বিপদ ও চুর্বটনা ঘটছে দেখে মুরারী আনন্দ পাছে ? তা হবে কেন। বরং অস্থস্থ দ্বীর জন্মও সে চুঃথিড— ছেলেমেরের দিকে তাকিয়েও বেদনা পাচ্ছে—না তা নর—আমি বলছিলাম স্ত্রী অস্থস্থ হওয়ার পর থেকে এমন কিছু এসেছে মুরারীর জীবনে, দে এমন কিছু পেরেছে, বা সত্যি তাকে আনন্দ দিছে—দে স্থা। এবং সেই স্থধ এত তীব্র ও প্রবল যে, তৃংথগুলি বেমাল্ম চাপা পড়ে গেছে। পরিবারের কোন তৃংথত্দিশা তাকে আর বিচলিত করতে পারছে না।' একটু থেমে মণিশংকর বলল, 'তুমি তার চেহারা দেখনি, চোখ তৃটো দেখনি ? চোখ-মুখ দিয়ে যেন কেবল খুশী ঝরে পড়ছে, আনন্দ ঝরে পড়ছে—তাই না ?'

সারদা মাথা নাড়লেন।

'সত্যি ওর চেহারা ভাল হয়েছে—যেন দশ দশ বছর বয়স কমে গেছে।'
চেন্নারের পিঠে দেহটা এলিয়ে দিয়ে মণিশংকর গলার নিচে হাসল। ছড়ির
ভগা দিয়ে মেঝেটা একটু ঠকল।

'কমবেই, বয়দ কমতে বাধ্য—আমারও কমে যেত বয়দ, তোমারও কমত, ব্রুলে ব্রাদার—হেদে হেদে মণিশংকর মাখাটা দোলাতে লাগল। 'পঞ্চাশ আর বাইশ—মুরারীও, পঞ্চাশ পেরিয়েছে—কেমন না।'

সারদা আবার শুরু। যেন কুয়াশার ভিতর দিয়ে একটা কিছু দেখবেন বলে মণিশংকরের চোথের মণিত্টোর দিকে তাকিয়ে। তাঁর কপাল ও চোথের কিনারের চামড়া কুঁচকে রইল।

'হাা, বাইশ হবে। বা বড়জোর তেইশ।' দেওয়ালের দিকে চোখ ঘ্রিরে মণিশংকর থানিকটা নিজের মনে বলল, 'তার বেশি না। ম্রারী এ-পাড়ার থাকতে তার স্ত্রী অহুথে পড়ার সঙ্গে সজে তো সে এসেছিল। চার বছর আগে। তথন কি আর আঠারো উনিশের বেশি ছিল তার বয়স। কিছুতেই না। ভয়ংকর কচি ছিল মুথখানা। তাই তো দেখেছি।'

দেওয়ালের দিক থেকে চোধ নামিয়ে সারদার মুখের দিকে তাকাল মণিশংকর। 'তুটি তো দেখেছ মেয়েটিকে। বেশ ফুটফুটে চেহারা।'

সারদা ঢোক গিলে থ্তনিটা নাড়লেন।

'শুনভাম শালীর মেরে। মুরারীর বৌরের দূর-সম্পর্কের কোন্ বোনের মেরে যেন। স্ত্রীর অফুথের সময় মুরারী নিরে এসেছিল সংসারের কাব্রুকর্ম করবে বলে। গরীব। মেরেটারও একটা আশ্রারের দরকার ছিল, মুরারী বলত ভখন।'

'हैंगा, रमज, जामाये अक्षिन के रामहिल-जनवान ज्ञान मानोत याद कि

আর কারো মেয়ে—তবে এখন আর নিছক আশ্রিতা হয়ে নেই। রীতিমত গৃহিণীর পদ পেরেছেন তিনি শুনলাম।'

সারদার চোধ বড হরে গেল।

'ভবে কি মুরারী আবার একটা বিয়ে করে বদল ?'

মণিশংকর ঘাড় নাড়ল।

'না তা করতে বাবে কেন—অত কাঁচা ছেলে মুরারী না। এখনো দ্বী বেঁচে আছে। এই অবস্থার বিয়ে কবার হালামা আছে। দরকার কি বিয়ে করার। কিছু দরকার পড়ে না। মুরারীর সংসারে আগে থাকতেই সে শিকড় গেডে বসেছিল। এবার ডালপালা মেলে, ফুল ফল ছড়িয়ে—বুঝলে না?' মণিশংকর চোখ ঘুরিয়ে একটু রসিকতা করল।

সারদা আবার নীরব হয়ে গেলেন।

'তাই ভারার আমাদের এত হংধ—হংধের সমৃদ্রে হাব্ডুবু থাচ্ছে, এখন ব্রতে পাচ্ছ মুরারীর আনন্দের উৎসটা কোধার ?'

সারদা একটা গাঢ় নিখাস ফেলদেন।

'আমার অক্সরকম ধারণা ছিল মুরারী সম্পর্কে। বুঝি কোন তৃঃখ তাকে কারু করতে পারে না। ভগবান তার ভেতর এমন একটা শক্তি দিয়েছেন, যার জোরে শত শোক-তাপ তৃঃখ পেয়েও সে হাসতে পারে, আনন্দ করে বেড়াতে পারে। এমন শক্তিমান পুরুষ, ভাগ্যবান পুরুষ সংসারে দেখা যার বইকি। অবশ্য খুব কম। লাখে একটি। হয়তো তাও না। কিন্তু এখন যা দেখছি—তোমার মুখে যা শুনলাম—'

মণিশংকর আবার সারদার চোথের দিকে তাকাল।

'মুরারীর গোলপার্কের বাদার আমিও অবশ্র কোনদিন যাইনি। নানা কারণে বাওরা হরে ওঠেনি। ওনেছি, ছোট ছোট ছখানা কামরা ভাড়া নিয়ে আছে। আমার বড়মামা গোলপার্কে অনেকদিন বাড়ি করেছেন তুমি জান। সেদিন বড়মামীমা এসেছিলেন আমাদের বাড়ি। লব বললেন। মুরারীকে নিয়ে, ওই মেয়েটাকে নিয়ে বিশ্রী কানাঘুবা চলেছে ও-পাড়ার—একটা স্ব্যাণ্ডেল — ফুর্গছ পেলে মামুর কেমন নেচে ওঠে বুঝতেই পারছ—'

'থাক—আমাদের আর এ-সব আলোচনা করে কি হবে—' বেন থুব আঘাত শেরেছেন সারদা। প্রসঙ্গটা সেথানেই শেষ করতে চাইছেন।

यशिशःकत हुश कतल।

সারদা কপালের বগ টিপে ধরে স্থাণুর মতন স্থির হরে বসে রইলেন। একটু পর মণিশংকর উঠে দাঁড়াল ও 'হুর্গা, হুর্গা' বলে হাতের ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে বেরিয়ে গেল।

একদিন, ছদিন — ভিনদিন পর্যন্ত সারদা ইতন্তত করলেন। কেবল ভাবলেন। আর-একবার তিনি মুরারীকে দেখতে চান। কি খেয়াল নিয়ে সেদিন এসেছিল, আবার হয়তো অনেকদিন সে এদিকে আসবে না।

কাজেই আবার তার দেখা পেতে হলে দীর্ঘকাল সারদাকে অপেক্ষা করতে হবে। বসে থাকতে হবে। কিন্তু ততদিন যেন অপেক্ষা করার ধৈর্য থাকবে না। সেদিনই, মণিশংকর চলে বাবার পর সারদা মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলেন,

পরদিন সকালে মুরারীয় বাসায় যাবেন।

কিন্তু সকালে ঘুম থেকে উঠে কি ভেবে নিরন্ত হলেন।

ঠিক করলেন পরদিন যাবেন। সেদিনও যাওয়া হল না। কেবল ইতন্তত করতে লাগলেন। অথচ লোকটাকে আর-একবার না দেখে তিনি স্বন্তি পাচ্ছিলেন না।

তাঁর একটা ভর ছিল। যদি মণিশংকরের কথাগুলি সত্য হয় ! মণিশংকরের কথা সত্য হোক তিনি চান না। তার মামীমার রিপোর্ট মিখ্যা হবে, এই আশাই সারদা হ্রদয়ে পোষণ করছেন। তাই তিনি সেই শিশুকে দেখতে চাইছেন, যে কেবল হাসতে জানে, আনন্দ করতে জানে—জগৎ সংসারের কোন তুঃখ দৈশ্য শোক তাপ যাকে এতটুকু স্পর্শ করে না। মুরারীর রক্তের মধ্যে অফুরস্ক আনন্দ উল্লাস ছড়িয়ে আছে। একটি তরুণীর ভালবাসা নৃতন করে তার রক্তে দোলা দিয়েছে তাকে উৎফুল্ল করে রেখেছে, সারদা বিখাস করতে পারছিলেন না। মণিশংকরের কথা শুনে তিনি তুঃখ পেয়েছেন, তার ওপর অসন্তঃই হয়েছেন। যেন গায়ে পড়ে মুরারী সম্পর্কে কথাশুলি শোনাতে মণিশংকরের সেদিন ছুটে না এলে চল্ছিল না।

এই জন্মই সেদিন মণিশংকর বধন বেরিয়ে যায়, সায়দা তাকে এপিয়ে দিতে সি'জি পর্যস্ত ছুটে যাননি। নিজের আসনে চুপ করে বসে ছিলেন। মুরারী বধন চলে যায়, সায়দা সঙ্গে গিয়েছিলেন, সি'জিয় মুথে দাঁজিয়েছিলেন।

সারদা হতাশার ছবি, অন্ধকারের ছবি, খ্রিয়মানতার মৃতি।

ম্বারী আশা আলো উত্তেজনা ও স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতীক। তাই ম্বারীকে দেখে সারদা দেদিন এত বিশ্বিত হন। আগে ব্যুতেন না, সেদিন ব্যুড়েলেন, স্থী দ্বাই হতে পারে না। দ্ব পেরেও একজন অহথী থেকে যায়। আবার কিছু না পেরেও আর-একজন মহাস্থী। আজ যদি একটার জায়গায় সারদার সাতটা বাড়ি হয়, সাতথানা গাড়ি হয়, তবু তিনি মুরারীর মতন হাসতে পারতেন না। আজ মুরারী ভাড়া বাড়িতে আছে, কাল ভাড়া দিতে না পেরে যদি রান্ডায় দাডায়, তবু একটি বন্ধুর দেখা পেলে মুখ কালো করে না থেকে সে হাসবে, বন্ধুর গলা জড়িয়ে ধরবে এবং পকেটে শেষ-সম্বল ত্-চার আনা থাকলে তাই দিয়ে আপ্যায়ন করতে বন্ধুকে নিয়ে তৎক্ষণাৎ একটা চায়ের দোকানে চুকবে। অর্থাৎ সেখানে বসে কিছুক্ষণ গল্প করা, হৈ-হৈ করে সময় কাটানো। ত্রশিস্তা ও ত্র্ভাবনাকে এভাবে সাত হাত দ্বে ঠেকিয়ে রাখতে ত্ঃথের মুখে পাণর চাপা দিতে তার জুড়িনেই।

আর ম্বারীর এই আশ্চর্য শক্তিকে খর্ব করতে কত কি চক্রাস্ত। ওপাড়ার মামুষ ভীষণ কানাঘুষা করছে। মণিশংকরের মামীমা দব শুনে এদেছে। মণিশংকরও এ-দপ্শর্কে নিঃদন্দিশ্ধ।

মুরারী অকারণে খুশি নয় নিশ্চিন্ত নয়। তার স্থী হওয়ার পিছনে একটা কারণ আছে।

কারণ। যেন মণিশংকর একটা কালো মাছি ছেডে দিয়ে গেছে, আর সেটা বার বার দারদার মনের ওপর উডে বসতে চাইছে। দারদা প্রাণপণে হাত নেডে মাচিটা তাড়াতে চাইছেন।

চতুর্থ দিন আর ইতস্তত না করে তিনি বেরিয়ে পড়লেন। গাড়ি নিলেন না। গাড়ি চড়ে মুরারীর গোলপার্কের বাসায় যেতে মন উঠল না।

মুরারী তথন তার ছোট ঘরে জানালার ধারে চুপ করে বসে আছে। ওদিকটা ফাকা। আকাশ দেখা যায়। মাঝধানে একটা ঝাউ গাছ।

যেন চুপ করে বদে জানালার বাইরে ঝাউ গাছের ফাঁক দিয়ে সে পশ্চিমের রক্তবর্ণ আকাশ দেথছে। তথন বেলাশেষ।

এটা সভ্য, সারদা একদিন খুব উপদেশ দিত, মুরারীর আজ আর মনে নেই।
মনে নেই বলে সেদিন সারদার বাড়ি গিয়ে বন্ধুকে দেখে এসেছে, ভার সঙ্গে বস্তে
গল্প করে এসেছে। আজনু সারদাকে দেখে সে ভার পেল না, তাকে এড়াভে
চেষ্টা করল না। বরং খুশি হয়ে সমাদর করে বন্ধুকে বসতে দিল।

মুরারীর মুখোমুখি আর একটা বেভের চেরারে সারদা বসলেন। 'কি করছিলে ?'

'এই তো, বলে আছি—মাকাশ দেখছি।' পারের ওপর পা তুলে দিল মুরারী, চেয়ারের পিঠে শরীর এলিয়ে দিয়ে হাই তুলল। 'চমৎকার লাল হরে আছে ওদিকটা।'

কিন্ত ওদিকে তাকান না সারদা। মুরারীর চোখের দিকে চেয়ে মৃত্ মৃত্ হাসেন।
মুরারী একটু অবাক হল। সারদা তো এতাবে হাসে না। সারদাকে
কোনদিন সে হাসতেই দেখল না। এবং সঙ্গে সঙ্গে যেন বন্ধুর হাসির অর্থ ব্যতে
পেরে সে শব্দ করে হাসল।

'ভাবছ এমন একটা ঘরে থেকে, এমন ঘিঞ্জির ভেতর ব্রাস করে প্র্যান্তের সৌন্দর্য উপভোগ করছি, কেমন ?'

সারদা কিছু বললেন না। হয়তো চোথ ঘুরিয়ে একবার ভিতরটা দেখলেন। এইটুকুন কামরা। জিনিসপত্রে ঠাসা। নির্বাদ ফেলতে কট্ট হয়।

কিন্তু মুবারী হেসেই চলেছে। যেন সারদা অবাক হওয়াতে তার আরো বেশি আনন্দ হয়েছে।

'আমার ভাল লাগার ভাল থাকার অসাম ক্ষমতা ব্বলে বাদার, এমন দম-বন্ধ-হওয় ঘরে বসেও বিকেলের লাল আলো উপভোগ করছি, আনন্দ পাচছি।' 'তা তো দেখতেই পাচছি।' সারদা আর বন্ধুর দিকে না তাকিয়ে মেঝের দিকে চোথ রাখলেন। একটু গভীর হয়ে গেলেন। মুথের মৃত্ হাদিটুকুও

াদকে চোখ রাখলেন। এক চু গম্ভার হয়ে গেলেন। মুখের মৃত্ হ্যাসচূকুও
অদৃশ্য হল। 'স্থী মামুষ তোমার কথা আলাদা।' ধীরে ধীরে কেমন যেন চিবিয়ে
চিবিয়ে বললেন তিনি।

'আমার কথা আলাদা! কেন, তুমি কি ঠাটা করছ! থোঁচা দিছে আমার একথা বলে?' ম্বারী হাসি বন্ধ করল। তার কপালের চামডা কুঁচকে উঠল। কিন্তু ম্হুর্তের জন্ম। সারদাকে নীরব দেখে পরক্ষণে সে আবার হো-হো করে হেসে উঠল। 'হাা ভাই, সত্যি আমি অন্ধ মান্ত্র আলাদা জ্বাতের মান্ত্র—আমি বত সহজে স্থী হই—যত চট করে একটা কিছুর মধ্যে আনন্দ পাই তোমরা তা পাও না। তা হলে একটা গল্প বলি শোন।' গল্প বলার উত্তেজনার, চিরকাল সে যা করে এসেছে, চেয়ারের পিঠ থেকে শরীর আলাগা করে সোজা হয়ে বসল, বড বড় চোখ করে সারদার দিকে তাকাল। 'কাল খ্ব বৃষ্টি হয়েছে এখানে, তোমাদের ভবানীপুরে হয়নি?'

'হয়েছিল।' সারদা মৃত্ত্বরে উদ্ভর করলেন। 'তৃপুরের দিকে।'. 'হাা, তুপুরে। এথানে অবিভি বিকেলেও এক পশলা হয়েছিল। কিছ তুপুরে খুব জ্বোরে বৃষ্টিটা এসেছিল, তাই না! কেমন কালো করে ফেলেছিল আকাশটা বল দিকিনি!

সারদা কথা না বলে শুধু ঘাড় কাত করলেন।

'আমি তথন কোৰায় ছিলাম জান—ওথানে, ওই গাছটার নিচে।' আঙুল দিয়ে মুরারী জানালার বাইরে ঝাউগাছটা দেখাল।

'বিপজ্জনক।' সারদা কঠিন গলায় মস্তব্য করলেন। 'ঝডবৃষ্টির সময় গাছ-তলায় দাঁড়ানোর বিপদ আছে—তথন বজ্ঞপাত হয়—হতে পারত।'

'হাঁা, তা পারত, কিন্তু আমার কি তথন বজ্রপাতের কথা মনে ছিল। এক ভাল লাগছিল বৃষ্টিটা, এত আনন্দ হচ্ছিল জলে ভিজতে।' মুরারির চোথের মণি চকচক করছিল। যেন কাল জলে ভেজার উৎসাহ আনন্দ আজও তার চোথে লেগে আছে। 'এমন না যে আমি বাইরে থেকে ফিরছিলাম আর বৃষ্টি এসে গেল আর আমি গাছের নিচে আশ্রয় নিলাম। ঘরে ছিলাম, তোমার এই বেতের চেরারটার বসে ছিলাম। ছড়মুড় করে বৃষ্টি আসতে ছুটে বেরিয়ে গেলাম।'

সারদা ভন হয়ে ভনছিলেন।

'সত্যি কেমন একটা ছেলেমাছবিতে পেয়ে গেল তথন। যেন আকাশের কালো মেঘগুলো আমায় ডাকছিল—ঝমঝম বৃষ্টির শব্দ—দমকা হাওয়া—কিছুক্ষণ মাঠটায় ছুটোছুটি করে গা হাত পা চূল ভিজ্জিয়ে তারপর যথন গাছের নিচে এসে দাঁডালাম তথন একটা মজার ঘটনা ঘটল—'

'অভূত মাহ্ব।' সারদা অক্ট গুঞ্জন করে উঠলেন। কিন্তু মুরারীর কানে তা গেল না। গল্প বলার উত্তেজনার সে হাত নাডছিল পা নাচাচ্ছিল এবং 'মজার ঘটনা' বলতে শুরু করে তৃই কাঁধে ঝাঁকুনি তুলে আবার প্রচণ্ড শব্দ করে হেসে উঠল।

'বৃন্নলে ভাই, ঝাউপাতার ফাঁক দিয়ে বৃষ্টির জল রুপালি ঝালরের মতন কেমন করে ঝরে ঝরে পড়ছে ঘাড় বেঁকিয়ে হাঁ করে ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখছি, আর তথন, রোগা লিকলিকে লোম-ওঠা, পাগলা কুকুরই হবে, কেননা লেজ্কটা একটুও নড়ছিল না, কেমন যেন একটু বেঁকে গিয়ে দড়ির মতন ঝুলছিল—হঠাৎ পেছন থেকে এলে গাঁয়ক করে আমার পায়ে কামড় বিসম্বে দিয়ে টলতে টলতে মাঠের দিকে নেমে গেল—যথন চলে যায় তথন নজ্বরে পড়ল—'

'কোথার—কোন পারে !' সারদা চমকে উঠলেন ও সামনের দিকে ঝুঁকে পড়লেন।

কিন্ত ম্বারীর মধ্যে কোন চঞ্চলতা ব্যন্ততা নেই। হাসতে হাসতে কাপড় সরিবে ডান পারের হাঁটুর নিচে এক জান্নগার মাংস দেখাল। সামান্ত ফ্লে উঠে লাল হয়ে আছে জান্নগাটা।

'কি আশ্চর্য !' সারদা সোজা হরে বসলেন ও একটা চাপা নিখাস ত্যাগ করলেন। চোখ দেখে বোঝা গেল কেমন যেন বিরক্ত হরে উঠেছেন তিনি বন্ধুর ওপর। 'তা ওথানটার সঙ্গে দক্ষে ভ্রুধট্যুধ লাগিয়েছিলে কিছু ? ইনজেকশন নিতে হবে—উপিক্যালে গিয়েছিলে ?'

'এই মাটি করেছে!' মুরারী একটু হতাশ হল। কাতর চোখে বন্ধুকে একবার দেখল। তারপর আবার নৃতন করে হাসতে আরম্ভ করল। 'তবে আর মজার ঘটনা বলচ্চি কেন।' না, কুকুরের কামডের কথা তথন একটুও ভাবিনি—রক্ত বেরোচেছ দাঁত বসিয়ে দিয়ে গেছে—সবই দেখলাম, কিছু এতটুকু ছলিস্তা হল না। বরং তেমনি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে খেকে হাইমনে হাওয়ার শোঁ-শোঁ ভনতে লাগলাম, মেঘের ছুটোছুটি দেখলাম আর ভিজতে লাগলাম।'

কিন্তু সারদার দৃষ্টি ক্রমণ কঠিন হয়ে উঠছিল। কাঠের মতন শক্ত হয়ে বদে আছেন। মুরারি এবার গন্তীর হল। আর হাসল না।

'হাা, ওষ্ধ লাগিয়েছিলাম বৈকি।' সরাসরি সারদার দিকে না তাকিরে অক্স দিকে চোথ রেথে মুরারী আন্তে আন্তে বলল, 'কিন্তু তথন না। আরো পরে। আরো কিছুক্ষণ বাইরে থেকে বৃষ্টি ভেজার আনন্দটা ধোল আনা উপভোগ করে ঘরে ফিরে আইডিন দিয়ে জায়গাটা পুড়িয়ে দিলাম।'

বেন বন্ধুকে সম্ভষ্ট করতে মুরারী কথাটা বলল। সারদা তাতে খুশি হলেন মনে হল না।

'ভোমায় একটা প্রশ্ন করব মুরারী ?'

'বলো।' এবার মুরারী ঠোটের কোণার হাসল। ছুর্বল ক্ষীণ হাসি। অস্তর থেকে আর হাসতে পারছিল না বেশ বোঝা গেল। সারদার শুষ কঠিন চেহারার জক্মই যেন হঠাৎ এমন হয়ে গেল।

'প্রশ্ন করব' বলে সারদা আবার চুপ। চোথ বুদ্ধে কি খুব ভাবছেন। এবার বাঁ হাতের আঙ্কুল দিয়ে কপালের রগ টিপছেন।

মূরারী অম্বন্তিবোধ করল। কিন্তু তা হলেও অনেকটা বেন আন্তরিক হবার চেষ্টায় সামনের দিকে ঝু'কে বদে বন্ধুর দিকে তাকাল।

'বলো—তোমার যে-কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে আমি প্রস্তুত।'

'না, প্রশ্ন তেমন কিছু না।' সারদা চোথ খুললেন। 'একটা কথা মনে এসেছে, জানতে চাইছি। শুধু বৃষ্টি দেখার আনন্দ কি তোমার এতটা আনন্দ দিরেছিল—এতটা আনন্দ দের কাউকে ?'

'হাা, কেন'! চমকে উঠল মুবারী। হঠাৎ তার মুথের রং পাংশু হয়ে গেল।
একটু চুপ থাকল। তারপর জাের করে হাসতে চেষ্টা করল। 'এতক্ষণ আমি
কি বললাম তােমায়—খুব সাধারণ জিনিস অত্যন্ত তুচ্ছ বিষয়ও আমায় আনন্দ
দেয় খুনী করে—এমন কি অনেক সময় এক একটা ত্র্টনার কথাও ভুলে থাকি—
কুকুরের কামড়ও একটা ত্র্টনা, তাই নয় কি ?'

সারদা আবার নীরব। আবার মুদ্রিত-চক্ষ্। কপালের রগ টিপে ধরা বিষণ্ণ চিস্তান্বিত মুক্তি।

'তুমি কি আমায় বিশ্বাদ করছ না, দারদা ?' আর ঝুঁকে না থেকে ম্রারী দোজা হয়ে বদল। গলার শ্বরে ঝাঁজ ফুটল।

'বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা হচ্ছে না। তবে কিনা বৃষ্টি তো আমরাও দেখি— অনেকেই দেখে—' অস্পষ্ট অপরিচ্ছন্ন গলায় সারদা বলতে আরম্ভ করেও থেমে থাকেন। যেন এর অধিক বলার দরকার পড়ে না।

মুরারী একটা গাঢ় নিশাস ফেলল।

'मात्रना ।'

'কি ?'

'তবে কি তুমি আমায় সন্দেহ করছ—এত আনন্দ কেন মামুষটার, এত স্থী কেন সে ?'

এবার সারদা চমকে উঠলেন।

'না না, তা কেন হবে।' তিনি ব্যস্ত হয়ে মাথা নাডলেন। 'আমি বলছিলাম, কভ সহজে কভ চট করে তৃমি—'

মেঝের দিকে তাকিয়ে ছিল মুরারী। চোখ তুলতে দেখা গেল তার ছই চোখ ছলছল করছে। সারদা আঘাত পেলেন।

'না না সেসব কিছু না, বরং তোমার স্থথ দেখে আমি স্থণী তোমার আনন্দ আমার আনন্দ দেয়।' হুতে বাডিয়ে ভিনি বন্ধুর কাঁধে মৃত্ চাপড় দেন। সান্ধনা দেন।

মুরারী সন্তুষ্ট হল। বন্ধুর এই একটা কথায় সে সহজ্ব স্বাভাবিক হয়ে গেল। কত ফ্রন্ত মুরারী স্বৃত্ব ও স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারে লক্ষ করে সারদা আর এক-বার বিশ্বিত হন। 'আসলে মাহ্য আমায় ইবা করে, বুঝলে সারদা।' পূর্বের ন্থায় মুরারীর চোখেমুখে হাদি ঝলমল করতে লাগল। 'আমার হুথী চেহারা আমার হাদি তাদের
ইবার বস্তু—কোন হুংথে কেন আমি বিচলিত হই না শোকে কেন মুহ্মান হই
না—'

'তাই।' সারদা উৎসাহভরে মাথা নাড়লেন। 'তারা জানে না স্থথ তোমার মধ্যে সহজাত—ছঃখ তোমাকে কোনদিন—'

সারদা এখানে থামলেন। মুরারীর সেই স্থন্দরী শুলিকা, সম্প্রতি বিনি গৃহিণীর মর্যাদা পেরেছেন বলে মণিশংকর সন্দেহ করে, ধীরে ধীরে ভিতরে তুকলেন। সারদা এই সময়টা মেঝের দিকে তাকিয়ে রইলেন। চা সিন্ধাড়া এবং আরও কি যেন একটা খাবার টেবিলে সাজিয়ে রেখে যুবতী তেমনি নিঃশব্দ পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

'থাও।' টেবিলের দিকে বন্ধুর দৃষ্টি আকর্ষণ করল মুরারী। সারদা নত দৃষ্টি তুলে ধরলেন।

'হাা, তুমি ঠিক বলেছ বন্ধু, দহজাত—।' উৎসাহের আতিশয়ে মুরারীর চোথ চকচক করছিল। 'ছোট ঘর—ঘিঞ্জি তো ভাল—আজ দকালে টেলিগ্রাম পেরেছি। রাধারাণী, আমার স্ত্রী ক' বছর ধরে দ্যানিটোরিয়ামে পড়ে আছে তুমি জান। মাঝখানে একটু ভাল হয়ে উঠেছিল। আবার অস্কৃষ্ক হয়ে পড়েছে খবর পেলাম—কাল রক্তবমি হয়েছে—ত্ঃসংবাদ, কিন্তু তা বলে বিকেলের এই রক্তিম আকাশ আশ্চর্য রং আমি কম উপভোগ করছিলাম কি—তুমি আদার আগে পর্যন্ত চুপ করে বদে ওদিকটা দেখছিলাম—এত ভাল লাগছিল এত আনন্দ পাচ্ছিলাম—' আঙুল দিয়ে মুরারী পশ্চিমের জানালা দেখাল।

আনন্দটা প্রকাশ করতে আবার সে হো-হো করে হাসবে আশংকা করে শারদা তাড়াতাড়ি চোথ নামিয়ে চায়ের বাটি ধরতে হাত বাড়ালেন।

## সংহার

একবার তিনি সংহার শব্দটা ব্যবহার করেছিলেন। আর একবার বলেছিলেন 'সংহারক'।

অবশু সংহার বে করে সেই সংহারক, কিন্তু তা হলেও আমি অল্প হেসে মাথা নেডেছিলাম। বলেছিলাম, 'পাথিওয়ালাকে আপনি ঠিক এই আখ্যা দিতে পারেন না।'

'নিশ্চর পারি, আমার চোথে ওই শরতানও তাই।' একটু উত্তেজ্জিত হয়ে উঠেছিলেন ভদ্রলোক, হু, কিশোরীবাবু, মেদ-ভারাক্রাস্ত দেহ, বড় বড় চোথ, চোথ ঘটোও লাল হয়ে উঠেছিল।

'সিগারেট খান।' পরক্ষণে তিনি শাস্ত হয়ে গিয়েছিলেন। আমার দিকে সিগারেটের প্যাকেট ও দেশলাইটা বাডিয়ে দিয়ে আবার দেওয়ালের দিকে চোখ রেখেছিলেন।

আমি আর সেদিকে ভাকাইনি। সিগারেট ধরিয়ে নিলাম।

'শুমুন,' মনে হল কিশোরীবাবু কিছু যেন একটা চিন্তা করার পর আমার দিকে চোথ ফেরালেন। 'এটার মন্ত ওটাও যে একটা শরতান এ আপনি নিশ্চয় অস্বীকার করতে পারছেন না ?'

'হাঁ, শয়তান আপনি বলতে পারেন, শয়তান নিষ্ঠুর কুচক্রী হাদয়হীন অনেক কিছু আখ্যা দেওয়া চলে, কিছু কথা হচ্ছে কি, লোকটা পাথি শিকার করে, তারপর খাঁচায় পুরে বাজারে নিয়ে সেটাকে বেচে দেয়—এই পর্যন্ত, সে তোকাউকে বধ করচে না. দংহার করচে না—'

কিশোরীমোহন মাথা বাঁকোলেন। যেন আমি শিশুর মতন কথা বলছি।
চোথ বুজে অল্ল হেসে নাক দিয়ে এমন একটা ক্ষীণ শব্দও করলেন। তারপর
আমার চোথে চোথ রেথে ডান হান্ডের তেলো প্রসারিত করে ধরলেন।

'পাথিটা বে কিনে নিয়ে যাচ্ছে সে নিশ্চয়ই ওটাকে আবার একটা খাঁচায় পুরবে, পায়ে শেকল পরাবে ?'

'হ্যা, তা তো পরাবেই,' বললাম, 'পাথি পুষতে গেলেই খাঁচা ও শেকলের।

শ্রশ্ন এসে যার। পাথিওরালার কাছ থেকে পাথি কিনে নিয়ে গিয়ে কেউ বনে: ছেড়ে দের না।

'কিন্তু আমি একবার তাই করেছিলাম।' কিশোরীবাবু স্থন্দর করে হাসলেন। টেবিল থেকে ভান হাতটা গুটিয়ে নিয়ে কোলের গুপর রাখলেন। 'এক বেটা পাথিওয়ালার কাছ থেকে খাঁচাস্ত্র পাঁচটা হীরামন কিনে ফেললাম, ভারপর বিখাস করবেন? সব কটাকে ছেড়ে দেই, আকাশে উভিয়ে দেই, ভাদের তথনকার সেই মুক্তির উল্লাস আপনি যদি দেখতেন, ভারা উড়তে উডতে বনে ফিরে গেল।'

বিশ্বাস না করার কিছু ছিল না, কিশোরীবাব্র চোথ ত্টোর মধ্যে সেই উল্লাস, বিশুদ্ধ জীব-প্রেম নতুন করে জল জল করে উঠতে দেখলাম আমি। তিনি থামলেন না।

'একটা পাথিকে বন থেকে ধরে এনে খাঁচার পুরে রাখার অর্থ কি, সে তার সন্ধী বা সন্ধিনীকে হারাল, সম্ভানদের কাছ থেকে সরে এল, বনের পাথির সমাজে সে আর ফিরে যেতে পারছে না—এটা কি তার পক্ষে মৃত্যুর মতন না ? আপনি বলুন ?'

চুপ করে রইলাম।

'কাজেই যে লোকটির কথা বলছিলাম, মাঠের ওপর ফাঁদ পেতে বদে থাকে, পাথিটা ভিতরে ঢোকার দক্ষে দাঁড়টা ঢিলে করে দিয়ে খুট করে থাঁচার মুখ আটকে দেয়—যেদিনই দেখছি, একটা জ্বলাদ ছাড়া শয়তানটাকে আমি আর কিছু কল্পনা করতে পাবছি না।' কথা শেষ করে কিশোরীমোহন একটা দিগারেট ধরালেন।

ত্ব তিন টান দিয়ে জলস্ত দিগারেটটা আঙুলের ফাঁকে ধরে রেখে তিনি শুতনি তুলে আবার দেই দেওয়ালের দিকে চোথ রাথলেন।

এবার আমিও সেদিকে চোথ ফেরাই। টিকটিকিটা আর একটা পোকা ধরে
গিলে কেমন স্থভোর মতন সক্ষ স্ক্র জিভটা, প্রার চোধে দেখা যায় না, পিলপিল
করে ছবার নেড়ে, মনে হল যেন ঠোঁট চেটে নিয়ে আবার স্থির হয়ে আছে।
চোথ ছটো কড শীতল। যেন ছটো কালো পুঁতি, চোথের পাতি নেই, কাজেই
এই চোথ নড়ছে কি, নড়ছে না ব্যবার সাধ্য নেই, একবার মনে হতে পারে ওটা
আসলে জীবস্ত নয়, দোকান থেকে একটা প্ল্যান্টিকের টিকটিকি কিনে এনে
কিলোরীমোহন তাঁর ঘরের দেওয়ালে আটকে রেথেছেন। এত নীবব স্থির
নিম্পন্দ হয়ে থাকতে জানে সে! ছা, নিরীই উদাসীন অক্সমনস্ক।

এই তো একটু আগে ঘরের মেঝেয় ছিল। তথনই অবশ্র আঙল দিয়ে

কিশোরীবাব্ আমাকে দেখিয়েছিলেন। এমন এক একটা সময় গেছে, তুটো একটা মাছি শয়তানের গায়ে এসেও উড়ে বসেছে, কিন্তু একটু নড়াচড়া নেই, অন্থিরতা নেই, যেন খাসও ফেলছিল না তুই, মাছিরা ভেবেছে একটা কাঠের টুকরো, একটা ময়লা কাগজ। এক সেকেও পার না হতে দেখা গেছে। আঙুলের মতন সক্ষরোগা জিরজিরে মেটে রংয়ের কদাকার ভয়ংকর জীবটির রূপ ও পরাক্রম, তার হিংসা, হননের বিচিত্র বীভৎস রূপ ও কৌশল। এক মিনিটেরও কম সময়ের মধ্যে পাঁচটা মাছি অবলীলাক্রমে সে উদরসাৎ করল।

'এক সঙ্গে দশ দিক দেখতে পারে পাজি।' কিশোরী বলে উঠেছিলেন। 'আমার আপনার চোথ একই সময়ে আর ক'দিকে যায়—আমরা শুধু আমাদের সামনেটাই দেখি।'

কথা না বলে মেঝের দিকে চোখ রেখে ঘাড় কাত করেছিলাম।

'ঈশ্বরের মতন শয়তানের দৃষ্টিও সর্বগামী, জানেন তো।' পরে কিশোরীবাবু আমার কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে উঠেছিলেন।

তাই দেখছিলাম। পুঁতির মতন ক্ষ্দে চোখ ঘুটো দিয়ে সে সামনের মাছিটাকে দেখছে, কেমন স্থির হয়ে আছে, কী অপরিদীম তার ধৈর্য, অব্ঝ, আন্থর মাছি, বার বার নড়াচডা করছে, চুপ করে এক জায়গায় বসছে না। কিন্তু তাতে কি, যত সময় লাগুক, সে অপেক্ষা করবে, যেন অনন্তকাল তার হিম দৃষ্টি এক ভাবে ধরে বেথে সে অপেক্ষা করতে পা৽বে:। পাকা শিকারী। কথন কোন মুহুর্তে শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে, তার চেয়ে এই জিনিস আর কে ভাল বোরে।

তাই দেখছিলাম। মাছিটা এতক্ষণ পর এক জারগার স্বস্থির হয়ে বসেছে, তার ঘাড়ের ও পাথার নড়াচড়া, হাতপায়ের কিলকিল থামল। এইবার, এখন! বুকটা ত্রত্ব করছিল। অবুঝ জানে না, করাল মূর্তি সাক্ষাৎ যম তার জন্ত অপেকা করছে, সেকেণ্ড শুনছে, মিনিট শুনছে—

কিন্তু একি ! হতবৃদ্ধি হয়ে গেলাম। কিশোরীবাবু বেন আমার মতন এতটা স্তম্ভিত হলেন না। তার চোধ দেখে বুঝলাম। এই জিনিস তিনি অনেক দেখেছেন। আমিও দেখেছি, আমিও আমার ঘরের দেওয়ালে মেঝেয় টিকটিকি কম দেখি কি—না, কিশোরীবাবু আঙুল দিয়ে না দেখালে এবং এতক্ষণ এই পরম সহিষ্ণু কুদে অত্যাচারীটি সম্পর্কে দীর্ঘ বক্তৃতা না করলে এতটা মনোবোগ দিয়ে তার গতিবিধি লক্ষ্য করতাম না। সামনের দিকে গেল না। তুই ক্ষিপ্রগতিতে ঘুরে গিয়ে পিছনের একটা মাছিকে খপু করে গিলে ফেল্ল।

'অবিশ্বাশু ব্যাপার!' বিড়বিড় করে উঠলাম। কথাটা কিশোরীবাবুর কানে গেল! আর একবার নাকের শব্দ করে তিনি হাসলেন। 'পামর কথনো কারো বিশ্বাস অমুধারী কাব্দ করেছে শুনেছেন ?'

'তা-ও বটে !' বলতে গিয়ে থেমে গেলাম, হঠাৎ টেবিল থেকে পেপার-ওয়েটটা তুলে নিয়ে কিশোরীমোহন মেঝের দিকে ছুঁড়ে মারলেন। বলাই বাছল্য, তাঁর হাতের ঢিল লক্ষ্যভাই হল। চোথের নিমেবে একটা লাফ দিয়ে টিকটিকিটা মেঝে ছেডে দেওয়ালে উঠে গেল।

'এমনি ওকে মারা শক্ত।' আন্তে বলেছিলাম।

কিশোরীমোহনের চোথেম্থে তীব্র ম্বণা ও ক্রোধ সেই •সময় প্রকট হয়ে উঠেছিল। খুব অল্প সমরের জন্ম যদিও। মুথের পেশী শক্ত হয়ে উঠেছিল, নাকের ডগা কুঁচকে উঠেছিল। পরক্ষণে আমার মুথের দিকে তাকিয়ে তিনি হেদে ফেলেছিলেন।

'না, কোনোদিন আমি পারলাম না খচ্চরটাকে শেষ করতে।'

দেওয়ালের দিকে চোথ রেথে বললাম, 'কিন্তু এই বেটা যেমন এক মিনিটে পাঁচটা মাছি গিলতে পারে, আপনার সেই পাথিওয়ালা নিশ্চয় এত অল্প সময়ে এত পাথি ধরতে পারে না।'

'একটা হুটো ধরতেই ও-বেটার সারাদিন কেটে যায়।' কিশোরী উত্তর করেছিলেন, ভারপর একটু থেমে থেকে পরে বলেছিলেন, 'কিন্তু তবু হুটোর মধ্যে আশ্চর্য মিল, চেহারায় চরিত্রে। ছুটোকেই আমি সমান ঘেরা করি।'

'আমি দেখিনি লোকটাকে।'

'খুব সহজেই দেখতে পারেন, আপনিও তো মর্নিং-ওয়াক করেন। পার্কের দিকে না গিয়ে একদিন লেকের ওদিকটায় চলে যান।'

তাই গিয়েছিলাম। কিশোরীমোহন আমার নিকট প্রতিবেশী। একটা বড় ফার্মের ন্যানেজার। এখানে জারগা কিনে বাড়ি করেছেন। গাড়ি কিনেছেন। একটু প্রেসারে ভারাবেটিজে ভূগছেন বলে সকালে-বিকালে পারে হেঁটে বেজান।

তাঁর কথামতন লেকের ধারের একটা পড়ো মাঠে পাথিওয়ালাকে আমি সেদিন দেখলাম। একটা প্রকাণ্ড শিমুল গাছের একেবারে মাথার দিকের ভালে খাঁচাটা বসিয়ে দিয়ে বেশ কিছুটা দুরে একটা আতাগাছের তলায় খাসের উপর চুপ করে সে বসে আছে।

কিশোরীবাব্র ঘরে টিকটিকিটার সঙ্গে পাথিওরালার চেহারার মিলটা কোথার সঙ্গে সঙ্গেই আমার চোথে পড়ল। খুবই ছোটখাটো একটি মামুব, তেমনি রোগা কৃষ্ণ মেটেমেটে গায়ের রং, উদ্ধৃদ্ধ চূল, এবং চোথ ঘূটো অসম্ভব ফ্যাকাসে, যেন এক ফোটা রক্ত নেই।

কিশোরীবাব্র টিকটিকি সেকেণ্ডে সেকেণ্ডে পোকা-মাকড় মাছি থেয়েও শুকনো জিরজিরে হয়ে আছে। বে পরিমাণ খাচ্ছে এতদিনে বেশ তেলতেলে মোটাগোটা লাবণ্যস্কুক্ত চেহারা হওয়া উচিত ছিল ওটার।

কিন্তু পাথিওয়ালাকে দেখে আমার মনে হল নিয়মিত তুবেলা থাত জুটছে না লোকটার, হয়তো অনেক দিনই তার উপোসকাপাসে কাটছে।

একটা ভীষণ ময়লা ছেঁড়া গেঞ্জি গায়ে, পরনে জেলজেলে গামছা। আমাকে দেখে পাধীওয়ালা যেন একটু বিরক্ত হল। স্বাভাবিক।

মাঠভরা সকালের মনোরম হলদে রোদ। অগুনতি চোরকাঁটার মাখার ফডিং এসে উড়ে উড়ে বসছে, মাখার ওপর চৈত্রের নীল আকাশ, ঝিরঝির হাওয়া বইছে, উচু তুলো গাছের ভালে পাখীওয়ালার থাঁচা আর এখানে আতার ছায়ায় ফ্যাকাসে চোখ ছটো থাঁচার দিকে ধরে রেথে পাখিওয়ালা পাখির ধ্যান করছে—এই নির্জনে নিঃশব্দ ধ্যানের হুগতে আর একটি মাস্থবের আবির্ভাব তার কাছে যে খ্বই অবাঞ্চনীয়, অপ্রীতিকর ব্ঝতে আমার কট্ট হল না।

ত্বার বিরক্ত হরে আমার দিকে সে চোথ ফেরাল। তারপর আর তাকাল না। থাঁচার দিকে চোথ তুলে চুপ করে বসে রইল।

না, প্রথমটা আমার নজরে পড়েনি।

একটু মনোযোগ দিয়ে দেখতে জিনিসটা বোঝা গেল। আগে বা ভেবেছিলাম, শাঁচাটা কিন্তু মোটেই শৃক্ত নয়। ভিতরে একটা পাধি। সবৃক্ত পাতার রং। বুঝলাম টিয়া। কিচকিচ করে ডাকছিল।

হু", ডাকছিল। একলা বন্দী হয়ে আছে। নিশ্চয় একটি সন্ধী কি সন্ধিনীকে চাইছিল।

দেখলাম আমার অস্থান মিখ্যা নয়। কিচকিচ শব্দ করতে করতে দুরের একটা অব্বধ গাছ থেকে ছটো টিয়া উডে এসে শিম্লের ডালে বসল। এই ডাল

ব্বকে ঐ ভালে গেল। খাঁচার কাছে গেল। খাঁচার ভিতরের পাথিটাকে দেখল। বুঝল এটিও টিয়া, হুতরাং খুবই আপনন্ধন।

উত্ত, অন্ত খাঁচার মতন এই খাঁচার দরকা কিন্ত এক পাশে নেই, ওপরের দিকে, কাছেই উড়ে এসে বসা টিয়া ছুটো খাঁচার আশে-পাশে কতক্ষণ ঘোরাছুরি করে দরজাটরজা খুঁজে না পেরে একটু হতাশ হল, তারপর যেন বৃদ্ধি করে খাঁচাটার মাখার দিকে চলে গেল। হুঁ, এবার ভারা রাস্তা দেখতে পেল। এখন ফুকং করে ভিতরে ঢুকে পড়ে আর একটি সন্ধী কি সন্ধিনীর সঙ্গে মিলতে পারার কোনো অস্থবিধে নেই। কিন্তু দেখা গেল চট করে ছুটির একটিও ভিতরে ঢুকছে না। নিশ্চর তাদের মনে সন্দেহ ঢুকেছে, সভ্যি এটা কি আর একটা পাখির বাসা, না খাঁচাটাচা কিছু? তখনি আবার ছুটিতে নিচের দিকে নেমে এল। এই ভাল থেকে দেই ভালে উড়ে গিয়ে বসল।

কিন্তু থাঁচার পাখি তথন নতুন উৎসাহ নিয়ে তুজনকে ডাকছিল। ওরাও অবগু ডাকছিল। কিচকিচ কিচকিচ। তুলো গাছের মাথাটা শব্দে শব্দে ভরে উঠল। ভারি মজার তো। আমার চোথের পলক পড়ছিল না।

সেই সঙ্গে লক্ষ্য করলাম, আর এক জ্বোড়া চোথের পলক পড়ছে না।
শিকার ধরার আগে টিকটিকির কুতকুতে পু"তিচোধ ঘটো যেমন দ্বির হয়ে থাকে,
এখানেও ফ্যাকাসে চোধ ঘটো স্থির হয়ে আছে, এই অবস্থায় টিকটিকিটা যেমন
করে, রোগা জিরজিরে মামুষটাও খাস বন্ধ করে থেকে খাঁচাটা দেখছে। খাঁচার
মুখের দরজার সঙ্গে একটা লখা দড়ি বাঁধা। দড়ির মাথাটা একেবারে এখানে
চলে এসেছে। পাথিওয়ালার শুহাতের কাছে। আতা গাছের গুড়ির সঙ্গে

## अमित्क की शिष्टन ?

ভিতরের পাধি ক্রমাগত ভাকছিল, থাঁচার গাঁড়ের ওপর উঠে নাচানাচি করছিল, ওপরের দিকে বার বার গলাটা ঠোঁটটা তুলে ধরছিল, খেন ওদের ত্বনকে ইন্ধিত করছিল ঐ তো দরজা, ঐ তো ভিতরে ঢোকার পথ, এসো চলে এসো, আমার মতন তোমাদের গলার হব, চোথ ঠোঁট, নাক, হল্দ পা সবুজ্ব পাথা ভব কি, চলে এসো—মিলেমিশে থাকা বাবে।

তাই, কিশোরীবাব্ব দেওয়ালের টিকটিকিটাকেও দেখেছিলাম, সব সময় শিকারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে না, ছুটে যায় না, কখনও কখনও সামনের দিকের কদর্য রোগা লিকলিকে পা ছুটো একটু একটু করে নড়তে থাকে, চোরের মতন সম্বর্গণে একটু একটু করে সে এগোয়, আবার স্থির হুয়ে দাঁড়ায়, আবার এক সময় পা তুটো নড়ে ওঠে। আবার সে এগোয়। পাথিওয়ালার কালো কিটকিটে শিরা বেরিয়ে পড়া হাত হুটো তাই করছিল, একবার দড়ির দিকে অগ্রসর হচ্ছে, আবার থেমে যাচেছ।

ছ", থাঁচার পাখি ক্রমাগত ডাকছিল।

যেন ওদের ছ্জনের একজন আব লোভ সামলাতে পারল না। ঐ ভাল থেকে নাচতে নাচতে এই ভালে চলে এলো। ওর ভাক শুনে এ ভাকল। তারপর আর খিধা নেই, শহা নেই। খাঁচার ওপরে উঠে গিয়ে বনের পাখি দরজার দিকে গলাটা বাভিরে দিল, ঠোঁটটা ভিতরে নিয়ে গেল, একটা পা, পাখিওয়ালার খাস পডছে না, ফ্যাকাসে চোথের পাতা নডছে না—দভির ওপর হাত রেখেছে, তার তুর্বল হাতটা কাঁপছে, আর একট্, আর একটা পা ভিতরে ঢোকালেই হয়ে গেল, এখান থেকে পাখিওয়ালা দভির বাঁধন ঢিলে কয়ে দেবে। টুক কয়ে খাঁচার মুখটি বদ্ধ হয়ে যাবে।

একটা দাংঘাতিক মৃহুর্ত !

(यन कि इत्त, कि इत्त ना वना यात्रह ना।

একটা চাপা উত্তেজনা নিয়ে শিমুলগাছের মাথাটা দেখছিলাম।

না:, বনের পাথি থাঁচার ভিতর থেকে গলাটা সরিয়ে আনল, পাটা তুলে আনল। সে বুঝে গেছে, এটা আদৌ পাথির বাসা নয়, মামুবের তৈরী থাঁচা। ভিতরে একটা পোষা টিয়াকে বসিয়ে রেখেছে, বনের আরও তুটো একটা টিয়াকে ভেতরে টেনে আনার চমৎকার ফাঁদ।

পাথিওয়ালার পাথি ধরার কৌশলটির মনে মনে আমি তারিফ না করে পারিনি।
কিন্তু কোথায়, টিয়া তুটো কিচকিচ শব্দ করতে করতে শিমূল গাছ ছেডে
আবার দুরের সেই অখথ গাছটার দিকে উডে গেল।

'শালা!' পাথিওয়ালা দডি থেকে হাত তুটো দরিয়ে আনল। একটা বড় শ্বাস ফেলল। ঘাদের ওপর একদলা থুখু ফেলল।

'পারলে না ধরতে।' আমি আন্তে বললাম।

সহজে কি ধরা দেয়—চালাক হয়ে গেছে।' মুখটা কালো করে পাধিওয়ালা উদ্ভৱ করল। চুপ থেকে দ্বের অখখ গাছটা দেখল। তারপর আমার দিকে চোখ ফেরাল। 'বেবাক ত্নিয়া চালাক হয়ে গেছে—পাথিফাধি আর বাদ যাবে কেন?'।

খুব হতাশ হয়েছে পাথিওয়ালা ব্রুতে পারলাম।
'কাল ধরা পড়েছিল কি এক আধটা ?'

'নাঃ।' পাথিওয়ালা মাধা নাড়ল। 'আজ তিনদিন ধরে এই চলেছে। একটা তুটো উড়ে এসে গাছে বসে ঠিকই, দেখেশুনে ভাবার সরে যায়।'

উত্ত, তথনি চিস্তা করলাম, কিশোরীমোহনের ঘরের সেই কুদে শয়ভানটির কাছে এই মানুষটা কিছু না। শিশু। বতটা সময় আমি এখানে দাঁড়িরে আছি অস্তত কুডিটা মাছি বা পোকা থেয়ে সে শেষ করত। আর এই হতভাগা তিন-দিনেও একটা পাথি শিকার করতে পারছে না।

ভবে কিনা চেহারার দিক থেকে চরিত্রের দিক থেকে, কিশোরীবাবু যেমন বলেছিলেন ত্টিরই যে কিছুটা মিল আছে, পুরোপুরি অস্বীকার করতে পারছিলাম না। খাঁচার দডিটা ধরে রাখার সময় ফ্যাকানে চোথ ত্টোর মধ্যে একটা তৃষ্টামি একটা কপটভা ওত পেতে ছিল না?

'দরকার কি তবে এভাবে সারাদিন গাছতলায় বসে থেকে।' গলা পরিষ্কার করে বললাম, 'তাছাডা জিনিসটা খুব ভালও না, পাখিটাখি ধরা, আমার তো মনে হয় অক্ত কোনো কাজটাজ করলে ভাল হত।'

পাখিওয়ালা চুপ করে ওনল।

নিজের কানেই কথাটা কেমন বেখাপ্পা শোনাল। যেন মানুষটাকে আমি নীতি উপদেশ দিচ্ছি। পাখি ধরাই যদি তার পেশা হয় অন্ত কাদ্ধ সে করবে কেন, পারবেই বা কেন!

'হু, কথাটা বাবু বলেছেন ঠিকই, ও একটা জীব, জীবকে থাঁচার আটকে রাথা ঠিক্না।' আমার দিকে চোথ তুলে পাথিওয়ালা মাথা ঝাঁকাল। তারপর বড একটা নিখাস ফেলল। 'তবে কিনা আমার এই ব্যবসা ছিল না।'

'কি করতে আগে ?' কৌতুহল হল।

'কারখানার কান্ধ ছিল, কারখানা বন্ধ হয়ে বেকার হলাম।'

'আর কোনো কাজ জুটল না ?'

'না:।' ঘাসের ওপর আর একদলা খুখু ছিটিয়ে পাখিওয়ালা কানের পিছন থেকে একটা পোড়া বিড়ি টেনে আনল। 'বাবুর কাছে আগুন আছে?'

'না ভাই, আমি বিড়ি সিগারেট খাই না।'

'হু', কারথানার কান্ধ গিয়ে বেকার হয়ে তথন আর করি কি, বিনা পু'ন্ধির ব্যবসা, গাচের মাধার একটা খাঁচা বসিয়ে রেখেপাধি বরতে লেগে গেলাম।' লোকটা হাসল । 'কিন্তু পাথিরা তো ভোমার থাঁচার চুকছে না।' আমি পান্টা হাসলাম। 'ঐ যে বললাম বারু,—পাথিওয়ালা সঙ্গে সঙ্গের হয়ে গেল। 'ত্নিরার সব বেটা চালাক বনে গেছে, ওরা কি আর বাদ থাকবে—পয়লা পয়লা শিকার ভালই কুটছিল। আজ ক'টা দিন একটা পাথি ধরা পড়ছে না।'

'তবে কি অন্ত কোথাও গিয়ে থাঁচা বসাবে ?'

'নাঃ, এ আর পোষায় না, এই ব্যবদা একেবারে ছাড়তে হবে।'

'তাই ভাল।' খুশি হয়ে ঘাড় নেড়ে বললাম, 'ষন্ত একটা কাছটাজ যদি ছুটিয়ে নিতে পার—ভাছাড়া পাধি ধরাটা—' কথাটা আর শেষ করলাম না, আন্তে আন্তে মাঠ ছেড়ে রান্তায় উঠে এলাম। তথন কিলোরীবাবুর সন্দে দেখা। তিনি সবে বেড়াতে বেরিয়েছেন। বেলা করে প্রাভন্তমণ তাঁর পোষায়। নিজের গাড়ি আছে। অফিসে লেট হবার ভয় নেই। আমাকে ট্রামে বাসে ঝুলে ঝুলে অফিস করতে যেতে হয়।

ক'দিন আর কিশোরীবার্র বৈঠকথানার যাওরা হয়নি। যেন সেই মাঠে পাখি-ওয়ালাকেও আর দেখতাম না।

এক রবিবার সকালে কিশোরীমোহনের বসবার ঘরে চুকতেই তিনি ২ৈ-হৈ করে উঠলেন। সমাদর করে বসালেন। 'কি ব্যাপার! দেখতেই পাচ্ছি না ?'

'কাজেকর্মে আসতে পারিনি। তারপর, আপনি কেমন আছেন বলুন ?'

'ভাল।' কিশোরীবাবু আমার দিকে সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে দিলেন। 'সিগারেট থান।'

সিগারেট ধরিয়ে এদিক-ওদিক দেখছিলাম। আরও ত্টো নতুন সোফা কেনা হয়েছে। টেবিলের ফুলদানিতে এতবড় একটা গন্ধরাজের তোড়া। পয়সাওরালা মাসুষ, ভাবলাম, তাঁকেই এসব শোভা পার। ফুল এবং সোফা দেখা শেষ করে ঘরের মেঝেটা দেখলাম, ভারপর দেওয়ালের দিকে চোধ রাখলাম।

কিশোরীবাব্ আমার মুথের দিকে তাকিয়ে অল্ল অল্ল হাসছিলেন।

'আপনি কিছু খুঁজছেন নিশ্চয়ই ?'

'হু', কিশোরীবাব্র চোথের দিকে তাকালাম। 'আপনার ঘরের সেই ক্ষ্দে শয়তানটাকে কিন্তু আৰু দেখছি না।'

কিশোরীবাবু এবারে হো-হো করে হেসে উঠলেন। 'আমি বুঝতে পেরেছি, আপনার তাকান দেখেই ধরে ফেলেছি আপনি কাকে খুক্তছেন।'

'কোখাৰ গেল ওটা ?'

'শেষ হয়েছে, আপনা থেকেই শেষ হল।' কিশোরীবার সোফার পিঠে হেলান দিয়ে আরাম করে বদলেন। 'পেপার-ওয়েট ছুড়ে কট করে আমাকে আর মারতে হল না।'

আমি তাঁর চোথত্টো দেখছিলাম। কিশোরীবারু বললেন, 'কাল শনিবার ব্ঝেছেন, অফিন থেকে।ফরে ঘরে ঢুকভেই পায়ের নিচে কাঁাক করে একটা শব্দ ভানলাম। কি ব্যাপার ? তাকিয়ে দেখি আমার জুতোর চাপে বেটা চেপটা হয়ে গেল।'

'থ্ব মন দিয়ে মাছি থাচ্ছিল আর কি।' আমি হাসলাম। 'কাল আর অশ্র কোনদিকেই ওর চোথকান ছিল না।'

'তার মানে পাপী এভাবেই একদিন শেষ হয়, পাপের বেতন মৃত্যু, আপনি জানেন তো।' কিশোরীমোহন গম্ভীর হয়ে বললেন। আমি শব্দ না করে ঘাড় কাত করলাম।

'ভাল কথা মনে পড়ল।' কিশোরীবাবু একটু উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। সেদিন তো আপনি পাথিওয়ালাকে দেখলেন, তার পরে কি আর লোকটাকে দেখেছিলেন ?'

'না।' একটু থেমে থেকে বলসাম, আর কিন্তু তাকে আমি ওই মাঠে দোখনি আমার মনে হয় পাথিধরা সে ছেড়ে দিয়েছে।'

'হুঁ, মনে হয় ছেড়েই দিয়েছিল, অন্ত ব্যবদা ধরেছিল—আপান শুনে অবাক হবেন, এই শয়তানও এভাবেই শেষ হয়েছে।'

'কি রকম ?' চোথহুটো রাভিমত ছোট করে ফেললাম। কিশোরীমোহন পিঠ টান করে সোজা হয়ে বসলেন।

'এটা গেছে শনিবার দিন, ওটা গেল মন্ধলবার বিকেলে। শুন্থন মন্ধা, অফিস সেরে গ্রে স্ট্রাটে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে আমি গাড়ি নিয়ে রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট ধরো বাড়ি ফিরছি, হু', প্রায় মানিকতলা পোলের কাছে এসে গেছি, হুঠাৎ একটা হৈ-হৈ শব্দ কানে এল, ঠিক ব্রুতে পারলাম না, এমন হল্লা টিৎকার অবশু কলকাতা শহরে লেগেই আছে, ফাকা রান্থা পেয়ে বেশ একটু স্পীড নিয়েই আমি গাড়ি চালাছিলাম। চিৎকারটার সঙ্গে সলেই দেখলাম একটা লোক, যেন পাশের কোন গলির ভিতর থেকে বেরিয়ে ছুটতে ছুটতে পড়বি তো পড় একেবারে আমার গাড়ির সামনে, সঙ্গে সঙ্গে ব্রুক করেছিলাম কিন্তু ততক্ষণে—'

'চাপা পড়ল লোকটা ?'

কিশোরীবাবু মাখা ঝাঁকালেন।

'প্রার দশগন্ধ দূরে গিয়ে গাড়িটা দাঁড়াল, দরক্ষা খুলে নেমে এলে দেখলাম, সেই বেটা পাখিওয়ালা।'

'এভাবে ছুটছিল কেন ?'

'ঐ যে, গলির ভেতর কাদের বাড়িতে চুরি করতে গিয়েছিল, টের পেয়ে পেছন থেকে পাড়ার মাহুব তাড়া করল, ধরা পড়ার ভয়ে উল্ল্কটা ছুটছিল, যদি রাস্তা ক্রশ করার চেষ্টা না করে রাস্তার কিনারা ধরে বেটা ছুটত তো আর যাই হোক, গাড়ির তলায় চাপা পড়ে মরত না।' কিশোরীবাবু সামান্ত হাসলেন।

'তা তো বটেই !' একটু থেমে থেকে বললাম, 'সঙ্গে সঙ্গে খুব ভিড় জ্বমে গেল নিশ্চরই ?'

'তা আর বলতে, কলকাতার রাস্তা, একটা লোককে চাপা দিয়েছি, আমার কেবল ভয় এবার আমায় ধরে সব ঠেঙাবে, গাড়িটাও নষ্ট করবে, কিন্তু সবাই তথন বলাবলি করছিল, বেটা চোর, চুরি করে পালাচ্ছিল, আমার কোনো দোষ নেই, আমি তো সঙ্গে ব্রেকও কবেছিলাম, না এই ভন্তলোকের কোনো দোষ নেই, রাস্কেলটা যদি ধরা পড়ার ভরে চোথ বুজে ছুটতে গিয়ে একটা চলন্ত গাড়ির নিচে চলে যায় তো এর জন্ম কেউ দায়ী নয়—'

'তারপর ?'

'আমি অবগ্র তথনি বেটাকে আমার গাড়িতে তুলে নিয়ে হাসপাতালে ছুটলাম। কিন্তু বাঁচল না।'

'পাথি ধরা ছেড়ে দিয়ে পেটের দায়ে লোকটা চুরি করতে শুরু করেছিল।' বিভবিড় করে বল্লাম।

'থুব গরম পড়েছে।' কিশোরীমোহন আবার সোফায় হেলান দিয়ে বসলেন। আমি জানালার বাইরের আকাশটা দেখলাম।

'চৈত্ৰ মাস, বৃষ্টি নেই।'

'বাজারে যান-টান ?'

আবহাওয়া থেকে কিশোরীবাবু বান্ধারে চলে গেলেন।

'ৰাই বই কি, বেতে হয়।' আত্তে বললাম, 'মাছ আনাজ—সবই বে অগ্নিমুল্য।'

'ভা আর বদতে, দাঁড়ান আপনাকে একটা জিনিদ দেখাছি, আমি নিজে বড়

একটা বাজারে যাই না, আজ ইচ্ছে হল, রবিবার, চাকরটাকে দলে নিয়ে একটু খুরে এলাম।—হরিহর। 'কিশোরীমোহন তাঁর চাকরকে ডাকলেন।

হরিহর পিছনের দরজায় উকি দিতে কিশোরীবাবু বললেন, 'বাবুকে মাছটা এনে দেখা।'

আমি ভাবলাম একটা আন্ত কাতল-রুই এনে তাঁর চাকর আমার সামনে হাজির করবে। হরিহর ত্ হাতে একটা প্রকাণ্ড গামলা ধরে নিয়ে এল। দেখলাম গামলা ভরতি কালো চকচকে মোট। মোটা মাগুর মাছ। এক একটা মাছ এক হাতেরও বেশি লম্বা।

'বাঃ, বেশ বড় মাগুর পেয়েছেন তো! সব কটাই খুব পুষ্ট—এত বড় মাগুর আমাদের এ-বাজারে আসে না।'

আমার কথা শুনে কিশোরীবারু হাসলেন।

'ঐ যে অগ্নিমূল্য বললেন, বারো টাকা কেন্দ্রি নিয়েছে বেটা, একটা আধুলি ছাডল না।'

'তা হলেও বেশ মাছ হয়েছে।' ষেন কিশোরীবাবুকে থূশি করতে বললাম, 'একদকে অনেক মাছ নিয়ে এসেছেন দেখছি।'

'ছ, এবেলা চারটে খাব ওবেলা চারটে।' কিশোরীমোহনের চোখনুটো বড় হয়ে উঠল। 'অন্ত কিছুই তো থেতে পারি না, প্রেসার, ডারবেটিস ছ্টোই আছে, জ্যান্ত মাগুরের ঝোল আর চাটি ভাত, একবেলা ভাত একবেলা কটি, গুনে দেখলাম ত্রিশটা মাছ রয়েছে, বাড়িতে বলে দিয়েছি, এই মাছের ভাগ আর কেউ পাবে না—আমার একলার তিন চারদিন বেশ চলে যাবে, কি বলেন?'

'তা চলবে।' মাথাটা ঈষৎ নাড়লাম। মানুষ্টার চোথ তুটো দেখতে সামার ভয় করছিল।

## ডলি মলি, বসস্তকাল ও টি মজুমদার

আপনারা তাকে দেখেন নি? নিশ্চয় দেখেছেন। কলকাতার রান্ডায়-ঘাটে হরদম থারা চলাফেরা করেন ট্রামে-বাসে ঘোরাঘুরি করেন তাঁদের কথাই বলচি, যারা ঘরকুনো তাঁদের কথা এখানে ওঠেনা, তাঁরা এই শহরের অনেক কিছুই দেখেন না, দেখতে চানও না। কিন্তু আপনারা যাঁরা কাজে কর্মে সর্বদা বাডি থেকে বেরোচ্ছেন, কোনো না কোনো সময়, এই রাস্তায় সেই রাস্তায় কি এই ট্রামে সেই বাসে টি মজুমদারকে দেখে থাকবেন। দেখতে হবেই। কেউ কেউ হয়তো মি: মজুমদার বলে তাকে চেনেন জানেন। বা মজুমদারবাবু। কাউকে কাউকে মজুমদারমশাই ডাকতেও শোনা যায়। মামুষটা যে অসাধারণ কিছু তা নয়। বরং উন্টো। খুবই সাধারণ। আর পাঁচটি বান্ধালী ভদ্রলোকের মতন মাঝারি মাপের চেহারা। পোশাক-আশাকও সাদাসিধে। শার্ট ট্রাউজারস বেল্টের জুতো, শীতকালে গায়ে একটা কোট এবং আরও বেশী ঠাণ্ডা পড়লে গলায় মাফলার, তার অতিরিক্ত কিছু না। তবে যেটা তার নিত্য সঙ্গী, শীতে গ্রীমে রোদে বর্ষায় সারাক্ষণ হাতে ঝুলছে, একটা অ্যাটাচি কেন। কালো রং চারধারে সোওয়া ইঞ্চি দেড় ইঞ্চি চওড়া সাদা বর্ডার। অনেকের হাতেই এই জিনিস দেখতে পাবেন। কিন্তু আটাচি এখানে বড কথা নয়, আসল হল মামুষটা, টি মজ্যদার – এই শহরে আপনারা চলাফেরা করেন অথচ মজ্যদারকে দেখেন নি-হতেই পারে না, তা হলে বলতে হয় ময়দানের মন্তমেন্ট, বিড্লা প্ল্যানেট্যারিয়ামের বেঁটে গম্বন্ধ, হাওড়ার পোল, শেয়ালদার মোড়ের গাড়িঘোড়া ও মারুবের অকথ্য ভিড, এ জি অফিদের লাল বাড়ি, টালার ট্যান্ধ হ্যারিসন রোডের মহেন্দ্র কি লন্দ্রীকান্তর ছাতার দোকান ইত্যাদি কিছুই আপনাদের চোথে পড়ে না। চোথ থেকেও আপনারা অন্ধ।

তা কি হয় ! সাদা বর্ডার দেওয়া কালো রঙের অ্যাটাচিটা হাতে ঝুলিয়ে টি
মজুমদার মূর্ত্ মূহ আপনাদের সামনে পড়ে যাচছে। এই দেখলেন বাস থেকে
নামছে, এই দেখলেন ভক্ষণি ছুটে একটা দ্রীম ধরছে, দ্রীমটা যদি ধরতে না পারল
সঙ্গে সঙ্গে একটা রিকশা ভেকে ভাতেই চেপে বসল। হয়তো তথন মূষলধারে

বৃত্তি, হয়ভো ট্রামেনিচেপে কাছাকাছি কোণাও যাবার কথা, ভিড়ের দক্ষণ উঠতে না পেরে, বলা যায় না মজ্মদার হয়ভো হেঁটেই যেখানে যাবার সোজা চলে যেত, বৃত্তির জন্ম তা আর সম্ভব হল না বলে রিকশা, হয়ভো দেখছেন বাদলার জন্ম ক'দিন ধরেই তার কাঁধে একটা ছাই রঙের বর্ষাতিও ঝুলছে। কিন্তু কুকুর বেডালের ফোঁসানি নিয়ে বৃত্তি শুক্ত হলে বর্ষাতি করবে কি। ক' ফোঁটা জল আটকাবে!

তা না হলে অনেক দিন অনেক সময় থটথটে রোদ্ধুরের তুপুরেও টি মন্তুমদার আ্যাটাচি হাতে ধর্মতলার ফুটপাথ ধরে হাঁটছে কি হাতিবাগান বাজারের কাছে বাস থেকে নেমে গ্রে স্ট্রীটের দিকে এগোচ্ছে বা হরিশ মুথাজি রোডের এক সারি নোনা-ধরা পুরোনো বাডির সাঁতসেঁতে ছায়া ধরে বড় বড় পা ফেলে ওদিককার কোনো মেডিকেল স্টোর্স — ওষ্ধের দোকানের দিকে এগিয়ে যাছে। এই দৃশ্য আপনারা অনেক দেখেছেন।

এটা বরাবরের দৃষ্য। কুড়ি বছর ধরে এই এক ছবি।

কথনও ধর্মতলায়, কথনও হাতিবাগানের মোড়ে, কথনও হরিশ মুখাজি রোডে। বা শহরের আর কোনো রাস্তায়। বা বাসে করে আপনারা নার-কেলডাঙ্গার দিকে যাঁচ্ছেন, দেখলেন রাজাবাজারের মোড়ে লাফিয়ে কেউ গাড়িতে উঠল! ভিড়ের জন্ম প্রথমটা নজরে পড়ল না, ভিড় কমে গেলে পরিষ্কার দেখতে পেলেন কোণার দিকের একটা সীটে অ্যাটাচিটা কোলের কাছে ধরে রেখে চুপ করে টি মজুমদার বসে।

## ছ", গম্ভীর। চিরকাল একরকম।

তবে কুডি বছর আগের চেহারা এখন থাকবে কেন! সেদিন মুখটা একটু গোলগাল ছিল। ময়লা রং। তা হলেও সেদিন গায়ের চামড়ায় একটা তেজী চকচকে ভাব ছিল। আন্ধ যেটা একেবারে নেই। কেমন ধ্দর ধ্দর দেখায়। মাথার চুল কমে গেছে তো বটেই, যেন আন্তে আন্তে একটা টাক দেখা দিতে আরম্ভ করেছে, গাল তুটো বসে গেছে, কপালের তু' পাশে তুটো রগ কেগে উঠেছে।

সেদিন যদি কুড়ি-একুশ বয়স ছিল মজুমদারের, আজ চল্লিশ-বিয়াল্লিশ হয়েছে

এবং এই বয়সে যে একজন বান্ধালীর এই চেহারাই দাঁড়াবে এটা আপনারা স্বাই আশা করতে পারেন। কাঁথের হাড় হুটো উচু হরে উঠেছে, ঘাড়টা সামনের দিকে সামাশ্র ঝুঁকে পড়েছে। যে জন্ম চোখে মুখে একটা ক্লান্তির, অবসন্নতার ছাপ এবং সময় সময় তা বেশ প্রকট হয়ে ওঠে।

তা বলে মামুষটা কি বদলে গেছে! সেই কাঠামো, সেই তাকান, হাঁটা চলা—কুড়ি বছর আগে যেভাবে ছুটে এসে ট্রাম ধরত, হাতল ঝুলে খেভাবে বাস থেকে নামত—সব একরকম আছে।

বা একটা স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে বাসের জক্ত অপেক্ষা করা আজও মিনিটের পর মিনিট হরতো কথনও আধ্ঘণ্টা পঁরতাল্লিশ মিনিট পার হয়ে যায়, দেখা গেল টি মজুমদার একভাবে বাসের জক্ত দাঁড়িয়ে। যথন অধৈর্ব হয়ে উঠছে ধারে কাছের দোকান থেকে নিগারেট কিনে ধরিয়ে নিচ্ছে। কুড়ি বছর আগেও তাই করভ না ? যদি আপনারা কেউ সেখানে উপস্থিত থাকেন, বলা যায় না, হয়তো দেখবেন আপনার প্রায় গা বেঁষেই মাজুমটা দাঁড়িয়ে, তথন একটু লক্ষ্য করলেই মজুমদারের বা কপালের কাটা দাগটা আপনার চোথে পড়বে।

আপনার তথন মনে হবে কুড়ি বছর কেন, তারও আট-দশ বছর আগে অর্থাৎ মজুমদারের বয়স যথন ন-দশ তথন থেকেই বুঝি কপালের ঐ দাগটা।

এটা হয়। কিছু কিছু কাটা ও ক্ষতের চিহ্ন আমাদের শরীরে চিরকালের মতন থেকে যায়, কোনোদিনই মেলাতে চায় না, বরং বয়স বাড়ার সঙ্গে দাগটাও যেন বড় হতে থাকে, বুড়ো হতে থাকে।

ই্যা, বাস-স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে মাসুষটাকে দেখছেন, সেই পুরোনো ক্ষতিছে না তার জ্বামা জুতো হাতের এ্যাটাচি দাঁডাবার ভঙ্গি বিরল হয়ে আসা মাধার চূল, কক্ষ হয়ে আসা গায়ের চামড়া ও একটানা কুড়ি বছর শীতে গ্রীমে বর্ষায় হেমস্ত ছুটোছুটির দক্ষণ বিয়াল্লিশে পা দিয়ে একটা শরীরে একটা মনে যে পরিমাণ ক্লান্তি বিবাদ তিক্রতা নৈরাশ্য ও ভঞ্জতা-বোধ জ্মতে পারে, তার সব কিছুই একটু একটু করে আপনার চোথে পড়ছে, কিন্তু তারপর ?

যেহেতু আপনার বাদ এসে গেল, তাড়াছড়ো করে গাড়িতে উঠে পড়লেন অথবা আপনার আগেই নির্দিষ্ট বাদথানা পেয়ে টি মছুম্দার চলে গেল—সঙ্গে সঙ্গে কি আপনি মান্ত্রটাকে ভূলে গেলেন? আপনার মন থেকে মুর্ভিটা মুছে গেল?

কডকণ ? ক'দিন ?

হয়তো আর এক তুপুরে ক্রিক-রো ধরে যাচ্ছেন, আপনি তথন রিকশার, দেখলেন ওদিকের শ্রীতুর্গা মেডিকেল হল নামে একটা ওযুধের লোকান খেকেটি মুজুমদার বেরিয়ে আসছে। অথবা এক বিকেলে গ্যাস স্ট্রীটের ফুটপাথ ধরে ইটিছেন, আপনার চোথে পড়ল সেই একই ব্যক্তি। টি মজুমদার। এই মাত্র ইস্টার্ন ড্রাগ হাউদ নামে আর একটা ওষ্ধের দোকানে ঢুকে পড়ল।

হয়তো ইতিমধ্যে আপনি বুনে গেছেন কোনো ওষ্ধ কোম্পানীর চাকরি মানুষ্টার। ওষ্ধের স্যাম্পল নিয়ে মজুনবারকে দোকানে দোকানে চুঁ মারতে হয়। হাতের ব্যাগটার নানা ওষ্ধের ফাইল ক্যাপঞ্ল, ট্যাবলেট ও কাগজপত্রে ঠাসা। যে জন্ম সর্বদা ওটা সঙ্কে।

যাই হোক আর একদিন, ঝিরঝির বৃষ্টি পডছে তথন ঠিক সন্ধাে, ধর্মতলার একটা চায়ের দােকানে বসে আপনি হয়তে। চা থাচ্ছেন, আন্তে আন্তে একজন ভিতরে ঢুকল, চােথ তুলে দেখলেন সেই চেহারা, হাত থেকে আাটা চিটা নামিয়ে ভেজা বর্ষাভিটা গুটিয়ে নিয়ে টি মছ্মদার উল্টো-দিকের একটা চেয়ারে বসল।

অস্বাভাবিক কিছু না, দোকানে ভিড় থাকা সত্ত্বেও মন্ত্র্মদারের সঙ্গে আপনার এক সময় চোথাচোথি হয়ে যাবে। তারপর ? আপনি কি আগ বাড়িয়ে তার সঙ্গে কথা বলবেন ? সেই সদিচ্ছা আপনার হবে ? আমার মনে হয় না। আমরা — আমি আপনি য়হ্ মধ্ রাম শ্রাম সবাই, এ-য়্গে যারা জ্বলেছি, ভয়ানক স্বার্থ-পর, ভীয়ন-রকম আত্মকেন্দ্রিক য়ে! একটা মারাত্মক ব্যাধি বলতে পারেন এবং সংক্রোমক বটে। আমরা সকলেই এই রোগে সংক্রামিত। হাজার দিন একটা মান্ত্র্যকে এথানে-সেথানে দেখছি, কিছু যেহেত্ সাক্ষাৎ পরিচয় নেই সেই কারণে গায়ে পড়ে ভার সঙ্গে কথা বলি না, কি জানি ষদি আমাদের আত্মসন্মান করে যায়।

অথচ দেদিন মাণিকতলার মোড়ে আপনাদের ত্জনের প্রায় মুখোমুখি দেখা। আর একদিন, ধরুন না গড়িয়াহাটের বাস স্ট্যাণ্ডে অন্তত কুডি মিনিট মাত্রটের পাশে দাড়িয়ে আপনিও বাসের জন্ম অপেকা করছিলেন। ঠিক তার পরদিনই মাবার গ্যাস স্থীটে দেখা।

এখন এই চায়ের দোকানে। আপনার সামনে মান্ন্রটা বদে। কিন্তু চোধা-চোধি হল কি অমনি আপনি মৃথটা ঘুরিয়ে নিলেন। অথবা যেন দেখেও দেখছেন না। বা এমন চোথে তাকাচ্ছেন বেমন রাস্তার ট্রাম বাদ দমকল আ্যাম্বলেন্দ ট্রাফিক পুলিস ভিকিরি কি হিপি দেখলে নিস্পৃহ নিরাসক্ত দৃষ্টি নিয়ে আমরা এক-আধবার তাকাই, তারপর অন্যদিকে চোখটা বুরিয়ে নেই।

সজ্যি কি মামুষটা রান্তার ট্রাম বাস দমকল হিপি ভিকিরির পর্যায়ে পড়ে ?

বেহেতু সারাদিন একটা অ্যাটাচি হাতে ঝুলিরে এই রান্তার সেই রান্তার, এই ট্রামে সেই বাসে ঘোরাঘুরি করছে? পোশাক-আশাকের চটক নেই? নিভাস্তই আটপোরে সাদাসিধে চেহারা?

তা হলে ভিড়টা কমতে দিন। নির্জনতার মধ্যে মজুমদারকে দেখুন। জানি, সঙ্গে সঙ্গে আপনারা মাথা নাডবেন। কলকাতা শহরে কথনও ভিড কমে না, না সকালে না তুপুরে না রাত্রে। আর এ তো চায়ের দোকান। তা-ও আবার ধর্মতলার মতন জায়গা। কথায় বলে মানুহের মাথা মানুহের থায়।

অস্বীকার করব্না। সেদিন এমন থটখটে বোদের তুপুরেও ক্রিকরো'র মন্তন নিরিবিলি রান্থাটা চোথের নিমেষে লোকারণ্য হয়ে ওঠে! ওদিকের কোন্ বন্তিতে আগুন লেগেছিল। আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গে ওই তল্লাটের অবস্থাটা কী দাঁড়ায় আপনি স্বচক্ষে যদি দেখতেন। দশটা দমকল ছুটে এসেছিল। পাডার মান্ত্র্য তো বটেই, যেন বেপাডা থেকেও দশ হাজারের বেশি লোক হুড়মুড করে গলির মধ্যে ঢুকে পড়ে। সেই সঙ্গে হাজারগণ্ডা চোর-ছাাচড, গুণ্ডা বদমাশ। আর তাদের শায়েন্তা করতে চোথে চোথে রাখতে পুলিস, পুলিসের পেছনে এক দঙ্গল এন দি দি।

একটা খোলার ঘরে এক টুখানি আগুন। তা হলে হবে কি, এই শহরের যা দল্পর, অদরকারেও এমন হৈ-চৈ বেধে যায়, আবার দেখবেন দরকারের সময় কেউ কোথাও নেই, আগুন লেগে বা বসস্থ-টসন্ত লেগে চ্পিচ্পি গোটা পাডাটাই সাফ হয়ে গেল। মাছিটাও টের পেলে না।

না, সেদিনের ক্রিক রোর সেই জঘন্ত ভিড ও গোলমাল এমনভাবে শামাদের চন্দ্রনের মাঝখানে এসে ঝাপিয়ে পডল শার্টপ্যাণ্ট পরা, মাথায় চোটখাট টাক, সাডে গাঁচ ফুট লম্বা ময়লা চেহারার মানুষ্টি কোথায় যে হারিয়ে গেল! মজুম্দারকে আর খুঁজেই পাওয়া গেল না।

বাস-স্ট্যাণ্ডে? সেখানেও ষথেষ্ট ভিড ছিল। অবশ্য আগুন লাগার ভিড না। আমি আবার সেই গডিয়াহাট বাস-স্ট্যাণ্ডের কথা বলছি। প্রায় বিশ মিনিটের মতন গা বেঁষাবেঁষি হয়ে গাডিয়ে বাসের জন্ম আপনারা ছজন সেদিন অপেক্ষা করসেন। এটা কম কথা হল! খুবই কাছাকাছি এসে ছিলেন একজন আর একজনের। কিন্তু তাতে বিশেষ কাজ হয়েছিল কি? এভাবে একটা মামুষকে দেখা হয় না। সম্ভব না। বলছি এই জন্ম, আপনার মন তথন চঞ্চল ছিল। বাসের চিন্তায় সেকেণ্ডে সেকেণ্ডে আপনি নার্ভাস হয়ে পড়ছিলেন।

মনে রাখবেন এই অন্থিরতা, এই ত্রাসও আমাদের শহরে মাহুষের আর এক ছশ্চিকিৎস্য ব্যাধি। বাস-স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে একবার যদি টি মজুমদারকে দেখতে আপনি ঘাড় ঘুরিয়েছেন পর মুহূর্তে বাসের ত্র্ভাবনার অন্তত্ত দশবার আপনাকে রাস্তার দিকে তাকাতে হয়েছে। আরও বেশি। এ অবস্থায় কি করে একট। মাহুষকে ভাল করে দেখা যায় বা বোঝা যায় বলুন।

এই জন্ম আমরা শহরের মান্ন্য পরস্পারের থ্ব কাচ্চে এদেও অপরিচিত থেকে যাই। বাস-স্ট্যাণ্ডে কেন, বাসের ভিতর একজন আপনার কাঁধের ওপর কন্ন্ইয়ের ভর রেথে দিব্যি দাঁভিয়ে থাকে না! সেথানে তৃজনের মধ্যে, কি বলব, সমুদ্রবং ব্যবধান কথনও ঘোচে কি? কারো সঙ্গে কারো মৌথিক পরিচয়টাও হয় না। আমরা হতে দেই না। বরং উলটো ঝগড়া কবে বাস থেকে নেমে পড়ি।

কাজেই টি মন্ত্র্মদারকে দেখতে হলে জানতে হলে আপনাকে ভিডের বাইবে বেতে হয়। শহরের রাস্তায় হবে না। শহর থেকে দ্রে, অস্তত কিছুটা দ্রে, মনে করুন জায়গাটার নাম বাঁশদ্রোণী, কাজে বা অকাজে—যে কারণে হোক আপনি হঠাৎ এক দিন সেখানে গিয়ে হাজির। এভাবে কোন না কোন সময় শহর পেরিয়ে আমরা কি কলকাতার প্রায় কাছাকাছি কোনো নির্জন জায়গায় যাই না! বামনগাছি হতে পারে। বেডাচাঁপা হতে দোষ কি। হংডো কাঁচা মাটির রাম্ভা ধরে আপনি ইটিছেন। একটা মাতৃষ চোথে পডছে না। রাম্ভার ছ্ধারে বাঁশ ও বাসকের ঘন জঙ্গল। ছপ্রবেলা ঝি ঝি ডাকে ঘূঘু ডাকে। শেয়ালের ডাকও আপনার কানে আসতে পারে। আর টের পাবেন গাছের কিপাতা ও বুনো লতার অপূর্ব গন্ধ। আপনি কবি হলে দারুণ উত্তেজনা পাবেন, শিহরণ জ্বাগবে মনে।

त्म मव जालाना वराशांत्र यनि ।

আসল কথায় আসা যাক। মনে করুন থানিকটা এগোবার পর একটা নালা ডিক্লোতে গিয়ে আপনাকে একটা বাঁশের সাঁকো পার হতে হছে। অতি সাবধানে পা ফেলে একট একট্ করে এগোছেন, সাঁকোটা নডছে. বাঁশের মচমচ শব্দ হছে, কিছু গাঁকোর মাঝামাঝি পৌছে আপনাকে থমকে দাঁডাতে হল। বিপরীত দিক থেকে একজন আসছে, যে জন্ম গাঁকোটা বেশি নডছে তুলছে শব্দ করছে। মাথুবটাকে দেখে আপনি অভিমাত্রায় বিশ্বিত হলেন। গায়ে আধময়লা টেরিলিনের শার্ট, পরনে ছাইরক্ষের ট্রাউজার্স, হাতে অ্যাটাচি।

কিছ আমি যদি বলি আপনার বিস্মিত হবার কারণ নেই ? আপনার কাছে

জারগাটা দ্ব — অনেক দ্ব, কালেভন্তে হয়তো এখানে আদেন, অথবা আজ এই প্রথম এলেন। টি মজুমদারকে হপ্তায় ছদিন ভিন দিন আদতে হয়। এখানেও ওষ্ধের দোকান আছে। দাঁকো পার হয়ে আরও থানিকটা এগিয়ে গেলেই ভালপালা ছডান প্রকাণ্ড ছাতিম গাছ বা তেঁডুল গাছের নিচে টিনে ছাওয়া একটা বর দেখা যাবে — দরজার মাথায় বেশ বড সাইনবোর্ড ঝুলছে। হয়তো ভাতে লেখা রয়েছে মহামায়া ডাগ-হাউদ, শিবগোরী ফার্মেদী বা কালিকা মেডিকেল স্টোর্স। অবিখাদ করার কিছু নেই। পাডাগার মায়্মেরও অস্থ করে, তালেবও ওম্ধ কিনে থেতে হয়। যে জন্ম কোম্পানির ওম্ধের স্যাম্পল নিয়ে ছদিন পর পর মজুমদারকে এখানে ছুটে আদতে হয়।

সাঁকোর একটা খ্রাট ঘেঁলে আপনি চুপ করে এক পাশে দাঁভিয়ে পড়লেন।
সক্ষ পথ পাশাপাশি হয়ে ছ্ছনের চলার উপায় নেই, কাছেই আর একটা মামুষকে
চলে যেতে দেবার জন্ম আপনি পথ ছেডে দিয়ে সরে দাঁডালেন। কিস্কু দেখা গেল
টি মক্ত্মদার ঠিক আপনার সামনে এসে দাঁডিয়ে গেল। আপনি অস্বন্থিবাধ
করবেন জানা কথা। আমিও করতাম, যে মামুষটাকে এতকাল শহরের ভিডের
রান্তায় দ্রামে বাসে রিকশায় চায়ের দোকানে দেখতে অভ্যন্ত, অথচ বার সঙ্গে
একেবারেই বাক্যালাপ নেই, সেই মামুষ কিনা হঠাৎ এমন নিরালায় একটা
প্রোনো বাঁশের সাঁকোর ওপর ঝিঁঝির ডাক শেয়ালের ডাক বুনো লভাপাতার
গচ্চের মধ্যে চলে এসে আপনার মুধামুখি দাঁডিয়ে। সমন্ত পৃথিবীটা আপনার
কাছে তখন বেখাপ্লা ঠেকতে পারে, মনে হবে বিশ্বপ্রকৃতির কোথায় যেন ভাল কেটে
গেল, চরাচরে সব কিছু অস্বাভাবিক অসংলগ্ন লাগছে। কতকটা বোকা হয়ে গিয়ে
বোবা হয়ে গিয়ে আপনি ক্যালফ্যাল করে লোকটার মুধের দিকে ভাকিয়ে
আছেন।

টি মন্ত্র্মদার কিন্তু সেভাবে তাকাল না, বরং বেশ একটা সপ্রতিভ ভঙ্গি নিয়ে আপনার কাছে দেশলাই চাইল। শব্দ না করে পকেট থেকে দেশলাই ভূলে আপনি তার হাতে দিলেন। সিগারেট ধরিয়ে মন্ত্র্মদার দেশলাইটা ফারিয়ে দিল।

অথবা দেশলাই চাইল না। 'এখন কটা বাজে' জিজেন করল। হাতের ঘডি দেখে আপনি সময় বলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মজুমদার কাটা ঘুরিয়ে তার বিডি ঠিক করে নিল। বোঝা গেল ঘড়িটা বন্ধ ছিল বা স্নো যাচ্ছিল বা ঘোড়ার গতি নিয়ে আগে ছুটছিল। ষাই হোক, আপনি একবার একটা কথাই শুধু বদদেন। সময়। সেটা প্রায় চূপ থাকারই শামিল। অবশু সেই মৃহুর্তে আপনার চূপ থাকা বা কথা বলা সমান। তথন আপনার চোথ ত্টো ভীবণ কান্ধ করছে। দেশলাই জেলে মন্ত্রুমদার যথন সিগারেট ধরাচ্ছে কি ঘাড় গুজে ঘড়ির কাঁটা ঠিক করছে তথন আপনার ত্ চোথ খুঁটিয়ে তার মাথার বল্প চূলের ফাকে চকচকে টাক কাঁধের চোথা হাড ত্টো এবং একদিকে হেলে থাকা লখা নাকটা দেখছে। কিন্তু সবচেরে বেশি দেখছে কপালের সেই কাটা দাগটা। চামড়ার সঙ্গে যা কামড় থেয়ে লেগে আছে।

আমি জানি, আমার একদিন এমন হয়েছিল, বাঁ কপালের পুরোনো ক্ষতিচিছ্টা দেগতে দেগতে আমার মতন আপনিও মজুমদারের শৈশবের কথা, বাল্যের কথা ভাবছেন। অর্থাৎ মান্নুষটা কি চিরকালই এমন শার্ট প্যাণ্ট পরে হাতে আ্যাটাচি মুলিয়ে রান্ডায় রান্ডায় ঘুরছে? থেলাধ্লা করত না। বাবা মা ছিল না! কবে কোথায় কপালটা কেটেছিল? থেলার মাঠে! না কি আম জাম পাডতে গিয়ে? না কি পুকুরে সাঁতার কাটার সময় কাদায় পোঁ ভা বাঁশের থোঁ চাটোচা লেগেছিল! একটি প্রাপ্তবয়য় মান্নুষের আট দশ বছরের কচি জীবনের ছবি চিন্তা করতে গিয়ে আপনার বুকের ভিতর তিরতির করে উঠবে। বেদনার ছোট ছোট টেউ উঠবে। কেননা, তথন আপনার নিজের শৈশব, পিছনে ফেলে আসা কোমল দিনগুলির কথা মনে পডতে পারে। পড়বেই। সব শিশু সব কিশোরই এক রকম থাকে যে! আপনি গাড়ি চডে বেডাচ্ছেন বড় চাকরি করেন, আমি মাঝারি চাকরি করি, মাঝে মাঝে ট্যাক্সি চডি, মজুমদারের ছোট চাকরি, হেঁটে বা ট্রামে বাবে বা কথনও-সথনও রিকশায় এই ওমুধের দোকান সেরে সেই ওমুধের দোকানে ছুটছে—কিন্তু ছেলে বেলায় সবাই আমরা আছাড় থেয়েছি কপাল কেটেছি পাথির বাদা ভেকেছি, তারপর সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে মারের হাতের চড়চাপড় থেয়েছি।

তাই বলছি, বাশদোণী বা বামনগাছির সেই বনের পথে, সাঁকোর ওপর
মজ্মদারকে খুঁটিয়ে দেখতে গিয়ে একটি স্নেহশীল শাসনরত মায়ের মুর্তির সঙ্গে আর
একটি মায়ের মুখ আপনার চোখের সামনে ভেসে উঠবে। আপনার বুকে ব্যথা
জাগবে। এবং অন্তও কিছুক্ষণের জন্ত মামুষটার সঙ্গে আপনি একাত্মতা অমুভব
করবেন।

সিগারেট ধরিয়ে দেশলাইটা ফেরত দেবার সময় বা ঘড়ি মেলানোর পর টি
মন্ত্র্যদার আপনাকে একটা মৌথিক ধক্ষবাদ জানাতে পারে, নাও-পারে তাতে বে

-আপনি খুশি বা অখুশি হবেন তা নয়—কারণ এগুলি লঘু জিনিস, নিছক পোশাকী ব্যাপার ! আপনি গভীরভাবে মাহ্রষটা সম্পর্কে তথন চিস্তা করছেন। টি মজুমদার চলে গেল। সেদিকে চোখ রেখে, আমি জানি, আপনি বাঁশের খুঁটিটা ধরে কিছু-ক্ষণ চুপ করে দাঁভিয়ে থাকবেন। তারপর এক সময় গাঢ় নিখাস ফেলবেন। এটা হয়। কোনো মাহ্রষ সম্পর্কে গভীরভাবে ভাবতে গেলে আমাদের বুক ঠেলে দীর্ঘাস উঠে আসে।

বেমন একদিন—উন্ন, আপনার মতন শহর ছাড়িয়ে আমি দুরে যাইনি, এই শহরেই আশ্চর্য নির্জনতা পেয়েছিলাম, আকামকভাবে যদিও, এই কলকাতার রাস্তায়। আপনারা লক্ষ্য করেন কিনা জানি না, মাঝে মাঝে এক একটা গলি বা লেন এত বেশি চুপচাপ, এমন ভাষণ জনশৃত্য হয়ে পড়ে—দেখলে রীতিমত গা ছমছম-করে।

ভরত্পুর। ডিক্সন লেন। রোদ খাঁ খাঁ করছিল। কিন্তু এত নীরব, এত নির্জন — মাপনার মনে হতেপারত মধ্য রাত্রির জ্যোৎসা নিয়ে বৃঝি রান্তাটা টলটল করছে। তবে তা মনে হত না বেহেতু দেটা চৈত্র মাস, রোদের ঝাঁঝ ছিল দেদিন বেয়াডা রকম, গা মাথা পুডে যাচ্ছিল, কি একটা কাজে আমাকে প্রাক্ত হয়েছিল, দরদর করে ঘামছিলাম, একটা ডাস্টবিনের এইটুকুন ছায়ায় শুয়ে ছালবাকল প্রঠা একটা বেওয়ারশ কুকুর ধুঁকছিল। এ ছাডা আর কোনো জনপ্রাণী আমার চোথের সামনে ছিল না। হঠাৎ জুতোর শব্দ কানে আগতে চমকে উঠলাম। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি টি মজুমদার। ভাল রে ভাল, এই মাহ্বটা এখানে! কেউ বেন স্বডম্বাড দিয়ে আমায় হাসাতে চাহল, হাসলাম না যদিও, তবে আমার মনের অবস্থা তথন প্রায় তাই দাাডেয়েছিল। ছানয়ায় এত জায়গা থাকতে আর এত লোক থাকতে কিনা এই গালির ভিতর শার্ট প্যান্ট পরা, মাথায় টাক, আ্যাটাচি হাতে সেই কক্ষ ধুসর মূর্তি! হাাস পাাচ্ছেল, আবার ভিতরে ভিতরে, কেন বলতে পারব না, যেন একটু বৈরক্ত হয়েছিলাম, রাগও পাচ্ছিল — কই, এখানে তো কোনো কালিকা মেডিকেল স্টোর্গ কি চণ্ডীমাভা ফার্মেনী কি ইস্টান ড্রাগ হাড্স নজবে পডছে না! তা হলে?

সঙ্গে অবশ্য পাশের একটা বাডির দরজার মাথায় টাঙ্গান রং-চটা ছোট সাইনবোর্ডটা চোথে পড়ল। টি মজুমণার এইমাত্র যেথান থেকে বেরিয়ে এসেছে। মহামায়া ভোজনালয় —পাইস হোটেল।

(क्यन (यन ज्व इलाय। (यन निः भव फिक्मन त्लन व्यामादक श्यक पिन,

ে চাথ রাঙ্গাল। মাছ্রটার কি ক্ষ্ধাভৃষণ পেতে নেই হে, তাকে খাওয়া-দাওয়া করতে হয় না! সারাদিন কোম্পানির ওয়ুধ নিয়ে কেবল রাস্তায় ঘুরবে ?

হাঁ করে তাকিয়ে দেখলাম টি মজুমদার ততক্ষণে মোড়ের কাছে চলে গেছে।
একটা পান সিগারেটের দোকান থেকে সিগারেট কিনছে। লাইট পোস্টের দড়ির
আপ্তনে সিগারেট ধরিয়ে আবার হাঁটছে।

মনটা খারাপ হয়ে গেল। বুকের মধ্যে একটা ধাক্কা অন্তুত্তব করলাম। তাই তো কোনদিন কি এই লোকটাকে চিনতে বা বুঝতে আমি চেষ্টা করেছি! কুডি বছর যাকে দেখছি?

যেহেতু এক ছপুরবেলা, তা-ও তথন বেলা ছটো, অসময়, ভাত থাবার পক্ষে খুবই অবেলা, একটা হোটেলে ছটো থেয়ে মজুমদার আবার রান্ডায় বেরোলো, সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে পডল মামুষটার কি ঘরবাড়ি বলে কিছু নেই! বউ ছেলে-মেয়ে?

দিনের বেলা কাজেকর্মে ব্যস্ত থাকে, হয়তো ঘরে যেতে পারল না, বাইরেই মধ্যাক্রের আহারটা সেরে নিল, কিন্তু রাত্রে? নিশ্চয় একটা আন্তানা আছে! সেথানে তার আপন জনেরা অপেকা করে, জানলায় দাঁডিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকে। থাকে কি? চিব্রিশঘণ্টা কেউ কিছু পথে কাটাতে পারে না।

ভিক্সন লেনের মহামায়া ভৌজনালয়ের সামনে একলা চুপ করে দাঁভিয়ে প্রামি একটা ঘরের অন্তরক ছবি দেখলাম, দেখতে চেটা করলাম, এই প্রথম অন্তরকরলাম কেবল ভিড়ের মানুষ বলে টি মজুমদারকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, রাস্তার ট্রাম বাস ট্রাফিক পুলিস দমকল বা হিপি ভিকিরিদের সমগোত্র ভেবে তার দিক থেকে চোথ ফিরিয়ে থাকলে অবিচার করা হয়, একটা স্বতম্ত্র অস্তিত্ব আছে মানুষটার, থাকা উচিত।

অস্বীকার করব, না, তার এই বিয়ালিশ বছরের জ্বীবনে টি মজুমদার কতটা স্থেছ মমতা সেবা যত্ন পাচ্ছে, ভালবাদা স্থ্য, বয়দ বাড়ার দঙ্গে দঙ্গে যে জিনিদ-গুলির জ্বন্ত আমরা সবাই কম বেশি কান্ধাল হয়ে পড়ি, দেখতে জ্বানতে আমার মন ব্যাকুল হয়ে উঠল।

যেমন বাশদ্রোনী বা বামনগাছির বাঁশের পোলের ওপর মজুমদারের থুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে কপালের কাটা দাগটা দেখে তার স্থকুমার শৈশব, সবটা কৈশোর জ্ঞানতে আপনি একদিন আকুল হয়ে উঠবেন। যেহেতু জায়গাটা থুব বেশি নির্জন। অথবা আর একটা বিকেলের কথায় আস্থন, চারটে বেজে গেছে তথন, বাডির মাধার মাধার হলদে রোদ, গিরীশ পার্ক, এই সময়টার কেমন চেহারা ধকে জারগাটার বলুন ভো, কলকাতার মাহ্ব, নিশ্চর জাপনাদের জদেখা নেই, মাছির মতন লোক গিসগিস করে, বায়ুসেবী ল্লমণবিলাসীর দল থেকে জারস্ত করে চোর দালাল গাঁজাথোঁর পলিটিক্যাল দাদারা, তাদের ভক্ত ; শিশ্বরা, তাস-পাশা নিম্নে বাবুদের বাডির বামুন চাকরের দল, তিন তাস নিয়ে জ্য়াড়ীর জাড়ো, বাচ্চা-কাচা সলে গণ্ডার গণ্ডার ঝি জারা—তার ওপর বাদামভাজা জাইসক্রীম বৃটপালিশ তেল-মালিস, এমন কি হাত দেখে ভৃত ভবিশ্বং বলে দের এমন তু চারটি সাধু সত্যেসীরও দেখা পেয়ে যেতে পারেন, রীতিমত হরিহর ছত্রের মেলা। একটা কোণার আমি চুপচাপ বলে জাছি, হঠাং দেখি সেই মানুষ, হাতে জ্যাটাচি টি মজুমদার পার্কে তুকল, কিন্তু কেমন যেন খুঁডিয়ে হাঁটছে, ব্যাপারটা ঠিক ব্যলাম না, রেলিং পার হয়ে ভিতবে ঢুকে এদিক-ওদিক তাকাচ্চে, কোথাও জারগা পাচ্ছে না, ব্যলাম একটু বসতে চায়, জিরোতে চায়, শেষ পর্যন্ত আমার পাথের কাছে ফাঁকা একটুখানি ভাস তে পেয়ে খোঁডাতে খোঁডাতে ছুটে এসে ধপ করে বসে পডল।

আমি নিঃশন্ধ। কেবল তাই না, পাছে চোথাচোথি হয়, চট করে মুখটা জন্ম দিকে ঘ্রিয়ে রাখলাম। একটু পরে, এবং তা-ও খুব ভয়ে ভয়ে, ঘাডটা সামান্ত বৈকিয়ে চোথ আড করে দেখি ডান পায়ের জুভো খুলে মজুমদার তুলো দিয়ে ডেটল লাগাচ্ছে, গন্ধে টের পেলাম ডেটল, গোডালির দিকে থানিকটা জায়গা ছডে গিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে।

'শালা, উদ্ধৃব্বের মতন সাইকেল চালায় আঁয়া, আমার গায়ের ওপর সাই-কেলটা তুলে দিলে ।' বিড়বিড করে মজ্মদার নিজের মনে বলছিল, অনেক গোলমালের মধ্যেও কথাটা কানে এল, কেননা কানটা আমি সেদিকে ধরে রেখেছিলাম। তারপর দেখলাম ডেটলের শিশি ও কটনের বাণ্ডিলটা অ্যাটাচির মধ্যে ঢুকিয়ে রেখে মজ্মদার পকেট থেকে দেশলাই ও সিগায়েট বের করে সিগায়েট ধরাছে। প্রায় মিনিট তৃতিন চুপ করে থেকে সিগায়েট টানার পর আ্যাটাচিটা তুলে নিয়ে তেমনি খোঁড়াতে থোঁডাতে এক সময় পার্ক থেকে বেরিয়ে গেল।

প্রায় পঞ্চাশটা মাস্ত্র সেথানে উপস্থিত ছিল। তার মধ্যে আমি একজন।
মানে মজুমদারের ধারে কাছে যারা বসে ছিলাম দাঁডিয়ে ছিলাম তাদের কথা বলছি,
তা না হলে সবটা পার্কের মাস্ত্র গুণতে গেলে তু তিনশ'র ওপর দাঁড়াত। যাই
হোক, আমরা যারা মজুমদারের এত কাছাকাছি ছিলাম তাদের মধ্যে কেউ কিছ
কর্কটা কথাও বললাম না। দেখলাম তার পা ছড়ে গেছে, রক্ত বেরোছে, বেমকাঃ

সাইকেল চালিয়ে কেউ তার পা-টাকে জ্বখম করেছে, সব জানার পর দেখার পরেও জামরা কেমন চমৎকার মুখে কুলুপ এঁটে থাকতে পারলাম।

তবেই দেখুন ভিড়ের মধ্যে একটা মামুষকে আমরা কতথানি অবহেলা করতে পারি, তার সম্পর্কে কী পরিমাণ উদাদীন কঠিন হুদর না হরে উঠি! কিন্তু একলা কোখাও দেখা হলে—

এই জন্মই বলছি ওয়েলিংটন ষ্ট্রীটের গরটা শুম্ন। এই গর না শুনলেটি মজুমদার আপনাদের চোথে অস্পষ্ট, অপরিচিত, চিরকাল ভিড়ের মামুষ থেকে যাবে!

গেল শনিবারের ঘটনা। রাত তথন কটা ? আটটা সোওয়া আটটা হবে, আর একটু বেশি। কিন্তু কী অবিখাত রকম তক্ষতা সারাটা রান্ডার ও লাগোয়া পার্কটার একটা প্রাণী নেই, চারদিক থমথম করছিল।

আমি জানি আপনারা চমকে উঠবেন, বলবেন, সে কি মশাই, রাত বারোটা সাড়ে বারোটার আগে ওপাড়ার টাম বাসই যে বন্ধ হয় না, টাম বাস বন্ধ হল তো ট্যাক্সি রিকশা ট্রাক লরী হাজার গণ্ডা প্রাইভেট গাড়ির ছুটোছুটি সমানে চলতে থাকে তথনও রাস্তায় কত শত লোক, তাদের পায়ের শব্দ গলার শব্দ হাঁচি কাশি— এদিকে ধর্মতলা ওদিকে বউবাজারের মতন তুটো বড় বড় হই-হল্লার জায়গা রাত তুটোর আগে ওয়েলিংটন ঠাণ্ডা হয়েছে কবে!

না, ঠাণ্ডা হয় না, আমিও স্বীকার করি, রাত ত্রটো আড়ইটে পর্যন্ত ওপাডা ভয়ংকরভাবে জেগে থাকে।

কিছ আপনারা কি জানেন না এই শহরটাকে মাঝে মাঝে ভূতে ধরে! বলা কওরা নেই গাভি ঘোড়া অদৃশ্য হয়ে যায়, রান্তার চরছিল হাজার মাত্ম্ব, হঠাৎ সব হাওয়ার মিলিয়ে গেল, দোকানপাট তুদ্দাড় বদ্ধ হয়ে গিয়ে বড় বড় তালা ঝুলতে লাগল, পথের তু পাশে বাড়িগুলিকে মনে হয় তথন সালা সালা কছাল, লাইট-পোস্টের মাথার আলোগুলি ভূতের চোখ হয়ে জলতে খাকে, ধারেকাছে গাছটাছ খাকলে মনে হবে গাছের মাথার ভূতের ফিসফিসানি চলছে, আপনার গায়ে এক ফোটা বাতাল লাগছে না, অথচ পাতাগুলি কেমন ফুরফুর করে নড়ছে। রকমনকম দেখে আপনার খাস বদ্ধ হয়ে আসবে, আড়েউ হয়ে যাবেন, বেদিকে চোখ ফেরাবেন সব খাঁ খাঁ করছে।

কেন ? তার উত্তর আমিও দিতে পারব না, আপনারাও পারবেন কিনা, স্থানি না। তবে আপনারা দেখেছেন, রাত আটটা তো ভাল, বেলা দশটার, কি বিকেল তিনটেরও এভাবে কতবার যে শহরটাকে ভূতে ধরেছে, এখনও মাঝে মাঝে ধরে, এবং আগামী পঞ্চাশ বছরেও কলকাতার এই ভূতে ধরা রোগ সারবে বলে আমার মনে হর না।

হঁ বা বলছিলাম, প্রথমে ট্রাম বদ্ধ হল তারপর বাস, ধর্মতলা থেকে ধিরছি, দেখতে দেখতে সব ট্যাক্সি উধাও, তারপর রিকশা এবং সেই সঙ্গে বাবতীর ট্রাক লরা প্রাইভেট —চোখের নিমেবে রাস্তাটা মক্ষভূমি হরে গেল, মাত্র্য দূরে থাক একটা কৃত্র বিড়ালও চোখে পড়ছিল না। একা একা হাঁটছিলাম, নিজের পারের শব্দে নিজেই চমকে উঠছি, আর ঐ বে, পথের তু ধারে বাড়িগুলি—মন্ত মন্ত করালের মতন দেখাছিল, খুটির মাধার মাধার আলোর ডুমগুলি অবিকল ভূতের চোথ হরে জলছে। ওদিকে গাছটাছ বেশি, ওরেলিংটন পার্ক, বেটাকে এখন আমরা রাজা স্থবোধ মল্লিক স্বোরার নাম দিয়েছি—শ্বশানের মতন লাগছিল, গাছের পাতার পাতার কিলের ফিসফিস চলছে, ফুরফুর করে পাতাগুলি নড়ছে, অথচ আমার গারে বাতালের আঁচড়টি লাগছে না; আরও মজা, ঘাড় ফেরাতে দেখি ক্লফা বিতীয়ার, বিতীয়া কি তৃতীয়া হবে এত বড় একটা টাদ পূব আকাশে ঠেলে উঠে ফিকফিক হাসচে।

শামি কবি নই, তা হলে দিব্যি কবিতা-টবিতা মাণায় আগত, বা যদি চিত্ৰকর হতাম, নিরিবিলি গাছের সারি, শ্মণানের মতন গা ছমছম-করা রাস্তা পার্ক, ত্থারের কন্ধালের মতন ঘরবাড়ি ও তামার পিণ্ডের মতন চাঁদটাকে দেখে ছবি আঁকার জন্ম শাঙ্গ চুলবুল করত।

জলতেটা পেয়েছিল, থিদেও পেয়েছিল মন্দ না, অনেকটা রাস্তা হাঁটার দকণ এটা হচ্ছিল বদিও, কিন্তু জলই বা পাই কোথায়, খাগুই বা তথন আমাকে কে দেয়, কতকটা নিক্ষণায় হয়ে কুধা তৃষ্ণার কথা একদম ভূলে থাকলাম, তবে যেটা বেশী অক্ষন্তি দিচ্ছিল, আগুনের অভাবে সিগারেট থেতে পারছিলাম না, বুকের ভিতরটা, ফুসফুসটা শুকিরে থরথরে হয়ে যাচ্ছে টের পাচ্ছিলাম, পকেটে নিগারেট আছে, দেশলাই নেই—এদিকে দোকানপাট সব বন্ধ।

আর একটা জিনিস, হাত ঘ্রিরে দেখি ঘড়িটা বন্ধ হরে গেছে। অকৃল সমুদ্রে পড়লাম—অথবা ঘ্রিরে বললে বলা বেত, এক অন্তহীন সময়হীনতার সমুদ্রে আমি তথন হার্ডুব্ থাচিছ, বেন একটু পরেই তলিয়ে বাব, ভরে আমার হাত পা ঠাগু। হরে এল। অথচ, এটা থ্ব মনে ছিল, ফ্রাম বাদ বন্ধ হয়ে বেতে ধর্মতলার মোড় থেকে বথন হাটা শুক করি তথনও আমার ঘড়ি চলছিল, তথন আটটা বেকে ভিন

মিনিট—কিছ তারপর ? কতটা রাস্তা ইটেলাম, কডকণ ইটেছি ? এখন রাত কটা গ দশটা ? এগারোটা ? বারোটা ? সব কেমন গোলমাল হরে যাচ্ছিল। ছড়ি বন্ধ থাকলে তু মিনিটকে তু ঘণ্টা মনে হয় না কি!

ছ°, ঘড়ি বন্ধ, করালের মতন ঘরবাড়ি চতুর্দিকে শ্মশানের নৈঃশস্থ্য, সিগারেট খেতে পারছি না, প্রকাণ্ড একটা ঠাট্রার মতন তামাটে রঙের চাঁদটা ফ্যা-ফ্যা করে হাসছে, এই অবস্থায় প্রস্রাবের বেগ পায়, আমার পেয়েছিল, আপনাদের পেড কিনা জানি না, সামনেই একটা ডাস্টবিন ছিল, সেটাকে আড়াল করে ঝুপ্ করে বসে পড়লাম।

দেখন কেমন নার্ভাগ হয়ে পড়েছিলাম, মাহ্যবন্ধন দুরে থাক যেথানে আর-সোলা টিকটিকিটাও চোথে পড়ছিল না, সেথানে কিনা ভদ্রভাবে জল ছাড়বার জন্ম আমি একটা আবক খুঁজলাম, রাস্তার মাঝথানে ঠ্যাং ফাঁক করে দাঁড়িয়ে গেলে তথন আমাকে আটকাত কে!

যাই হোক, কাজটি শেষ করে উঠে দাঁড়াতেই চোথে পড়ল রাজা স্থবোধ মল্লিক কোয়ারের একটা বেঞ্চিতে বদে কে একজন বেশ আরাম করে সিগারেট টানছে, বেন হাতে ঘড়িও রয়েছে; গাছতলা, জায়গাটা অন্ধকার মতন, তা হলেও ঘড়ির ডায়ালটা এক একবার বেশ চকচক করে উঠে তথনি আবার অন্ধকারে ভূবে যাছিল, তবে জন্ত জানোয়ারের চোথের মতন সিগারেটের মাথার লাল আগুনটা দারুণ বক্ষক কর্ছিল।

ব্ঝতে পারেন, ঐ অবস্থায় আমার ধ্যপানের পিপাসাটা কেমন নতুন করে মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। এক লাকে ডাস্টবিনটা ডিক্সিরে পার্কে ঢুকে পড়লাম।

'ক্সার, দেশলাই আছে<sub>.</sub>?' 'ছ"।'

একটা হাত আমার দিকে সরে এল। সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ চমকে উঠলাম। সেই ব্যক্তি না! কোলের ওপর অ্যাটাচিটা শুইয়ে রাখা, গায়ে শার্ট প্যান্ট, আবছা অন্ধকারেও টাকপড়া মাখাটা পরিষার চোখে পড়ল।

পর পর ত্টো কাঠি নষ্ট করলাম। আমার হাত কাঁপছিল। তিনবারের বার বিগারেট ধরিবে দেশলাইটা ফিরিয়ে দিলাম।

'কটা বাব্দে, জার, এখন ?' চোধম্থ ব্বেদ্ধ প্রশ্ন করলাম।
'আটটা কুড়ি ?'

ভকুণি বাড় গুঁজে কাঁটা হুতটো ঘুরিরে দিগারেটের আগুনে হাতের ঘড়ি ঠিক

করে নিলাম। আমার মুখ থেকে একবারও 'ধগুবাদ' শব্দটা বেরোল না। কি জানির বাশদ্রোনী বা বামনগাছির পোলের ওপর নিগারেট ধরিয়ে কি ঘড়ি মিলিয়ে টি মজুমদার যদি আপনাকে ধগুবাদ না জানায়! চিস্তা করে তু' তুটো উপকার পাওয়া সন্তেও আমি কোনো রকম ক্লভজ্ঞভা প্রকাশ না করে গন্তীর মুধে পার্কথেকে বেরিয়ে আসছিলাম।

'আহা চলে যাচ্ছেন, শুমুন মশাই।'

সাঁকোর ওপর আপনি তাকে ডাকবেন না, আমি জানি। চুপ করে দাঁড়িয়ে কেবল তাকিয়ে থাকবেন। ডিকসন লেনের এত নির্জনতার মধ্যে পেয়েও আমি তাকে ডাকি নি, পাইস হোটেল থেকে ভাত থেয়ে বেরিয়ে যাবার পর পিছন থেকে তাকিয়ে মান্থটাকে তথু দেখেছি। কাজেই বেশ অবাক হয়ে ভনলাম কেমন দরাজ গলায় আমায় ডাকছে টি মজুম্দার বেচে আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে ? বিরক্ত হয়ে ঘুরে দাঁড়ালাম।

'कि वनून !'

'আপনাকে যেন কোথায় দেখেছি মনে হচ্ছে ?'

'তা আমি কি করে বলব, আমি আপনাকে চিনি না।' মাধা নেড়ে অক্লেশে বলে ফেললাম।

'আমি কিছু আপনাকে চিনতে পেরেছি মশাই, এখন এখানে দেখেই ঠিক চিনে ফেলেছি।' মজুমদার থিকথিক করে হাসল। 'আসলে নির্জনতা ছাডা একটা মাসুষকে ভাল চেনা যায় না বোঝা যায় না, ভিড়ের মধ্যে চিনতে অস্থবিধে হয়, হয় কিনা বলুন ?'

'কি চিনেছেন, শুনি ?' কক গলায় উত্তর করলাম।

'হেঁ হেঁ, একটা কাটা দাগ, একটা ক্ষত চিহ্ন নিয়ে আপনি দর্বদা রাস্তায় ঘোরাঘুরি করেন।'

ক্ষতিহিছ ! শুন্ধিত হয়ে গিয়ে প্রথমটা কোনো কথা বলতে পারলাম না, পরক্ষণে অবশু মারমুখো হয়ে উঠলাম। 'কোথায় আপনি আমার কাটা দাগ দেখতে পাচ্ছেন, মশাই!'

'ঐ আর কি, এখন চৈত্র মাস, বসস্ত কাল, ডলি মিলিরা সেক্তেকে হামেশা রাস্তার বেরোয়, তাদের পিছুপিছু, চবিংশ ঘণ্টা চরকির মতন আপনি—'

'তার **অর্থ**় থুব যে আবোল তাবোল বকছেন—কাকে দেখতে কাকে দেখেছেন, কার ক্ষত কার ঘাড়ে চাপাচ্ছেন শুনি ?' দাঁত থিঁচিরে উঠলাম। 'আমি ঠিকই দেখছি, এত কাছে এসেছেন, আপনাকে ঠিক চিনেছি, ভলি মিলি কি লিলির দল যখন এলোমেলো রাস্তায় ঘোরাফেরা করে—'

'খবরদার, তুমি বাজে বকবে না।' এবার আমি সরাসরি 'তুমি'-তে চলে গেলাম। 'ফ্যামিলিম্যান আমি, আমার কাজকর্ম আছে, মেয়েছেলের পেছনে ঘোরার মান্ত্র আমি নই।'

'ছঁ, ছঁ।' গলাটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে টি মজুমদার দাঁত ছড়িয়ে হাদল, অন্ধকারে তার ময়লা দাঁতের দারি চোথে পড়ল। 'আমিও মশাই ফ্যামিলিম্যান, আমারও ওষ্ধ কোম্পানির চাকরি, দেশব কথায় যাচ্ছে কে, চাকরি ফ্যামিলি-এর মধ্যে আদে না, হি-হি, ডলি ।মলি বা লিলিরা যখন বাহারের পোশাক পরে প্রজাপতি হয়ে ফরফর করে এদিক ওদিক ঘোরে, আপনি তখন—'

'ইতর। ছোটলোক।' লোকটার মাথায় তু ঘা বদিয়ে দিতে পারলে আমার প্রাণ ঠাণ্ডা হত। 'চল্লিশের ওপর আমার বয়স হয়েছে।' অসম্ভব জোরে চেঁচিয়ে উঠলাম, উত্তেজনায় আমি থরথর করে কাঁপছিলাম। 'দারা দিন কাজকর্ম করে এখন ঘরে ফিরছি, আমার স্ত্রী আমার দ্বন্ত অপেক্ষা করছে, আমার চেলেমেয়েরা—'

'আহা', ছেলেমেয়েরা, আপনার স্থী—মশাই আমারও তাই, কথন ঘরে ফিরব পথ চেয়ে দব বদে আছে, আমারও চল্লিশ ওভার, এখন ফরটি টু, মাথায় টাক দেখছেন তো—তা হলে হবে কি, যত বয়দ বাড়ছে অম্থটা বাড়ছে, কতটা বড় হচ্ছে কাটাটা ছড়িয়ে যাছে—'হো হো করে হাদছিল মজুমনার, তার হাদির শব্দে কানে তালা লাগল, মনে হল শ্বানের মতন শৃত্ত পার্কটা বৃঝি হঠাং ঝমঝম করে বাজছে, মনে হল গাছপালার ভিতর দিয়ে তার প্রচণ্ড হাদি বড় বড় চেউ হয়ে রাতার ওপারে ছটে গিয়ে ককালের মতন এক একটা বাড়ির গায়ে জারে আছাড় থেয়ে পড়ছে। 'ব্রেছেন মশাই,' মজুমনারের কথা থামছিল না। 'সেড়মেড় করে বয়দ বাড়ে, বয়দের দক্ষে পাল্লা দিয়ে আমানের অম্থটাও বাড়ে, কানের কাছে রাতদিন শিত্তা ফুকে কে যেন কেবল চেঁচিয়ে বলছে, গেল গেল আর একটা বদস্ত গেল, আর একটা চৈত্র কাবার, কিছুই পেলে না তুমি চাঁদ, কেউ কাছে এল না, ভিনি, মিলি, জুলি, লিলি, নেলি, চামেলিরা ফুরফুরে প্রজ্ঞাপতি হয়ে ভাইনে বায়ে সামনে পেছনে—'

'ভোমার অহুধ নিম্নে তুমি মর শালা।' বলতে চাইছিলাম, মুধ बिয়ে

হঠাৎ শব্দ বেরোল না, তা হলেও লোকটার মুখে যদি থুখু ছিটোতে পারতাম খুশি হতাম। কিন্তু কোথায় থুখু ছিটোতাম! তার মুখের নাগাল পেতাম কোথার! তার চুপসে গেছি। আপনারা বিশ্বাস করবেন কিনা জানি না, দেখি চোখের পলকে পাঁচ ফুট লম্বা রোগা মান্ত্র্যটা একটা বটগাছের মতন বিশাল প্রকাণ্ড মুডি ধরে আমার সামনে দাঁড়িয়ে, কপালটা গিয়ে আকাশে ঠেকেছে, হাত ছটো এত লম্বা দেখাছিল, ধর্মতলার মোড়ের সাল্ভেলী চায়ের দোকানের উচু ছাদটা অনারাসে সে ছুঁতে পারে তথন, পা বাড়ালেই সোজা ওয়েলেস্লি চলে যায়, কী কাণ্ড। পায়ের জুতো জোড়া আর জুতো মনে হচ্ছিল না, যেন তু পায়ে ত্টো লাইফবোট পরে আছে, হাতের আটোচিটাকে মনে হচ্ছিল গদরেজ মার্কা একটা চাউস আলমারি।

এখন এসব বলে আপনাদের বিখাস জন্মানটা খুবই কঠিন জানি, নিজের চোথকেই আমি তথন বিখাস করতে পারছিলাম না। আমার হৃৎপিণ্ডের নড়াচড়া থেমে গিয়েছিল, খাস বন্ধ হয়ে আসছিল।

হু, নিজের চোথকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না, আবার জিনিসটাকে বে দেখার ভূল, আমার চোথের ভ্রম বলে এককথার উড়িয়ে দেব সেই শক্তিও কি তথন ছিল! ভাবলাম একটু আগে যেথানে যাবতীয় হই-হলা সব কিছু শক্ষটক থেমে গিয়ে এত বড় কেটা শহর রাভ আটটার মধ্যেই হুপুর রাভের স্তক্কভা নিয়ে থা খা মক্তভূমি হয়ে গেল, মহাশ্মশানের চেহারা ধরতে পারল, সেখানে টি মজুমলারের মতন একটা রোগা লোক অভিকায় দৈত্য হয়ে উঠবে, বটগাছের মতন বিশাল আকার ধারণ করবে এ আর অসম্ভব কি! হয়তো এটাই সত্য, জলস্ত সত্য। আমার দৃষ্টিভ্রম না, অ্যাপরিশন না, ম্যাগ্ নিফাইং গ্লাস দিয়ে ছোট জিনিসকে যেমন বড় দেখান হয় তেমনি টি মজুমলারও আমাকে ভাল করে দেখা দেবার জন্ম চেনা দেবার জন্য তার আসল রুপটা আমার চোথের সামনে প্রকট করে তোলার জন্ম ইছে করে নিজে থেকে এমন বড হয়ে উঠল বিরাট হয়ে উঠল, তার এই মৃতি আসল মৃতি।

একটু একটু করে পিছু হঠছিলাম। বলেছি, আমার খাস বন্ধ হয়ে আসছিল, গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল, অন্তাদিকে যে মুখটা ঘ্রিয়ে নেব সেই শক্তি তথন লোগ পেয়েছে, মনে হচ্ছিল চুম্বকের মতন মন্ত্র্মদার আমার চোথ ছটোকে তার দিকে টেনে ধ্রেছে। কাজেই পালাবার জন্তে পিছু হঠা ছাড়া আমার তথন উপায় ছিল না। এক সময় রেলিংটার নাগাল পাওয়া গেল। রেলিংটা পিঠে ঠেকল। তথন আর দেরি করদাম না, খুরে দাঁড়িরে নেংটি ইত্রের মতন দেটা টপকে রাস্তায় পড়ে দে ছট।

কৈছ ছুটতে আরম্ভ করে মনে হল লোকটা আমার পিছু নিরেছে, ছুটছে, তার জুতোর ভরকর চবচব আওয়াজ কানে আসছিল, সেই সঙ্গে উদ্দাম হো হো হাসি —কেবল তাই নয়, জুতো ও হাসির শব্দ ছাপিয়ে চেউ ভাঙ্গা সাদা সাদা ফেনার মতন, অফুরস্ত ফুলের মতন সেই সব নাম: ডলি, মিলি, জুলি, লিলি, পলি, মিলি আমার কানের কাচে অনবরত উপচে পড়িল।

মিখ্যা বলব না, কান পেতে নামগুলি শুনতে ইচ্ছে করছিল খুব, কিন্ত ঐ যে ভয়—ভীবণ আতক্ব নিয়ে আমি ছুটছি, আমার হৃৎপিগু দবদব করছে, কেবলই মনে হচ্ছে যেমন দৈত্যের চেহারা ধরেছে মন্ত্র্মদার, তার ওপর এমন চটিয়ে দিলাম, লম্বা হাত বাড়িয়ে খপ করে না আমায় মাটি থেকে তুলে নিয়ে বলের মতন আকাশে ছুঁড়ে দেয়।

কিন্তু আপনাদের বলতে বাধা কি, ত্রাস আতত্ব ও অস্থিরতার সেই সাংঘাতিক করেকটা মূহুর্ত আমার এক হিসেবে মন্দ লাগছিল না, যেন বুড়ো বরুসে একটা রোমান্টিক উন্মাদনা নিরে প্রাণপনে ছুটছি, শ্মশান হয়ে কলকাতা খাঁ খাঁ করছে, মাধার ওপর রুক্ষা তৃতীয়ার চাঁদ ঝুলছে, রাজ্যের স্থান্দর স্থান্দর মেয়ের নাম—নামগুলি যখন স্থান্দর মনে হচ্ছিল মেয়েগুলি স্থান্দর না হয়ে যায় না—কানের কাছে ক্রমাগত বাজ্বছে, এবং পৃথিবীতে টি মজুমদার ও আমি ছাড়া তৃতীয় প্রাণীটি নেই। অন্তুত্ত পরিবেশ।

হু, তৃতীয় প্রাণীটি নেই, যে জন্ম ভর ঘেরা ও উত্তেজনা নিয়েও ঠিক এ সময়টার মান্ত্রটার সঙ্গে আমি বেশ একটু একাত্মতা অন্তর করছিলাম। যেমন বাঁশদ্রোনীর বাঁশের সাঁকোর ওপর দেখা হলে তার গালের কাটা দাগ দেখে তাঁর শৈশব ভাবতে গিয়ে নিজের শৈশব মনে পড়ে আপনি মজুমদারের সঙ্গে এক ধরনের অন্তর্গলতা, আত্মীরতা অন্তর করবেন। তবে আপনার ভাবনাটার মধ্যে বেদনা থাকবে, দীর্ঘাস থাকবে, আমারটার মধ্যে ছিল একটা স্থ্যকর স্বর্ধার

আহা, দব স্থাধেরই শেষ আছে, দব আতক্ষের অবসান আছে। ছুটতে ছুটতে সামনে একটা উঁচু রক, ভাল কথার আপনারা রোরাক বলেন, দেখতে পেরে লাফিয়ে দেটার ওপর উঠে দাঁভালাম।

আৰু মনে হচ্ছে নিয়নের আলোর ঝলমলে পরিচ্ছর নির্জন রকটা না পেলে

অনস্তকাল আমি ছুটতাম, টি মজুমদার আমার পিছু পিছু ছুটত। খারাপ- ছিল কি। ছুটতে ছুটতে তৃজন এই কলকাতা ছেড়ে কোথায় কোন পাহাড় সমুদ্রের কাছে চলে যেতাম কে জানে!

যে জ্বন্স, অস্থীকার করব না, ওয়েলিংটন স্ট্রীটের ডক্টর রায়ের বাড়ির চওড়া চৌকোণা সেকেলে রোয়াকের ছবিটা মনে হলে আমার বুকের ভিতরটা উদাস হয়ে যায়, মন বিবাদাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

কেননা রকে উঠে দাঁড়িয়েছি কি সঙ্গে সঙ্গে সব আবার অস্ত রকম, রাস্তাঘাটের চেহারা বেমালুম বদলে গেল। বলেছি আপনাদের, ভূতুড়ে শহর মায়াবী শহর, মাহিনী কলকাতা। বস্তুত ব্যাপারটা যে এত ভাড়াতাড়ি ঘটবে জানা ছিল না। দারুণ হকচকিয়ে উঠলাম। আবার বেপরোয়া গাড়ি ঘোড়া ছুটছে, লোকের মাথাগুলোকে থাছে, যেদিকে চোথ ফেরাও হল্লা চিৎকার ছুটোছুটি মোটরগাড়ির হর্ন রিকশার ঠুনঠুন, ফেরিওয়ালার চেঁচামেচি ফিনিক দিয়ে রক্ত ছোটার মতন সেকেণ্ডে সেকেণ্ডে চা কফি সিগারেট সাবানের লাল নীল হলুদ বেগুনি বিজ্ঞাপনের ঝলসানি—অর্থাৎ চিরকাল আমরা যা দেখি, কলকাতা শহরের সন্ধ্যা রাতের খাসরোধী মন্ততা। দরজা জানালা খুলে যাছে, বড় বড় ফটক, ভারি ভারি কলাপদিবল গেট খুলে গিয়ে ঘরবাড়ি দোকানপাট রেন্ডর\*া আবার গমগম করছে।

ভাল। কিন্তু টি মজুমদার?

নতুন করে মাসুষটাকে মনে পড়ল। আর তথনই রক থেকে লাফিয়ে রান্ডায় নামলাম। হালুইকরের দোকানের সামনে উড়ে-এসে-বসা কাকের মতন চকিতে ঘাড় ঘুরিয়ে এদিক-ওদিক ভাকাই। কোথায়় তেহারাটা চোখে পড়ছে না ভো!

হতাশ হলাম। ভিড়ের মা**হু**ব আবার ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল ? অপরিচিত হরে গেল ? এটা কি একটা কথা হল! যাকে এত কাছে পেলাম, এই মৃহুর্তে যাকে এত বড় করে দেখেছি—

আপনাদের বলে বোঝাতে পারব না, মনের মধ্যে কেমন একটা শৃশুতা, হাহাকার নিরে ফুটপাথ ধরে হাঁটতে আরম্ভ করলাম। ট্রামে বাদে উঠছিলাম না, কি জানি যদি ধারে কাছে কোথাও মান্ত্রটাকে পেরে যাই।

বলেছি, গত শনিবারের ঘটনা, হাঁটতে হাঁটতে আমার মনে হচ্ছিল কি একটু আগের অন্তহীন নির্জনতা, আলো আঁধারে মেশান শৃক্ত পার্কটার চমৎকার ভরাবহ দৃশ্য ও টি মজুমদারের সেই বিশাল মহান মৃতি—আমি মহানই বন্মতন হারিয়ে গেল, এই ছবি আর কোনোদিন দেখব না।

ভা না হলে কাল বিকেলের কথায় আহ্বন না—কাল বিষ্কালবার গেছে না ? স্থান গ্রে ষ্টাটের মোড়, এই ধকন তিনটে লাডে তিনটে বাজে তথন শার্ট ট্রাউজারস-পরা মাথার টাক হাতে অ্যাটাচি, আমার আপনার দেখা নিত্যিকার সেই মূর্তি ঠিক আবার চোথে পডল।

কিন্তু মনে কোনো রেখাপাত কবল কি! একটুও না।

বলা ভূল হল, অ্যাটাচিটা হাতে ছিল না, বগলে ধবা ছিল, একটা তেলেভাজা দোকানের সামনে লোকটা দাঁভিয়ে, হাতে এত বড ঠোঙা বোঝা গেল তেলেভাজা খাচ্ছে, হয়তো ঠোঙায় মৃডিও ছিল, ঘোঝাবুরি করে থিদে পেতে রাস্তায় দাঁভিয়ে জ্বল-খাবারটা সেরে নিচ্ছে অনুমান করতে কষ্ট হল না।

সে যাই হোক, আমার সঙ্গে চোথাচোথি হতে টি মজুমদার দাঁত ছাডিয়ে হাসল। চমকে উঠলাম, আমায় চিনতে পারল ? বৃকটা ধক্ করে উঠল। না, সঙ্গে দলে ঢোঁক গিললাম, আমাব ভূল ভালল, ভিডের বাস্তা, কত লোক আসছে যাচ্ছে, লক্ষ্য কবলাম যার সঙ্গেই চোগাচোথি হয় মজুমদাব দাঁত ছডিয়ে একবার হেদে নেয়, তারপর আধ্থানা তেলেভাজা মুথে পুবে বাকি আদ্থানা অনারাদে পেভমেন্টের একদিকে ছুঁডে দিয়ে আবার হিছি করে হাসে।

কি ব্যাপার। এত ফুর্তি মনে? কাকে তেলেভান্ধা খাওয়াচ্ছে! ঘাডটা একটু যুরিয়ে ওদিকে তাকাতে আমার হু' চোথ বড হয়ে গেল। ডলি মিলি লিলি? অবশু তিনটিই যুবতী। দলে হু' তিন গণ্ডা আণ্ডাবাচ্চা। ইটের উনান। মাটির হাঁডি-কুডি। নেতা পাতা। আমাদের আ মবি কলকাতা শহরের সোনার অঙ্গে খোদ-পাঁচডার মতন এই জিনিস কী পরিমাণ হেয়ে যাচ্ছে আপনারা রোজ দেগছেন। মজুমদারের তাই ভাল লেগে গেল। কিন্তু তেলেভান্ধার রৃষ্টি হচ্ছে দেখে ফুটপাতের সংসারের তথন দারুণ উত্তেজনা। বাচ্চাগুলির মধ্যে মারামারি কাটাকাটি লেগে গেছে। তা লাগুক। মেয়ে তিনটি অনর্গল খিলখিল হাসছে, মজুমদারের কাগু দেখে হাসছে, মজুমদার চোখ টেপে, তখন তারা রীতিমত হাসির ফোরারা হয়ে ওঠে, এ ওর গায়ে ঢলে পডে, দেখে মজুমদার ভীষণ আমাদ পায়। ঘাড বেকিয়ে একটু কুঁজো হয়ে সামনের দিকে ঝুঁকে মজুমদার থখন চোখ টিপছিল সাকাসের ফাউনের মতন দেখাছিল তাকে এবং আমার মনে হল আমোদটা পথ-চারীদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে যার সঙ্গেই চোখাচোখি হছিল, একবার করে হেলে

নিরে ফুর্তিবাব্দ মাহ্নবটা আবার ঠোগ্রা থেকে একটা তেলেভাব্দা তুলে নিরে আধধানা থেরে বাকিটা ছুঁড়ে দিচ্ছে।

খুবই অল্প সময়ের আনন্দ, বুঝতে কট হল না, জলথাবার খেতে খেতে যতটা মজা করা যায় কারণ রান্তার ওধারে বডসড় সাইনবোর্ডটা তথন আমার চোখে পড়েছে: লক্ষ্মীনারায়ণ মোডকেল স্টোর্স। খাবারটা শেষ করেই আটোটি হাতে টি মজুমদাব সেখানে ঢুকবে বা এ-ও হতে পারে ভাবলাম ওখানকার কাজ সেরে তেলেভাজা মুডির ঠোঙা হাতে এখানে দাঁডিয়ে বীতিমত মেজাজ নিয়ে আনন্দ করছে।

আমি আর দাঁডাইনি, চৈত্র মাস। তবু যদি একটা রান্ধা শিমুল কি পলাশ গাছ ধারে কাছে থাকত, এতটা একখেঁয়ে গতান্থগতিক অফটিকর ঠেকত না লোক-টাকে, ভিডের মধ্যেও অস্তুত একবার ঘাড ঘুরিয়ে আপনারা তার দিকে তাকাতেন।

## SILE

একটা গাছ। অনেকদিনের গাছ। গাছটা স্থন্দর কি অস্থন্দর কেউ প্রশ্ন তোলেনি।
গাছের মনে গাছ দাঁডিয়ে আছে। এর প্রয়োজন আছে কি নেই তা নিয়েও কেউ মাধা ঘামায় না।

বেমন মাসুষ মাথার ওপর আকাশ দেখে মেঘ দেখে, পারের নিচে ধুলো দেখে ঘাস দেখে, তেমনি তারা চোখের সামনে একটা গাছ দাঁভিয়ে আছে দেখছে। সন্ধ্যায় দেখছে তুপুরে দেখছে সকালে দেখছে। কেবল চোখ দিয়ে, জ্বনর দিয়ে অমুভূতি দিয়ে দেখা নয়, বোঝা নয়।

বা এমন কবে একটা গাছকে বুঝতে হবে কেউ কোনদিন চিন্তাও করে না।
দিনের পর দিন যায়, ঋতুর পর ঋতু কাটে, বছরের পর বছর যায় আদে—
গাছের জায়গায় গাছ দাভিয়ে।

বর্ষার পাতাগুলি বড হয় পুষ্ট হয়, শরতে পাতাগুলি ভারি হয় মোটা হয়, সবুক্ত রং অতিথিক্ত সবুক্ত হয়ে কালোর কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ায়, হেমস্তের মাঝা-মাঝি হঠাৎ সেই সবুক্ত-কালো গভীর ধূসর হয়ে ওঠে তারপর শীতে হলদে ফ্যাকাসে নিরক্ত শ্রেস্তির পাণ্ডুর চেহারা ধরে পাতাগুলি ঝরে ঝরে পড়ে। গাছ রিক্ত হয়।

তথনও গাছ গাছই থাকে।

গাছের চেহারা তথন শুধু কাঠের চেহারা হর।

ছোট কাঠ বড় কাঠ চিলতে কাঠ সরু কাঠ পাতলা চিকন—মানুবের আঙুলের নিতো টুকরো টুকরো অজত্র কাঠ কাঠির একটা জবরজ্ঞ কাঠামো হরে গাছ দাঁড়িয়ে থাকে।

কিছ তা বলে কি মান্ন্য তথন তার ওপর রাগ করে? করে না। কারণ মেঘ-মেত্র আকাশের নিচে অরণ্যের চেহারা ধরে গাছ যথন দাঁড়িয়ে থাকে তথন মান্ন্য তাকে যে চোথে দেখে শীতের শুকনো আকাশের নিচে সরু মোটা কতকগুলি কাঠ কাঠির বোঝা মাথায় করে দাঁড়িয়ে থাকলেও মান্ন্য তাকে সেই চোথে দেখে। তাই বলছিলাম ওপর ওপর দেখা। মন দিয়ে দেখা নয় বোঝা নয়। তাহলে ফাল্কনে লালে সব্জে মেশানো নতুন পাতার সমারোহ দেখে মান্ন্য নাচত অথবা বৈশাথ পড়তে অজম্ম মঞ্জুরী মাথায় নিয়ে গাছটা আশ্চর্য গোলাপী আভায় আকাশ আলো করে তুলেছে দেখে আনন্দে চিৎকার করত। তা কেউ করে না, এ পর্যন্ত করে নি।

ত্-তিনটা বাড়ির মাঝখানে এক ফালি পড়ো জমির ওপর একটা গাছ ডালপালা ছড়িয়ে দাঁডিয়ে আছে বলে তাদের একটু স্থবিধা হয়, এই ভধু তারা জানে। এবাডির মামুব জানে ওবাডির মামুব জানে, আশেপাশের আরো গোটা ত্-তিন বাড়ির মামুবগুলিও একটু-আধটু স্থবিধা আদায় করতে গাছের কাছে আসে বৈ কি, যেমন সকাল হতে থবর কাগজ হাতে করে ত্-চারজন প্রোট্ ব্ডো গাছতলায় একত্র হয়ে রাজনীতি সমাজনীতি অর্ধনীতি আলোচনা করে, যেমন ত্পুরের দিকে এবাড়ির বৃড়ি ও বাড়ির বৃড়ি, এবাড়ির বৌ ও বাড়ির মেয়েকে গাছের নিচে সক গালিচার মতন ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বসে রামার কথা সেলাইয়ের কথা ছেলে হওয়ার কথা ছেলে না হওয়ার কথা বলে সময় কাটায় আর বিকেল পড়তে ছুটে আসে ছেলে-ছোকরার দল। গাছটাকে ঘিরে হৈ-হল্লা ছুটোছুটি, গাছে উঠে ভাল ভাঙা পাতা ছেঁড়া, বা কোনদিন গাছের ভালে দোলনা বেঁধে দোল খাওয়া।

বা শীতের তৃপুরে গাছের ছায়ায় মাথা তেথে শরীরটা রৌদ্রে ছডিয়ে দিয়ে কারো কারো গল্পের বই পড়া। আবার গ্রীত্মের রাত্রে ঠিক এই গাছের তলায় শীতল পাটি বিছিয়ে হারিকেন জেলে পাড়ার পাঁচ-সাতজন গোল হয়ে বসে তাস থেলছে এই দৃশ্রও চোথে পড়ে।

যথন মাসুষ থাকে না তথন গাছতলায় ছাগলটাকে গরুটাকে মাথা গুঁজে মনের আনন্দে বাস ছিঁড়ে থাছে দেখা গেছে। আর ওপরে নানাজ্ঞাতের পাথির কিচির-মিচির কলরব, ডানা ঝাপটান, ঠোঁট ঘসার শব্দ।

আর মাঝে মাঝে হাওয়ায় পাতা নডে, ডাল ছলে ওঠে।

বা এমনও এক-একটা সময় আদে যথন পাথি থাকে না, বাতাস নেই। গাছ স্থিব শুবা। পড়ো জমিতে নিবিড ছায়াটুকু ফেলে অনন্তকালের সাক্ষী হয়ে নিঃসঙ্গ গাছ যেন যুগ যুগ ধরে দাঁডিয়ে আছে। বা মনে হয় কোন দার্শনিক। নীরব থেকে অবিচল থেকে জগতটাকে দেখছে। সংসারের উত্থান-পতন লক্ষ্য করছে। পাপের জয় পুণার পরাজয় দেখে বিমৃত্ বিশ্বিত হয়ে আছে।

চিস্তাশীল মাসুবের মনেব অবস্থা যেমন হয়। চিস্তাশীল মাসুব যেমন চুপ কবে থাকে। সভ্যি গাছটাকে সময় সময় এমন একটি মাসুব বলে করনা করা যায়। তথন তার ধারেকাছে অত্য মানুষ পশু-পাথি হাওয়ার চাপল্য করনা করতে কট হয়।

হয়তো এমন করে কেউ গাছটাকে দেখছিল গাছটাকে নিয়ে ভাবছিল। এতদিন জ্বানা যায় নি, এতদিন বোঝা যাচ্ছিল না। কে জ্বানে হয়তো গাছটাব সেই অন্তর্গৃত্তি ছিল, গাছ বুঝতে পাবছিল পুর্বদিকের একটা বাডির সবুজ জানলায় বদে একজন তাকে গভারভাবে দেখছে লক্ষ্য করছে। না, আগে হয়তো দে আর দশটি মান্তবের মতো দাণা চোথে গাছের পাতা ঝরা দেখত নতুন পাতা গজানো দেখত। এখন আর তার চোথ সানা নেই। কাব্রল পরে গভীর কালো হয়েছে। এখন সার হাস্কা নে নী বু লিখে ফ্রক উডিয়ে সে ছটফট করছে না যে, বাডির সামনের পড়ো ক্ষমিতে একটা গাছ আছে কি বাঁশের খু'টি দাঁডিয়ে আছে ওপর ওপর দেখে শেষ করবে ! এখন সে শাস্ত গম্ভীর, মাথায় দৃঢ়বন্ধ সংযত কঠিন থোঁপার মতো তার মনও বুঝি সতর্ক স্থপ:বন্ধ স্থিব ও নিবিড হয়ে উঠেছে। আর সেই নিবিড মন সভর্ক দৃষ্টি নিয়ে সারাক্ষণ সে গাছের দিকে তাকিয়ে আছে। গাছটাকে নিয়ে ভাবছে। যেন ভাবতে ভাবতে এক্দিন তার দৃষ্টি কেমন ভীত সন্তুম্ভ হয়ে উঠল। চোথের কালো পালকগুলি আর নডছে না, কালো মনি ছটি পাথরের মতো স্থির কঠিন হয়ে আছে। গাছ বুঝতে পারল একটা ভয়ন্বর ভাবনা ভাকে পেয়ে বসেছে, ওই কালো পালক বেগা চোথ ছটোর তাকানোর মধ্যে কেবল ভর না বিবেষও যেন মিশে আছে। গাছ ভয় পেল, দেখল, কেবল দিনের আলোয় না রাত্রির গভীর অন্ধকারেও ঘূটি চোথ জানালায় জেগে আছে। নিরাকার অপ্পষ্ট ছারা-ৰুভি হবে বাত্ৰির গাঢ় ভম্পায় লুকিবে খেকেও যেন গাছ ওই দৃষ্টি খেকে নিজেকে

বক্ষা করতে পারছে না। আতঙ্কের সঙ্গে পুঞ্জ খুণা ছু"ড়ে দিচ্ছে একজন তার দিকে।

তারপর কথাটা জানাজানি হয়ে গেল। বুঝি সবুজ জানালার ওই মামুবটি । সকলকে জানিয়ে দিল।

এই গাছ ছষ্ট। এই গাছ শয়তান। একে এখান থেকে সরিয়ে দাও। পড়ো জমির আশে-পাশের মান্ত্রযুগুলি সজাগ হয়ে উঠল।

মান্থবের মতো শহতান হয়ে একটা গাছ মান্থবের মধ্যে মিশে থাকতে পারে তারা এই প্রথম শুন্ল, জানল।

তাইতো, সকলে ভাবতে আরম্ভ করল, বুড়োর দল গাছের নিচে বসে পলিটিকস আলোচনা করে, বুড়িরা-যুবতীদের সঙ্গে বসে ছেলে হওয়া না হওয়ার গল্প করে, ছেলে-ছোকরার দল গাছের কাছে এসে খেলা করে এখন গাছটা যদি ভাল না হয়, যদি ভার মধ্যে তুষ্ট বৃদ্ধি লুকিয়ে থাকে তবে ভো—

কেটে ফেলতে হবে, পুডিয়ে দিতে হবে, মূলগুদ্ধ উপড়ে ফেললে সবচেয়ে ভাল হয়। সাদা ফুলের মালা জড়ানো স্ফীত শক্ত থোঁপা নেড়ে জানালার মান্ত্রযটি বলল, তা না হলে এই গাছ কথন কি বিপদ ঘটায় বলা যায় না।

मवाहे खनल मवाहे जानल।

শিশুরা থেলা করে। এই গাছের একটা বড় ডাল তাদের মাথায় ভেঙে পড়তে কভক্ষণ। বজুপাত হতে পারে এই গাছের মাথায়। আর তার নিচে তথন যে দাঁড়িয়ে বা বসে থাকবে সঙ্গে তার অবধারিত মুক্যা। অর্থাৎ গাছই বজ্পকে ডেকে আনবে। শয়তান কী না পাবে! শুনে মানুষগুলির চোথ বড় হয়ে গেল।

কিন্তু সেই সবুজ জানালার মামুষ্টি চুপ করে থাকল না। গাছ সম্বন্ধে এত-কাল যারা উদ্পন্ন ছিল তারা আরো ভয়ংকর কথা শুনল।

কেবল বজ্ঞ কেন, শয়তান মধ্যরাত্রে যে কোন একটি মামুবকে ডেকে নিজের কাছে আনতে পারে।

় হ', সকালে উঠে সবাই দেখবে সেই মাহুধ ওই গাছের কোন না কোন একটা ভালে ঝুলছে।

গলার দড়ি দেবার পথে গাছের ভালটুবে একটি চমৎকার অবলম্বন কথাটা নতুন করে সকলের মনে পড়ে গেল।

ওই গাছ পুড়িয়ে ফেলতে হবে, কেটে ফেলতে হবে, সম্ভব হলে মূলস্ক। হয়তো গাছের জানা ছিল না, পড়ো জমির পশ্চিম দিকের আর একটা বাড়ির লাল রং-এর জানালায় বলে আর একজন তাকে গভীরভাবে দেখছিল। দেদিকে
দৃষ্টি পড়তে গাছ চমকে উঠল। এবং খুলি হল। লাল রঙের জানালার মামুবটির চোধ ছটি বড় স্থলর। দেই চোখে জয় আতর্ক স্থাা বিষেব কিছুই নেই।
আছে স্নেহ প্রেম মমতা সহামভৃতি। দেখে গাছ বিস্মিত হল। কেননা কদিন
আগেও মামুবটির দৃষ্টি অশাস্ত ছিল চলায় বলায় চাপলা ছিল। হাফ প্যান্ট পরে
সময়ে অসময়ে তার কাছে ছুটে এসেছে, টিল ছু'ড়েছে ডালপাতা লক্ষ্য করে,
পাতার আড়ালে পাখির বাসা খু'জে বার করে ভেঙে দিয়েছে আর য়খন-তখন
দোলনা বেঁধে দোল খেয়েছে। আজ সে মার্জিত জয় স্মিয়্ম স্থলর। আছিল
পাঞ্জাবির হাত ত্টো কমুই পর্যন্ত গুটিয়ে ছ হাতের তেলায় চিবুক রেখে জানালায়
ধারের টেবিলের কাছে বসে গাছের দিকে গায় দৃষ্টি মেলে চেয়ে থাকে। গাছটাকে
নিয়ে ভাবে। ভাবতে ভাবতে টেবিলের ফুলদানি খেকে একটা গোলাপ নাকের
কাছে তুলে ঘরে গন্ধ শোঁকে, যেন গাছটাকে যত দেখছে যত ভাবছে তত সে
পরিতৃপ্ত হচ্ছে আনন্দিত হচ্ছে। যেন গাছকে নিয়ে ভাবনার সঙ্গে গোলাপের
গল্পের একটা আশ্রুর্য মিল রয়েছে। বুঝি গাছ তার কাছে গোলাপের মতো
স্থলর।

গাছ নিশ্চিম্ব হল আইত হল। লাল জানালার মাম্বটার মুখে সবাই অন্ত কথা জনল।

এই গাছ ঈশবের আশীর্বাদের মতো আমাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে। একে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। এই গাছের নিচে সকালে বিকালে মান্ত্বগুলি একতা হয়। একটি মান্ত্বকে আর একটি মান্ত্বের মনের কাছে টেনে আনছে গাছটা। ভার অর্থ আমাদের সামাজিক হতে শেখাছে। গাছটা আছে বলে ছেলেরা খেলাখুলা করতে পারে। মায়ের মভো শিশুদের স্নেহ ও আনন্দ বিভরণ করছে মাঠের ওই বনম্পতি।

সভ্যি সে স্থন্দর।

তার ছাগ্রা স্থালর, ডালা স্থালর। তাই না নিরীহ স্থালর পাথিগুলি তাকে আশ্রয় করে সারাক্ষণ কুজন গুঞ্জন করছে। প্রজাপতি ছুটে আসছে।

পাড়ার মামুষগুলি নতুন করে ভাবতে আরম্ভ করল।

পশ্চিমের লাল জানালার স্থন্দর মাস্ষ্টি সেইখানেই চুপ করে থাকল না।

ইট, লোহা, গিমেন্টের মধ্যে বাস করে আমরা ক্লাস্ত হয়ে পড়েছি। আমাদের চোখের সামনে একটি সবুজ গাছ আছে বলে প্রকৃতিকে আমরা মনে রাখতে পারছি। আমরা বে এখনো পুরোপুরি ক্লবিম হরে বাইনি মিখ্যা হরে বাইনি তা ওই গাছের কল্যাণে। এই গাছ থাকবে। এই গাছ আমাদের ক্লান্ত অবসাদগ্রন্ত জীবনে একটা কবিভার মতো।

তবে কি লাল জানালার মান্ত্র্বটি কবি ? গাছ ভাবল। রাত্রে জানালার খারে টেবিলে বলে মাত্র্বটি কাগজ কলম নিয়ে কি যেন লেখে যথন লেখে না চুপ করে বাইরে গাছের দিকে তাকিয়ে থাকে।

মন্দ কথা শুনে মান্ত্র্য যেমন বিচলিত হয় তেমনি ভাল কথা শুনে ভারা নিশ্চিস্ত হয় খুশি হয়।

তাই একজন গাছটাকে মন্দ বলতে মামুবগুলি যেমন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল, আবার আর একজন গাছ তাদের ওনেক উপকার করছে ওনে শাস্ত হল।

তাই তারা গাছ নিম্নে আর মাথা ঘামাল না।

গাছের মনে গাছ দাঁড়িয়ে রইল।

ি কিছু পুবের জানালার মাত্র্যটি চুপ থাকল না। গাছ শুনল, দাঁতে দাঁত ঘসে সে প্রতিজ্ঞা করছে, যদি আর কেউ তাকে সাহায্য না করে তো সে নিজেই কুড়ুল চালিয়ে গাছটাকে শেষ করে দেবে। এই গাছ সে কিছুতেই সহু করতে পারছে না। শয়তানকে চোথের সামনে থেকে যেভাবে হোক দুর করবে।

গাছ শুনে তু:খ পেল, আবার মনে মনে হাসল। বেন পুবের জানালার মানুষটিকে তার তেকে বলতে ইচ্ছে হল, তোমার খোঁপার ফুলের মালা শোভা পার, তোমার চোখের কাজল, কপালের কুমকুমটি চমৎকার, তোমার হাতের আঙুলগুলি চাঁপার কলির মতো স্থলর। স্থলর ও নরম-এই হাতে কুড়ুল ধরতে পারবে কি?

বেন পশ্চিমের জানালার মামুষ্টির কানেও কথাটা গেল। তার স্থন্দর আঙুল-গুলি কঠিন হরে উঠল। গাছের বেশ জানা আছে ওই হাত, হাতের আঙুল দরকার হলে ইস্পাতের মতো দৃঢ় দৃপ্ত হতে জানে। আজ ওই হাত দিয়ে—লে কবিতা লিখছে বটে, গোলাশ ফুলকে আদর করছে—একদিন ঐ হাতে টিল ছুঁড়ে সে অনেক পাথির বাসা তছনছ করে দিয়েছে, গাছের ভাল ভেঙেছে, পাতা ছিঁড়েছে আর ক্রন্তের মতো হাতের ছটো মুঠো কঠিন করে দোলনার দড়ি আঁকড়েধরে দানব শিশুর মতো দোল থেয়েছে। তাই ব্ঝি আজ বজুম্টি শৃক্তে তুলে সে প্রতিজ্ঞা করল, এই গাছকে যেমন করে হোক রক্ষা করবে। যদি কেউ এই গাছনাই করতে আগে তাকে ক্ষমা করবে না। জীবন থেকে কবিতাকে নির্বাসন

দেওরা চলে না। যদি কেউ গাছের গায়ে হাত তুলতে আসে শরীরের শেক রক্তবিন্দু দিবে সে তাকে প্রতিহত করবে। গাছের গারে আঁচডটি পডতে দেবে না।

গাছ নতুন করে ভয় পেল! তাকে কেন্দ্র করে পুবে ও পশ্চিমের জানালার ছটি মান্তবের মধ্যে সংঘর্ষ বাধবে না তো!

সে দিন তুপুর গড়িরে গেল। তুটো বাচচা নিয়ে একটা ছাগল নিচের ছায়ায় ঘুরে ঘুরে ঘাস খেল। বিকেল পড়তে শিশুর দল ছটোপাটি করল। অগুন্তি পাঝি কিচিরমিচির করে উঠে তারপর এক সমর চূপ হয়ে গেল। রাজি নামল। নির্মেঘ কালো আকাশে অসংখ্য তারা ফুটল। হাওয়া ছিল। গাছের পাতার সরসর শব্দ হচ্ছিল। রোজ যেমন হয়। পড়ো মাঠের চারপাশের বাড়িগুলিতে নানারকম শব্দ হচ্ছিল, আলো জলছিল। ক্রমে রাভ যত বাডতে লাগল এক একটি বাডি চূপ হয়ে যেতে লাগল, আলো নিজল। তারপব চারদিক নিঃসীম অন্ধকারে ছেয়ে গেল। অন্ধকার আর অমেয় শুরুতা। মাধার ওপর কোটি কোটি কাটি নক্ষর নিয়ে গাছ চূপ করে দাঁডিয়ে রইল। এক সময় হাওয়াটাও মরে গেল। গাছের একটি পাতাও আর নডছিল না।

এমন সময়।

নিরদ্ধ অন্ধকারে দিনের আলোর মতো গাছ সব কিছু দেখতে পায়। গাছ দেখল পুবদিক থেকে সে থাসছে। অাচলটা শক্ত করে কোমরে বেঁধেছে। মালাটা থোঁপা থেকে খুলে ফেলে দিয়েছে। যেন যুদ্ধ করতে আসছে। এখন আর ফুলেব মালা নয়। হাতে ধারালো কুঠার। গাছ শিউরে উঠল।

কিন্তু সঙ্গে আর একদিকে মামুখেব পায়ের শব্দ হল। গাছ সেণিকে চোথ ফেরাল। এবার গাছ নিশ্চিন্ত হল। সে এসে গেছে। পশ্চিমের জানালার সেই মামুষ এসে গেছে। তাব হাতে এখন কলম নেই। হাতকাটা গেঞি। তার চোয়াল শক্ত। দৃষ্টি নির্মম। যেন এখনি সে বজ্ঞের ছঙ্কার ছাড়বে।

গাছ কান পেতে রইল।

বিষয় স্তৰতা। অনিশ্চিত মুহুৰ্ত।

গাছের মাধার একটা পাধির ছানা কিচমিচ শব্দ করে উঠল। বেন কোন দিক থেকে একটা নাম না জানা ফুলের গন্ধ ভেলে এল। আকাশের এক প্রান্তের একটা ভারার কাছে ছুটে গেল। একটু হাওয়া উঠল বৈ কি। নরম শাধাগুলি ছুলভে লাগল। —বেন ভিতরে ভিতরে গাছ এমনটা আশা করেছিল। তাই খ্ব একটা অবাক হল না।

শাড়ি জড়ানো মামুষটির অধরে হাসি ফুটেছে।

পশ্চিমের জানালার মাস্থবের শক্ত চোয়াল নরম হয়েছে। বজ্ঞ নির্ঘোষ শোনা যাচ্ছে না।

একজন আর একজনের দিকে তাকিয়ে আছে। ছজনের মাঝখানের ব্যবধান এত কম যে গাঢ় অন্ধকারেও তারা পরস্পারের মুখ পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল। যেন একজন আর একজনের খাস-প্রখাসের শব্দ শুনছিল।

'হাতে কুডুল কেন?'

'গাছটাকে কাটব।'

'লাভ কি ?'

'গাছটা শয়তান।'

'গাছটা দেবতা।'

'শয়তানকে যে দেবতা মনে করে সে মূর্থ।'

'দেবতাকে যে শয়তানের মতন দেখে সে পাপী। তার মনে পাপ তার হাদয়ে হিংসা। তাই সাদাকে কালো দেখে—আলো থাকলেও তার চোখে সব কিছু অন্ধকার।'

'তবে কি পৃথিবীতে অন্ধকার বলতে কিছু নেই ? কালো বলতে কিছু নেই ?' 'নেই ।'

'এ কেমন করে সম্ভব।' হাত থেকে কুড়ুলটা থসে পড়ল ওর। ভাবতে লাগল। গাছ থুশি হল। গাছ দেখল একজন কুড়ুল ফেলে দিতে আর একজন হাতের লাঠি ফেলে দিল। 'এ কেমন করে হয়!' ভাবতে ভাবতে পুবের জানা-লার মাছ্যটি মুখ তুলে গাছের পাতার ফাকে ফাকে তারার ঝিকমিকি দেখতে লাগল। তারপর এক সময় বিড়বিড় করে বলল, 'সব আলো সব স্থানর—কিছু কালোনেই কোথাও অন্ধকার নেই এমন কথন হয়!'

'নিজের ভিতরে যথন আলো জাগে।'

'দেই আলো কী ?'

'প্ৰেম'।

মেয়েটির চোখের পাতা কেঁপে উঠল। গাঢ় নিখাস ফেলল। তার গলার স্বর করুণ হয়ে গেল। 'আমার মধ্যে কি প্রেম জাগবে না ?'

'অভ্যাস করতে হবে, চর্চা করতে হবে।' ছেলেটি স্থন্দর কবে হাসল। 'ভাল-বাসতে শিখতে হবে।'

'তুমি আমায় শিথিয়ে দাও।'

গাছ চোধ বৃজ্জল। তার ঘুম পেরেছে। গাছও ঘুমার। কত রাত তৃশ্চিস্তার সে ঘুমোতে পারে নি। অথবা ধেন ইচ্ছা করে সে আর নিচের দিকে তাকাল না। মাছুব বেমন গাছ সম্পর্কে উদাসীন থাকে, গাছকেও সময় সময় মায়ৄর সম্পর্কে উদাসীন থাকতে হয়, অভিজ্ঞ গাছকে তা বলে দিতে হল না।

## মিষ্টি জালা

রমেন আমার বন্ধ। এই জীবনে বন্ধু অনেক পেয়েছি, কিন্তু রমেনের মতন কাউকে নয়। যেন আমার জন্ম প্রাণ দিতে সে প্রস্তুত। এতটা সহামূভূতি এতটা মমতা আমার প্রতি।

বেকার। ইদানিং আমার জামাকাপডের যা জীর্ণ দশা হরেছিল—রমেন সন্থ্
করতে পারেনি। সেদিন আমাকে ধরে নিয়ে গিয়ে কলেজ স্ট্রীট মার্কেটের একটা
দোকানে ঢুকে এক প্রস্তু নতুন শার্ট প্যাণ্ট কিনে দিয়ে তবে সে ঠাগুা হয়।
প্রাের আগে বৃষ্টিটিটি ভেজার দক্ষন কদিন খুব কাশিতে ভূগেছিলাম। রমেন
আমাকে টেনে নিয়ে যায় তার পরিচিত এক ডাক্তারের চেম্বার। আমার গলা
বুক পরীক্ষা করে ডাক্তার এক হাত লখা প্রেসজ্জিপশন লিখে দেয়। ডাক্তারের
ওবান থেকে বেরিয়ে রমেন আবার আমায় টানতে টানতে একটা ওয়্ধের দোকানে
নিয়ে থেয়ে কুড়ি টাকার ওয়্ধ কিনে দেয়।

আপন্তি করিনি। আগে আগে করতাম। রমেন ক্ষুক্ত হড, রেগে বেড, এমন কি আমার দক্ষে কথাটথা বন্ধ করে দিও। ব্রুডাম বন্ধু আঘাত পার। আমার উপকার করে, আমার দৈয়দশার আমাকে সাহায্য করে দে ভৃপ্তি পার। এই ভৃপ্তির স্রোতে বাধা পড়তে দেওরা উচিত নর। ব্রুডে পারার পর আমি আর আপত্তি করতাম না। তার সবরকম সাহায্য ও উপকার মাধা পেতে নিতাম। এখনও নিচিহ। তা ছাড়া আপত্তি সংকাচ কক্ষা—এসব আমাকে মানারও না। বছরের পর বৃছ্র বেকার থেকে দরিন্ত থেকে কারো কোনো

বক্ষ সাহায্য না নিয়ে মাথা উচু করে চলব—দেই মনের বল আমার কোথায়। এমন সময় আসে ধবন, রান্তায় বেরিয়ে এক কাপ চা থেতে বা একটা সিগারেট থেতে হলেও আমাকে অন্তের ম্থের দিকে তাকাতে হয়। অধিকাংশ সময় দ্রীম বাসের পয়সা সলে থাকে না। অন্তের কাছে হাত পাততে হয়। এই অবস্থায় কথায় অন্তের দেখাটা আমি পাচ্ছি কোথায়। কে আর পয়সা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আমাকে আদর করে চা থাওয়াবে, চা থাওয়াবার পর হাতে সিগারেট তুলে দেবে বা বরানগর থেকে ধর্মতলা আসব কি বালিগঞ্জ থেকে বরানগর ফিরব, বাসের পয়সা দিয়ে আমাকে সাহায্য করবে ?

একমাত্র রমেন। একজনই জাছে পৃথিবীতে বার কাছে চাওয়ার আগে আমি সাহায্য পাই, এবং আমিও চোথ বুজে বখন তখন এই একটি লোকের কাছে হাত পাততে পারি। এখানে আমার কোনোরকম লজ্জা সঙ্কোচ থিধা থাকে না।

বাবার হোটেলে ছু'বেলা ভাত খাই। বছরে একটা প্যাণ্ট ও একটা জামা জোটে। ছু' বছর অস্তর একজোড়া চটি। ব্যস্, ঐ পর্যন্ত। কেবল এই সম্বল করে আজকের দিনে কোনো ছেলে, ছাব্বিশ সাতাশ যার ব্যেস হল চলতে পারে? আমার বয়সী রমেন এটা বোঝে বলে সারাক্ষণ আমার দিকে ছু' হাত বাড়িয়ে আছে। কারণ সে চাকরি করে।

এবং এ-ও সত্য, ঐ যে তৃপ্তির কথা বললাম, দরকার হলে আমার জামাটা প্যাণ্টটা সে কিনে দিচ্ছে, ডাক্তারের ভিজিট ওর্ধের দাম চালিরে ই্যাছে, চা সিগারেটের ধরচ জোগাছে, ডাইং-ক্লিনিং-এর বিল মেটাছে কি ব্লেডের অভাবে দ্রদিন আমার শেভ করা হচ্ছে না দেখতে পেলে একদক্ষে ত্' তিনটে ব্লেড কিনে দিছে—এসবের পিছনে তার মানদিক ভৃপ্তি যেমন আছে, একটা অহংকারও যে কাজ করছে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কারণ, লক্ষ্য করেছি, আমার বা রমেনের পরিচিত কোনো মাম্য ধারেকাছে থাকলে আমার ওপর তার সহাত্তৃতি দরাদাক্ষিণ্য বা করুণা—যা-ই আখ্যা দেওরা যাক, মাত্রাটা যেন বেড়ে যার। যেমন একদিন তার অফিসে গিয়ে তার সঙ্গে দেখেই দে রীতিমত চেঁচামেচি শুরু করে দেয়। কি রে, চা থাবি, বোস বোস, পাধার নিচে বোস, মুখটা শুকিরে গেছে এই নে সিগারেট, তারপর ? বাসের পরদা ছিল তো, না কি হেঁটেই শ্রামবাজার টু ডালহোঁপী মেরে দিলি। রমেনের কথা শুনে তার অফিসের লোকেরা হা করে তাকিরে আমাকে দেখছিল। আমি চা থাচ্ছিলাম, রমেনের দেওরা দামী সিগারেটের প্যাকেটটা তুলে নিয়ে একটা সিগারেটও ধরিয়ে-

ছিলাম মনে আছে। দেখে খুশি হয়ে রমেন তার অফিলের লোকদের তনিয়ে তনিয়ে তথনি আবার আমাকে বলছিল, তারণর ? টাকাকড়ির দরকার আছে আজ ?

হয়তো দরকার ছিল, ধার কর্জ করার উদ্দেশ্য নিয়েই অফিসে তার সন্দে দেখা করেছিলাম। কিন্তু যেমন চেঁচামেচি করছিল দে ও সঙ্গে পদে পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বের করে আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়েছিল, হঠাৎ কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে গিয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। ওদিকে চোখেমুখে উৎকট কৌতুহল নিয়ে রমেনের সহকর্মীরা আমাকে দেখছে তথন। এই অবস্থায় আমি চুপ করে আছি দেখে রমেন ভীষণ চটে যায়। তাখ, আমি তোর ক্রেণ্ড বেস্ট ক্রেণ্ড টেচিয়ে অফিসভদ্ধ লোককে শুনিয়ে সে আবার বলল, আমার কাছে ধার চাইতে যদি লক্ষা করে তবে তোর মরে যাওয়াই উচিত। তোর চাকরি-বাকরি নেই, এই অবস্থায় আমার কাছে এসেও এমন মুখ বৃক্তে থাকা মানে আত্মহত্যার পথ বেছে নেওয়া…

ঠিক আছে। চোথ মুথ লাল হয়ে উঠেছিল আমার। রমেনের বক্তা বদ্ধ করতে তাতাতাতি টাকাটা টেবিল থেকে তুলে পকেটে পুরলাম। রমেন তথন ঠাণ্ডা হয়।

আর একদিন। মনে আছে চৈত্র মাদ। শাব্রে বলে মধুমাদ। কলকাতার রান্তার অবগ্র মধুটা বোঝা ধার না। ব্ঝেছিলাম বোটানিক্যাল গার্ডেনে। রমেনের কথার তার দলে দেখানে বেড়াতে ধাই। আমি কি জানতাম রমেন আর একজনকেও নেমস্তর্ম করেছিল। তাঁর নাম মীনাক্ষী। আমার মতন রমেন ব্যাচেলার। আমি বেকার। কোনো মেরের দলে বন্ধুত্ব করার সাহস ও সামর্থ্য আমার ছিল না। তা বলে রমেন চুপ করে ছিল না। কেনই বা থাকবে। তার একাধিক গার্ল-ক্ষেণ্ড ভূটছিল। এখনও জুটছে। কিন্তু এক সঙ্গে মীনাক্ষীকেও আমাকে সেই চৈত্রের ভূপুরে বোটানিক্স-এর জন্মলে ডেকে নিয়ে যাওয়ার কোন যুক্তি আমি খুজে পাইনি। পরে কারণটা ব্ঝেছি। রমেন মূহ্মুছ্ তার গোলুক্তেরে প্যাকেট ও স্থান্ত লাইটারটা আমার দিকে বাড়িরে দিছিল। টিফিন ক্যারিয়ার ভরতি করা প্রাচুর থাবারদাবার সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল সে। মীনাক্ষীও অনেক সন্দেশ টন্দেশ নিয়ে যার। মীনাক্ষী না, যেন এই জন্মই জিনিসটা আমার চোথে অভূত ঠেকছিল, রমেন নিজের হাতে কাগজের প্লেটে আমার থাবার বেড়ে দিছিল। এবং লক্ষ্য করছিলাম, ওদের ছ্জনের জন্ত যত না রাথছিল তার চেরে তের বেশি সে আমাকে দিয়ে দিছিল। কেমন ফাগড়ে পড়লাম। হাত তুলে

যাত বলছি, আর নর, অত থেতে পারব না, আমি রাক্ষণ নই রমেন—রমেন আমার কথা কানে তুলছিল না। হেলে বলছিল, থা থা, মীনাক্ষী ভীম নাগের কড়াপাক এনেছে। কতকাল ভীম নাগের সন্দেশ থাস না বল তো ? আমি তু বছরের মধ্যেও একটা সন্দেশ থেতে পারলাম না, অথচ আমি চাকরি করি—আজ্ব মীনাক্ষীর দৌলতে—কি বলো মিসু ?

চোথ আড় করে দেথছিলাম আমার দিকে একবার তাকিরেই রমেনের বান্ধবী তৎক্ষণাৎ মুখটা অন্তদিকে ব্রিয়ে নিয়েছে। দৃশ্যটা দেখে মাথাটা কেমন ঝিম-ঝিম করে উঠল। মুখের সন্দেশ তেতো ঠেকল। অর্থাৎ মেয়েটির চোখে এমন কিছু ছিল—আমার বেন মনে হল সেই মৃহুর্তে সেখান থেকে পালাতে পারলে বাঁচি। কিন্তু তার উপার ছিল না। মুখ কালো করা ঘাড় গুঁছে পাতের সন্দেশ খুঁটি আর লুকিয়ে নিজের জীর্ণ ময়লা জামা প্যান্ট ও পাষের নোংরা জ্তোটা দেখি। রমেনের গায়ের দামী ঝকমকে পোশাকের ব্ঝি সেদিন তুলনা ছিল না। সোনালী সিল্কের শাড়িও কচি কলাপাতার রঙের ব্লাউজে মীনাক্ষীকে বসস্তের রানীর মতন দেগাছিল। সেখানে আমার ঐ দীনদরিদ্র বেশ। দেখে রমেনের বান্ধবী আমাকে অমুকন্সা করত না তো কে করত।

এই, অমন ঘাড় গুঁজে আছিল কেন। থাচ্ছিল না ? রমেন চেঁচিয়ে উঠেছিল।
বেন সে আমার মনের ভাব ব্ঝতে পেরেছিল। ব্ঝতে পেরে গলা চড়িরে
গন্ধীর হয়ে উপদেশ দিতে আরম্ভ করল: আখ নবেন্দু আমি তোর ফ্রেণ্ড—বেন্ট
ফ্রেণ্ড—তোর গোমড়া চেহারা আমি একদম দহ্ করতে পারি না। তোর মুখ
কালো দেখলে আমার মাধা খারাপ হয়ে যায়। তুই ভাল করে জানিস তোকে
চীয়ার আপ করতে আমার চেষ্টার জাটি নেই। আর পাঁচটা বেকারের মতন
সারাক্ষণ নৈরাশ্রে ভূগবি, এ আমি কখনো হতে দিতে চাই না, যে জন্ম মীনাক্ষীর
সঙ্গে বেড়াতে এসে তোকেও আজ্ব এখানে ডেকে আনলাম।

মীনাক্ষী তথন আবার আমার দিকে মুখ ফিরিয়েছিল কিনা, চোথ তুলে সেদিকে তাকাতে সাহস পাইনি। রমেনের কথা মতন আর একটু সন্দেশ ভেকে তাড়াতাড়ি মুথে পুরেছিলাম। তা না হলে, স্কানতাম সে কিছুতেই চুপ করত না।

কালকের আর একটা ঘটনা। কালই আমি রূপাকে প্রথম দেখি। তিন মাস আগের মীনান্দীর জারগায় এখন রূপা। আগেই বলেছি, ঋতুতে ঋতুতে ফুল ফোটার মতন নতুন নতুন বান্ধবী আসছে রমেনের জীবনে। আহক। কিন্তু আমাকে গুদের সামনে টেনে নিয়ে যাওয়া কেন। মীনান্দীর সঙ্গে আমাকে বোটানিক্যাল গার্ডেনে বেডাতে নিরে গেল। আর কাল রবিবার ছুটির দিন তার রূপার সঞ্চেরমেন আমাকে ধরে নিয়ে গেল লাইটহাউসে ইংরেজী বই দেখাতে। ছবি দেখার সময় অন্ধকারে জিনিসটা তত বুরতে পারিনি। শো ভাঙবার পর হল থেকে বেরিয়ে তিনজন একটা রেন্ডোর"র চুকেছি, তথন। দোকানের নীলাভ ঝকমকে আলোর লক্ষ্য করলাম রমেনের নতুন বান্ধবী আমাকে দেখে মীনাক্ষী যেমন করত নাক কুঁচকে ঘাডটা মোটেই ঘুরিয়ে নিচ্ছে না। বরং বেশ মনোযোগ দিয়ে একবারের জারগার ছ তিনবার করে আমাকে দেখছে। ওব এভাবে তাকানটা রমেনের চোখে পভবে জানা কথা। তাই বুঝি রমেন মিটিমিটি হাসছিল। তারপর আর সে চুপ থাকতে পারল না।

এটা তোব দেই জামাটা, আমি ষেটা কিনে দিয়েছিলাম। তাই না নবেন্দু ? 
है। মাটির দিকে চোধ নামিরে তৎক্ষণাৎ উত্তর করলাম।

যা দশা করেছিস না জামার ! রমেন আবার বলল, তা জামার দোষ কি। মাসের পর মাস একটা শার্ট একটা প্যান্ট গারে থাকলে এই অবস্থা দাঁডাবে জানা কথা। ঠিক আছে, কালই আবার একটা শার্ট একটা প্যান্ট তোকে কিনে দেব।

তা দিও। ঠোঁট থেকে চারের কাপটা সরিয়ে রূপা বলল, তা হলেও এই আধাময়লা ছেঁডা পোশাকে তোমার বন্ধকে একটুও থারাপ দেখাছে না। মৃথটা ভারি মিষ্টি তো।

চমকে উঠলাম। বুকের মধ্যে ঢিপ করে উঠল। ঘাড তুলে দেখি চা থাওরা ভূলে গিয়ে লম্বা পালকেব বড বড় চোখ মেলে রমেনের বাদ্ধবী সেই একভাবে কেবল আমার দিকে তাকাছে। কিন্তু অবাক লাগল, রমেন যেন জিনিসটা মোটেই গ্রাহ্ম করছে না। আমরা তৃটি পুরুষ টেবিলের এধারে পাশাপাশি তৃটো চেরারে। কপা বসেছে আমাদের মুখোমুখি হয়ে। রমেনকে ফেলে কপা সারাক্ষণ আমাকে দেখবে, এ কেমন কথা। আমার ভর ভর করছিল। ঠিক সেই মৃহুর্তে, আমার ভরটাকে প্রায় ঝডের মতন্ উডিয়ে দিতে রমেন হোহো করে হাসল।

রূপা তোকে ঠাট্টা করছে নবেন্দু। মরলা ছেঁডা পোশাকেও তোকে নারক নারক দেখাছে।

রূপা কথা বলন না। আমি নীরব থেকে ঘাড গুলে চা থাই।

তা বলে রমেন চুপ থাকল না। আমার দিকে চোথ ঘ্রিরে বলল, মুখটাও তো একেবারে জ্বল করে রেখেছিল। সেই যে তিনটে ব্লেড কিনে দিয়েছিলাম— শেস হবে গেছি ব্ঝি ?

### ছাঁ, ঘাড় ওাঁজে উন্তর করি।

আমার কিন্তু থারাপ লাগছে না। রূপার রূপালী গলার স্থর আমার কানে এল। রমেনকে ও বোঝাচ্ছিল, পুরুষের গাল চিবুক সাধারণ ডিমের মতন পালিশ চকচকে হয়ে আছে দেখতে মোটেই ভাল লাগে না। থোঁচা খোঁচা দাঁড়িতে নবেন্দুকে স্থন্দর লাগছে।

হো হো। রপার কথা শুনে রমেন ভারি উদ্বেজ্বিত হয়ে উঠল। চোধটা কাত করে আমি রমেনের মুখটা দেখলাম। এত জোর হাসছিল সে! আমার বুক কাঁপতে লাগল।

বেকার মাত্র্য পেয়ে নবেন্দুকে এভাবে ঠাট্টা করা তোমার উচিত নম্ন রূপা। রূপার দিকে চোধ রেথে রমেন বলল, আমি আছই ওকে এক ডছন ব্লেড কিনে দেব।

রূপা চুপ। আমি চুপ। রূপার চোধ দেখে ওর চোধের ভাষা আমি এত বেশি ব্বতে পারছিলাম! রমেনের কাছে এই জিনিস ত্র্বোধ্য ছিল। ততক্ষণে আমাদের চা থাওয়া শেষ। রমেন বিল মিটিয়ে দিল। তারপর তিনজন রান্তার নামলাম।

এবার কোনদিকে ? রমেন বলন।
গড়ের মাঠে—তারপর গদার ধারে। রূপা প্রস্তাব করন।
আমি না। সন্তুচিত হয়ে রূপাকে বলনাম, এবার আমি কাটব রূপা।
না, না, সে কি! তুমি না থাকলে আমাদের বেড়ানটা মাটি হবে।

বলে শক্ত করে রূপা আমার হাত চেপে ধরল। আমার কোন আপদ্ভি ও মানবে না। চৌরলীর হাজারটা লাল, নীল, বেগুনি আলোর ছটা ওর চোথে মুখে এসে ছিটকে পড়ছিল। পরিন্ধার দেখছিলাম রূপার মুখের রং মুহুর্ছ বদলে বাছে। অথচ মুর্থের মতন রমেন তথনও হোহো করে হাসছে। রূপার রংকরা ঝকঝকে কটা নথ আমার হাতের চামড়ার বসে বাছে দেখে যেন সে ভীষণ মজ্য পেল।—শক্ত মেয়ের পাল্লার পড়েছিদ আজ তুই নবেন্দ্। চোথ নাচিয়ে রমেন বলছিল, হিপিদের মতন তোর লম্বা চুল দাড়ি ও ময়লা পোশাক দেখে রূপার খুব পছন্দ হয়েছে। হিপিদল করতে ইছে হয়েছে ওর। কিছুতেই তোকে ছাড়বে না।

ছঁ, কিছুতেই ছাড়বে না। মনে মনে বললাম, তারপর করুণ করে রূপার চোখের দিকে তাকালাম। বললাম, আন্ধ নয়, রূপা, আর একদিন, আন্ধ আমার ভাড়া আছে। জোর করে ওর মুঠোর বাঁধন থেকে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বড বড় পা ফেলে রান্ডায় ভিড়ের মধ্যে মিশে গেলাম। রমেনের বোকা হাসিটা তথনও কানে বাজছিল। এও কট লাগছিল বেচারার জন্ম। সে জানে না বেকার বাউপুলে একটি পুরুবের হাতে কথন একটি মেয়ে নথের আঁচড় বসায়, আর তার জল্নি কীমিটি!

## বাবু

শীতের রাড। জ্যোৎসা থিকথিক করছে। হঠাৎ দেখলে মনে হয় বসস্ত এসে গেছে।

তার মানে কি। হাওয়া আছে বলে কুরাশা ধেশায়াশা জমতে পারে নি। অপচ শহরতলি। বন্তি কলকারখানায় গিজগিজ চারদিক। ফুরফুরে বাতাস না পাকলে জ্যোৎসার বারোটাই বাজিয়ে দিত।

ছ°, হাওরা নেই। তাই চাঁদের আলোর এই চাকচিক্য। ঘরবাডি রাস্তাঘাট নালা-নর্দমা ছবির মতন লাগছে।

তা বলে কি কাঁচা নর্দমার তুর্গন্ধ নাকে লাগে না। খুব লাগে। এদিক ওদিক থাটাল আছে কয়েক গণ্ডা। গোময় গো-মুত্রের কটকটে গন্ধ টের পাওয়া যায়।

তবু ভাল লাগে।

বান্তার ত্থারে মন্ত-মন্ত দেবদারু গাছ মাথা উচু করে সৈল্লগামন্তের মতন দাঁড়িরে। শহরতলির রাত বারোটার নির্জন রাতা পাহারা দিছে। আর কি তোমাদের ভরভর করার কোনো কারণ নেই হে আমরা আছি। ঝুপদি পাতার ঢাকা মাথা নেডে দেবদারু গাছেরা চৌকিলারের মতন থেকে থেকে জানান দেয়।

নির্জন তো হবেই। আজ ছুটির দিন। ঈদের ছুটি। কলকারখানার কাজ বন্ধ। তার ওপর সন্ধ্যার পর থেকে কনকনে হাওয়া। বন্ডির মান্থব থেরেদেরে কথন কাঁখা কখলের তলায়। বাইরে একটা মান্থব চোখে পড়ে না। ত্ব-একটা বেওয়ারিশ কুরা এ পাড়া থেকে ওপাড়ায় যাবার সময় রাস্থাটা পার হয় ওধু। ওরাও শস্কটুকু করে না। আর চোখে পড়ে একটি ছুটি বেড়াল। যেন কোন গেরন্ড বাড়ির মাছের কাঁটা গিলে এনে এখন ফাকার কাঁচা ঘাসপাতা থেরে বমি

করতে বেরিয়েছে। গলায় কাঁটা আটকে থক থক কাশছে না যদিও। গরগর শব্দ করছে।

আর মাঝে মাঝে শেরাল ছুটছে হাঁদ মুরগি চুরি করতে। মোটের ওপর চরাচরের দৃশুটা স্থলর। কালো পিচ ঢালা লখা রাস্তা শহরতলির চোইন্দি ছাড়িরে ফিতের মতন দুর গাঁ গঞ্জের দিকে চলে গেছে। তুখারে দেবদারু পাতা হাওয়ায় কাঁপছে ঝিলমিল করছে। পাতার ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো মাটিতে পড়ে নানা-রকম নকশা কারুকাছ তৈরী করছে। আর কুকুর বেড়াল যথন যেটা রাস্তা পার হয় এইসব ছায়া ও জ্যোৎসার ছাপ তাদের গায়ে পড়ে স্থলর দেখায়। যে জ্বন্তু জগৎটা এখন অন্তরকম মনে হতে পারে।

এমনিও অবশ্র জগৎটা অন্তরকম হয়ে গেছে। কেবল রিকশার ঠুনঠুন ও গাছের পাতার সরসর ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই।

তাই যেন রিকশায় বদা বাবৃটি জড়ান খুশির গলায় রিকশাওয়ালার দক্ষে স্থহুংথের কথা কইছে। বাবৃর গায়ের দামী শালের আঁচল কাঁধের ওপর দিয়ে
নিশানের মতন পতপত করছে। বাবৃর হু হাতের আঙুলে নানা সাইজের নানা
রঙ্কের পাথরের আংটি। জ্যোৎস্না লেগে কোনোটা বেগুন ফুলের মতন দেখাছে।
কোনটা টুকটুকে লাল ডালিম দানা হয়ে জলছে। একটা আংটি থেকে জোনাকির
আলোর মতন রুপালি সবৃদ্ধ হুটি ঠিকরে বেরোছে জ্যোৎস্না লেগে বাবৃর
পায়ের জুতো চকচক করছে কম কি।

স্কুটবুট না পরে ধুতি, গরম পাঞ্জাবি ও তার ওপর কাশ্মীরী শাল চাপিরে জামাইবাবুটি সেজে কেন বাবু আজ বেরিয়েছে রিকশাওয়ালার মাথার আদছে না। তা যাই করুক। বাবু তার রিকশায় চেপেছে এটাই বড় কথা।

আর একটু হলে কসকে যাচ্ছিল। জগা যেমন হাঁ হাঁ করে দামী সপ্তয়ার পাকড়াও করতে ছুটে এসেছিল। নিদানও কম যাচ্ছিল কি। হাসিমের রিকশার সামনে বাবু এসে পরলা দাঁড়ার। দাঁড়ালে হবে কি। গাঁজা টানলে হাসিম রাজা বাদশা বনে যার। পর্যা-কড়ি রোজগারের দিকে মন থাকে না। রিকশার গদীতে পিঠ ঠেকিয়ে আধশোয়া হয়ে ঠ্যাং-এর ওপর ঠ্যাং তুলে দিয়ে গাড়ির পাটাতনের ওপর আঙুল ঠুকে সে গান গাইছিল। হাসিম যে এই সময় তার গাড়িতে সপ্তরার তুলবে না, সবাই জানত। মৌজে আছে। বাবুকে দেখে সেমাধা নাড়তেই পিছনের সারির জগা, তারপর নিদান ছুটে আসে। 'আসেন—বাবু আসেন! নয়া রিকসা।' ওরা খুব ডাকাডাকি করছিল।

কিছ বাবুরা নিয়মকাছন মেলে চলে। হাসিমের রিকশা পাওয়া যাবে নাব্বতে পোরে জ্বগা ও নিদানের ভাকাভাকি কানে না তুলে বাবু হাসিমের রিকশার পিছনেই যে রিকশা দাঁড়িয়ে—সরাসরি তাতে চেপে বসে। নিদান ও জ্বগার তথন কী রাগ। মুথে কি আর তা প্রকাশ করছিল। বোঝা গেছে তাদের কাশির শব্দে। নানারকম শব্দ করে ছ্রুনে কাশছিল। গলা খাঁকার দিচ্ছিল।

ভা রাগ হবার কথাই তুজনের। হাসিম ইচ্ছে করে সওয়ার ছেড়ে দিলে। ভারপর যে থূশি সওয়ার ধরতে পারে। এথানকার রিকশার এই নিয়ম। ভা কিনা এমন দামী ঘড়ি আংটি পরা পারে শাল চাপান এক বাহারের বাবু।

বাব্ও যে তথন হাদিমের মতন মৌজে ছিল। বাব্র টলোমলো অবস্থা দেখে রিকশাওরালারা ব্ঝতে পারে। দিনেমা হল থেকে বেরিয়ে বাবু ট্যাকদি স্ট্যাণ্ডের দিকেই আগে যায়। ত্থানা মোটে ট্যাকদি ছিল আজ স্ট্যাণ্ডে। ত্থানার একথানা বাব্ধরতে পারল না। তার আগেই ত্ই বাবু ট্যাকদি ত্টো ধরে ফেলে। এক বাব্র দলে জেনানা ছিল। আর এক বাব্র দলে জেনানা ছাড়াও তিন চারটে গুঁড়াগাড়া ছিল।

এই বাবু একলা। ট্যাকসি না পেয়ে শেবটায় রিকশার কাছে আনে।
বাড়ি ফিরতে হবে তো। রাত প্রায় সাড়ে এগারোটা তথন। আরও বেশি।
ভয়ানক লম্বা রীলের ছবি ছিল। সাড়ে এগারোটায় শো ভাঙে। ভার
পরেও পনেরো কুড়ি মিনিট পার হয়ে গেছে। তার মানে এখন বারোটা
বাছবে।

'তুই বোদপাড়া চিনিদ তো ?'

'হাঁা বাবু। বোদপাড়া, হালদারপাড়া, কাজীপাড়া—দব আমার চেনা— আমি কি নতুন রিকশা টানছি এই ভল্লাটে।'

'মাঝেদাঝে দরকার হলে আমি ট্যাক্সিতেই চলি। আমার নিজের গাড়ি আছে। বুইক।' বাবু জড়ান গলায় বলল, অনেকদিন পর আৰু রিকশায় চাপছি—হি-হি।' বাবু হাদে।

'গাডি কোথায় ?' রিকশাওয়ালা খ্ব একটা অবাক হয় না।

'সারাই করতে গ্যারেক্তে গেছে। সেদিন অ্যাকসিডেন্ট করেছিলাম। নিক্তেই ড্রাইড করি কিনা। আমার বিশেষ কিছু হয় নি। ডান হাঁটুতে সামাক্ত চোট লাগল। এখন ঠিক হয়ে গেছে। রাস্থার ধারে একটা গাছের সঙ্গে গাড়িটা ধাকা লাগল। ইঞ্জিনটা জধম হরেছে।' মাল টেনে গাড়ি চালালে গাছের সঙ্গে ঠোকাঠুকি লাগবেই। রিকশাওয়ালাঃ মনে মনে বলল।

'বৃঝিলি',, বাবু আবার বলল, 'চৌদ্দ বছর পর রিকশায় চাপলাম। ভোদের রিকশাওয়ালাদের দেখলে আমার খুব ছুঃখ হয়, কারা পায়।'

আহ! রিকশাওয়ালা মনে মনে বলল, মুখে মুখে তোমরা বাবুরা অনেক তৃঃখ কর। তারপর এক টাকার জায়গায় পাঁচসিকে ভাড়া চাইলেই বাবুলের চোখ লাল। রিকশাওয়ালাকে ধরে মারতে আস।

'বৃঝিল রিকশাওয়ালা—গরীবের ছ:খ আমার একদম সহ হয় না—তোদের:
অবস্থা দেখে আমার বৃকের ছাতি ফেটে ুযায়। আমার প্রাণটা যে তথন কেমন
করে না।'

চুপ কর চুপ কর। রিকশাভ্যালার টেচিয়ে বলতে ইচ্ছে হল। তোমার এই শথের কারা শুনলে হাসি পার। কত টাকা রোজ মাল থেয়ে ওড়াও চাঁদ। আজ তো তোমার একেবারে বেসামাল অবস্থা। তোমাকে দেখেই নিদান ও জগা টের পেয়েছে। হাসিমের কথা আলাদা। গাঁজা টেনে ব্যোম। আজ তার ক্ষজিরোজগারের দরকার নেই। কিছু আমাদের চোথকান সন্ধাগ। তুমি বাবু প্রাণভরে মাল টেনে গাড়ি নিয়ে সিনেমা দেখতে আস। যেদিন গাড়ি থাকে না ট্যাকসি। আমরা রিকশাভ্যালারা তোমাকে দেখি আর হায় আফশোস করি। বলতে হবে আজু আমার জার বরাত। নিশুতি রাতে তোমায় নিয়ে মোদকপাড়ার থালপোলের কাছে চলে এলাম।

'এটা কি মোদকপাড়া ?'

'না না এটা নন্দীপাডা।' বলে বিকশাওয়ালা চূপ করে বিকসা নিয়ে পোলের ওপর ওঠে। ঠুন ঠুন শব্দ হয়।

হু", নন্দীপাড়া, ঠিক বলেছিস।' আধবোজা চোপে বাবু ঘাড় দোলায়! নন্দীপাড়ায় নতুন বীজ হয়ে কি স্থবিধে না হয়েছে। গাড়ি নিয়ে চোঁ করে খাল পার হতে আর কোনো কট্টই রইল না। কি বলিস!'

'হ', হ',' ঘাড় নেড়ে রিকশাওয়ালা মনে মনে হাসল। মালের দৌলতে মোদকপাড়া আর নন্দীপাড়া বড়বাবুর চোখে এক হয়ে গেছে। নন্দীপাড়ায় কবে খাল ছিল গো বড়বাবু।'

'ঐ যে রিকশাওয়ালা !' বাব্ আঙুল তুলে দেখায়। 'হালদারপাড়ার সেনচক্রবর্তীদের ফ্লাওয়ার মিলের চিমনি দেখা যায়।' 'তাই তো !' রিকশাওয়ালা মহানন্দে খাড় বেঁকায়। কাজীরঘাটের তাল গাছ দুটো সেনচক্রবর্তীদের ময়দা কলের চিমনি হরে গেছে। তা না হলে আর মাতাল।

'আজ আমি একলা। বুঝলি রিকশাওয়ালা।' বাবু বলল, 'অক্সদিন আমার সঙ্গে জেনানা থাকে।'

হঁতা থাকে। রিকশাওয়ালা মনে মনে বলল, স্থলর মৃথের একটি জ্ঞোনা তোমার সঙ্গে থাকে। আজ তুমি একা বলেই তো আমার স্থবিধে হয়েছে। পোলের নিচে নেমে রিকশাওয়ালা এক মিনিট দাঁড়ায়। ঠাগুার হাত খেরে নিচ্ছে। তু হাত একত্র ঘবে গরম করে নেয়।

'একটা দিগারেট থাবি ?'

'না' রিকশাওয়ালা আবার রিকশার হাতল চেপে ধরল। একেবারে আপনাকে বাড়ি গৌছে দেই—তারপর একটা ধরাব।'

'हैं जारे जान।' र्रून र्रून विक्ना हला।

'হাারে, বাড়ি পৌছে কি এই ঠাণ্ডার তোকে আমি এমনি এমনি ছেড়ে দেব।' বাবু আবার বলে 'আমার চাকর চা করে দেবে ডিমের মামলেট ভেচ্ছে দেবে, চা ডিম থেরে শরীর চাঙা করে ওথান থেকে ফিরবি।'

'ছঁ তাই থেতে দিও রাজা।' রিকশাওয়ালা ঘাড় নাড়ল।

'এত রান্তিরে হরিপদ যদি চা করতে ডিম ভাজতে গাঁইগুঁই করে তবে বেটাকে জুতোপেটা করে ছাড়ব না। ছুঁ আমি মনিব—আমার কথামতন তোমাকে চলতেই হবে—ঠিক কিনা বিকশাওয়ালা ?'

'ঠিক ঠিক।'

'রিকশাওয়ালারা মাহ্রুষ গরীবরাও মাহ্রুষ। ব্রুলি রিকশাওয়ালা? আমার ইচ্ছে করে ত্নিয়ার সব গরীবের তৃঃখ একদিনে ঘোচাই—সবাইকে খেতে পরতে দেই। মালকড়ি একটু বেশি টানি—ভা না হলে আমার ভেতরটা, আমার এই মনটা যে কত ভাল তোকে বোঝাতে পারব না।'

আহ! মাল গিলে কত স্থের আলাপই না বাবুরা করতে পারে। বিকশাওয়ালা চিস্তা করল। তারপর বাড়ি পৌছে নায্য ভাড়াটি চাইতে গেলেই চোথ লাল। আড়াই টাকার জায়গায় পাঁচ সিকে পকেট থেকে-বার করবে। গোরগোল করতে গেলে বাড়িভছ লোক রিকশাওয়ালাকে মারতে আসবে। তোমাদের বাবুদের ঐ হাড্ডিচামড়ার নিচে কোন জিনিস

লুকোনো থাকে—আর কেউ না জ্বান্থক—আমরা রিকশাওয়ালারা টের পাই

'এই ষে এই যে !' গণির পিঠ থেকে পিঠ আলগা করে সোজা হয়ে বসল বাব্। এই বেল গাছটার সঙ্গে সেদিন—আমার গাড়ির ঠোক্কর লেগেছিল।' আঙুল দিয়ে বাব্রান্ডার ধারের একটা শিরীষ গাছ দেখার। রিকশাওয়ালা হেসে বাঁচে না।

আর হাসবে কি। মাতালের চোথে শিরীয় গাছ, বেল গাছ সমান।

'আমরা তাহলে কদমধালির কাছে এসে গেছি রিকশাওয়ালা।' পিঠ এলিয়ে দিয়ে আবার চুলুচুলু চোথ করে বাবু বলল 'ঠিক এই থানটাম্ব সেদিন আ্যাক্সিডেন্ট করলাম—'

কদমথালি পথস্ত তোমাকে আজ আর থেতে হচ্ছে না। রিকশাওয়ালা নিজের মনে বলল কাজীরঘাট বাঁরে রেখে রিকসা ঘ্রিয়ে তোমাকে নিয়ে সোজা কাঁটাপুকুরের রাস্তায় চলে এসেছি।

'দেখলি ভো।' বাবু তথনও কদমথালির বেলগাছের কথা ভাবছে। 'গাছটার কিছুই হয়নি। একটু ছালবাকল উঠল না পর্যস্ত। আর শালার আমার গাডির ইঞ্জিন বিগড়ে গেল। ড্যাসবোর্ডে বাডি থেয়ে আমার হাঁটুতে চোট লাগল। ঐ বেলগাছে নির্ঘাত বেক্ষদৈত্য আছে।'

'হুঁ', হুঁ' এবার রিকশাওয়ালা গলা ছেডে হাসল। 'বেক্ষণৈত্য, বেক্ষণৈত্যানি—' উনারা ত্বন্ধনেই আছেন ঐ গাছে।'

'তুই হাসছিস! কিন্তু তথন কি হল। গাড়িটা এমন জোরে ঝাকুনি খেল। উছ ইক্সিনের দিকে আমার চোধ নেই। হাঁটুর দিকে মন নেই। তথনি ঘাড় ফিরিয়ে পেছনের সীটে বদা মান্ত্রটাকে দেখলাম।

'জেনানা।' রিকশাওয়ালা আবার দাঁড়িয়ে পড়ে। ঠাণ্ডা হাত ঘষে ধষে গ্রম করে।

'আমার ওয়াইফ—আমার স্ত্রী—বৃঝলি, আমার ধর্মপত্নী।' বাবু আকাশের দিকে চোথ তুলে দিল। 'মালকড়ি মেলাই থাই। কিন্তু নিজের ওয়াইফ ছাডা অক্ত মেরেছেলের দিকে নজর দেই না—কোনোদিন না।'

'তো গাছের সঙ্গে গাড়ির ঠোক্কর লাগল। উনার গায়ে কোন চোটটোট লাগেনি তো, রিকশাওয়ালা সমবেদনা জানায়।' গাড়ি নিয়ে আবার এগোয়। ঠুনঠুন শব্দ হয়। 'দেই তো ভর ছিল রে।' বাবু বলল, পেটে ন মাদের বাচ্চা—দেখলাম না গিন্নী ঠিকই আছে। তবে ভর পেথেছিল দেদার। মুখটা কাগজের মতো সাদা হয়ে গিয়েছিল।'

'ভা ভো ভর পাবেনই —এতবড় ঝাঁকুনি। গাড়িটা যে উল্টে যায়নি।'

'তা আমিও চুপ করে থাকিনি। এই শুকুরবারের ঘটনা। পরদিনই ওয়াইফকে নিরে ডাঃ রামেধরমের কাছে ছুটে গেলাম। নাম শুনেছিদ? ডাঃ রামেধরম। কলকাতার সেরা গাইনি।'

'আছো।' চলতে চলতে বিকগাওয়ালা খাড় ফেরায়। কি বললেন গাইনোবাবু?'

'গাইনোবাব্ কি রে! ত্গাল ছড়িয়ে বাব্ হাসল। তা না হলে আর রিকণা টানিস। বল ডাক্তারবাব্। ছঁরামেখরম গিন্নির পেট টিপেটুপে দেখল। বাচ্চা ঠিক আছে। সেদিনই গিন্নীকে তার নার্সিংহামে ভতি করে নিলে।'

'যাক গে — মন্তবড় ফাঁড়া কাটল। এমন জোর ঝাঁকুনির পর বাচচা ঠিক আছে। যেন রিকশাওয়ালা খুশিতে বাঁচে না। 'আজ বড়বাবুর বাড়ি যেরে কেবল চা ডিম না — মেঠাই মণ্ডা খাব।'

'থাবি, থাবি।' রিকশার ঝাঁকুনিতে বাব্ব আালকোহলিক ভূঁড়ি নাচতে থাকে। বাবৃ গুজগুদ্ধ করে হাসে। 'আরো স্থবর আছে। আৰু সকালে গিন্নীকে দেখতে গিয়েছিলাম। ছেলে হয়েছে। পাক্কা আট পাউণ্ড গুদ্ধন। এই বড বড় চোধ। অবিকল আমার মতন।

হুঁতোমার মতন। রিক্শাওরালা মনে মনে বলল তার মানে তোমার গিন্নী আর একটা মদের পিপের জন্ম দিল। মাতালের বেটা মাতাল হবে জানাকথা।

ঠূন ঠূন শস্ত্ব করে সমানতালে রিকশা ছোটে। বাবুর নেশাতুর চোথের সামনে জ্যোৎস্থা কাঁপে। কাঁটামাদারের ঝোপে ঝোপে জোনাকি নাচে।

'বুঝলি রিকশাওয়ালা। আজ আমার এমন ফুর্ভি লাগছে। দশ পেগ চুকিয়েছি পেটে। ইচ্ছে করছে ত্নিয়ার গরীব তৃঃধী কাঙাল ঠেলাওয়ালা রিকশাওয়ালাদের এক জায়গায় ভেকে পেটভরে মেঠাই মণ্ডা থাওয়াই আর তৃংহাতে ভাদের টাকা-প্রসা কাপড় চোপড় বিলাই।'

বিলাবে বিলাবে। সব কিছু বিলিয়ে দেবে বলেই তো কাঁটাপুকুরের শ্বশানের কাচে তোমাকে নিয়ে এলাম। বিকশাওয়ালা নিজের মনে হাসল।

'এই রিকশা!'

'वलून वलून।'

'চারদিকে এত ফণিমনসা পাধরকুচির জ্বল কেন রে। আঁ্যা, গাছের মাধার পোঁচা ডাকছে! কোথায় নিয়ে এলি তুই। এতক্ষণে তো আমাদের বোসপাড়ার ধানক্ষেত পাটক্ষেতের কাছে এসে পড়ার কথা।'

'বোসপাড়ার ধানক্ষেত পাটক্ষেত তোমাকে আর দেখতে হবে না বারু। এইবেলা রিকসা থেকে নেমে পড়।'

একটা নেড়া মালার গাছের নিচে গাড়িটা দাঁডায়।

'পাগলের মতন বিজ্ঞবিজ করে কী বকছিস !' বলতে গিয়ে বাবু থমকে যার। গদির পিঠে পিঠ ঠেকিয়ে তথনও হেলান দিয়ে বলে। হঠাৎ যেন নেশার চাপটা কমে গেছে বাবু টের পায়। মাথাটা হাস্কা ঠেকে। অপার নিঝ্রুম নিশুভি চোথের সামনে। কানের কাছে মশা পিন-পিন করে।

রিকশার হাতল তুটো মাটিতে ঠেকিয়ে রিকশাওয়ালা সোজা হয়ে দাঁড়ায়। পুতু ফেলে। হাতে হাত ঘষে নতুন করে গরম করে।

এতক্ষণে বাবু সবটাই আঁচ করতে পারল। তাই বাবু থুকথুক হাসল।
'আমার নেশা কেটে গেছে। তোকে জোর নেশার ধরেছে এবার তাই না রিকশাওয়ালা ?'

'হু'' রিকশাওয়ালা কোমর থেকে ছোরা বার করল। 'এমন চাঁদনি রাড, আর তোমার অত থুশির মেজাজ। এবার সব খুলেটুলে দাও—'

'এর জন্ম একেবারে কাঁটাপুকুরের শাশানে আমাকে নিয়ে এলি !' মুথের হাসিটা বাবু তথনও ধরে রাখে।

তা নয়তো কি ! রিকশাওয়ালা মনে মনে বলল, ওদিকটায় কিছু করতে গেলে চেঁচামেচি করে তুমি লোক জড়ো করতে ঠিক। নিদান ও তুগা অবিখ্যি তোমার চেঁচামেচি গ্রাহ্য করত না। ওদের সাহস বেশি। মোদকপাড়ার খালপোলের কাছেই তোমাকে ন্যাংটা করে ছাড়ত।

'শামি তো তোকে বলেছি, আৰু বেজায় ফুর্তি আমার মনে। দশ পেগ টেনে এয়েছি।' বাবু ধীরেস্থস্থে রিকশা থেকে নামল। পা ছটো তথনও বেশ টলছে। 'আমার ছেলে হয়েছে বুঝলি, কিছুই তোকে চাইতে হত না। সব দিয়ে দিতাম।'

বা-গাল খ্রিয়ে রিকশাওয়ালা এইমাত্র খৃত্ ফেলেছিল। এবার ভান গাল খ্রিয়ে কাঁটাঝোপের গায়ে খৃতু ছিটোল। চাঁদের আলোয় এখন বান ভেকেছে। বদখত গলায় পেঁচাটা আবার ডাকল। 'দাও দাও—এত বস্কৃতাক্স দরকার কি।'

ছোরাটা বাঁ-হাতে চালান দিয়ে রিকশাওয়ালা ডান হাত বাড়িয়ে দেয়। .

'নে—ধর।' বাবু, হাতের ঘড়ি খুলল। টেনে টেনে লাল বেগুনি পাথরের আংটি খুলল। খুলে রিকশাওয়ালার হাতে তুলে দিল।

'ওটা চাই—দামী কাপড়।' থুতনি নেড়ে রিকশাওয়ালা বাব্র গায়ের শালঃ দেখায়।

'সব দিচ্ছি ভাবছিস কি তুই। ছেলের বাপ হয়ে আমি আজ্ব দাতাকর্ণ হয়ে গেছি না!' বাবু গায়ের শাল তুলে রিকশাওয়ালার পায়ের কাছে ছুঁড়ে দেয়। সোনার বোতামস্থন্ধ পাঞ্চাবিটা খুলে ছুঁড়ে দেয়। এই নে বিরাশী টাকার ক্রোম-লেদারের পাস্পন্ত ভোকে দিলাম।' বাবু পা থেকে জুতো জোড়া আলগা করে ফেলে।

ড্যাব ড্যাব করে রিকশাওয়ালা চেয়ে থাকে। মাতালের কাণ্ড। ক পিপে গিলে এলে মাহুষের এই দশা হয়, ভাবে সে।

উহু\*, ছোরার ভয়ে যে সব দিচ্ছে বাবু তা নয়। হাসতে হাসতে দিচ্ছে। যেমন রাস্থায় আসতে আসতে বলচিল।

আর একদলা থুতু ফেলে রিকশাওয়ালা ছোরাটা কোমরে গু"ব্রল। যেন হঠাৎ ভার মন থারাপ লাগে।

'এই নে একেবারে দিগম্বর হয়ে সব তোকে দিলাম।' বাবু একটানে পরনের কাপড়টা খুলে ফেলল। আগুরিওয়ার খুলে ফেলল।

'এই এই — করছ কি !' রিকশাওয়ালা হৈ-হৈ করে উঠল। দলে দলে মুখটা অন্তদিকে ঘুরিয়ে নিল।

পেঁচাটা স্বার ডাকে না। টলটলে চাঁদের আলো গায়ে মেথে প্রকৃতি টিপে টিপে হাসে। বাবু থিকথিক হাসে। হাসতে হাসতে ধমক লাগায়।

'এই বেটা এদিকে তাকা—ঘাসের ওপর থেকে সব তুলে নে—দামী জামা-কাপড় হিমে ভিজে নষ্ট হচ্ছে।'

'আমার দরকার নেই ওসব।' রিকশাওয়ালা ঘাড় কেরায় না। তুমি কাপড়-চোপড় পরে নাও। আমার **শজা করছে** তোমাকে দেখতে।'

वावू दश-रश करत्र शमन।

'লজা! লজা ধুরে ছল থাবি—মারের পেট থেকে ন্যাংটো এপেছিলি না?' মরে সেলে বথন শ্রশানে পোড়াবে তথন আবার ন্যাংটো ছবি যে।' विक्णा श्वामा कथा वरम ना। मूथिंग चूर्ति द वारथ।

'বাক এক হিসেবে ভালই হল। আমার উদোম দেহধানা দেখে ভোর নেশাটা কাটল।' বাবু আর হাসে না, মাটি থেকে তুলে নিয়ে ধুতি পাঞ্চাবি পরে। শালটা গায়ে জড়ায়। বিরাশী টাকা দামের জুতোর মধ্যে ধীরেক্স্থে পা্ গলাম।

এবার রিকশাওয়ালা ঘাড় ফেরাল।

'নাও, এখন গাড়িতে উঠে বোদো। আর এই নাও তোমার ঘড়ি আংটি।'

'অঁয়া! বাবুর মুথে খুশি ধরে না। কি রে বেটা—তুই যে আমায় তাজ্জব বানিয়ে ছাড়চিদ।' রিকশাওয়ালার হাত থেকে বাবু ঘড়ি আংটি তুলে নেয়। এই ছোরা ধরেছিলি—এই এখন একেবারে ধম্মপুত্তর যুধিষ্টির। ব্যাপারখানা কি!'

শ্বশানের গা ঘেঁষে আদস্যাওড়ার ঝোপের মাথায় জ্যোৎসা চিকচিক করে। রিকশাওয়ালা চূপ করে দেদিকে চেয়ে থাকে।

'নে—একটা আংটি অন্তত রাখ।' যেন নিজের মনে বাব্ চোখ টিপল, বলল, 'আমি আদর করে দিচ্ছি, নিয়ে আমার প্রাণ ঠাণ্ডা কর।' বলে বাব্ হাতে ঘড়ি বেঁধে নেয়। একটা একটা করে আংটিগুলি আঙুল ঢোকায়।

'থাক বাবু, আমার আংটির দরকার নেই।' রিকশাওয়ালা মাথা নাড়ল। তোমায় বাড়ি পৌছে দেই। আমায় চা ডিমের বড়া থাইয়ে দিও।' বলে ঝুপ করে হাতের পিঠ দিয়ে সে চোথ মৃ্ছল।

'আ মলো! তুই যে একেবারে নাটক শুরু করে দিলি।' বাবু এবার হৈ-ছৈ করে উঠল। 'আজ আমার ছেলে হয়েছে। কত আহলাদের দিন। কেমন একখানা অস্পিশাস্ ডে। আর তুই কিনা চোখের পানি ফেলছিস—কি হয়েছে তোর শুনি ?'

রিকশাওয়ালা একটা লম্বা নিশ্বাদ ছাড়ল।

'বাবু, ছেলে হয়ে তোমার এত আহলাদ আর ঐ ছেলে হতে গিয়ে-আমার খোকার মা মরে গেল—কথাটা মনে হলে এখনো বুকটা কাঁপে।'

'তাই নাকি!' তালুর সঙ্গে জ্বিভ ঠেকিয়ে বাবু চুকচুক শব্দ করল। 'ভারি আফসোশের কথা ভো।'

'হাঁা বাবু—এই কাঁটাপুকুরের শ্বশানে এনে বউকে পুড়িরেছিলাম !' রিকশা-গুরালা আবার চোধ মুছল। 'তবে তো খুব ভাল জারগারই আমার টেনে এনেছিলি খুন করতে।' বাবু থিক্থিক হাসল। 'এখানে এলে সব বেটার মনে বৈরাগ্য আসে তুই কি জানতিস না—নে এখন গাড়ি চালা। অনেক রাত হল।'

রিকশাওয়ালা এবার উন্টো পথে রিক্শা ঘ্রিয়ে টানে। ঠুন ঠুন শব্দ হয়। 'আসল কথা কি জানিস—'

বাবু গদীর পিঠে আরাম করে পিঠ এলিরে দের। 'তোরা, রিকশাওরালারা বেজার বোকা। এই জন্মই তোদের কিছু হল না। সারাজীবন মাহ্য টেনে টেনে মরলি।'

'হ্যা, বাবু আমরা বেকুব।'

'বেকুব নয়তো কি!' বাবু ভেংচি কাটল। 'এমন নিরিবিলি শ্বশানমশান জায়গা—আমার ঘড়ি আংটি জামাকাপড় শাল জুতো কেড়ে নিয়ে টুকরো টুকরো করে আমার কেটে রেখে দিলেও কেউ টের পেড না—আর ত্ম করে কিনা তোর মরা বৌয়ের কথা মনে পড়ে গেল—আরে মামুষ ভো মরেই—আমি মরব তুই মরবি
—চিরকাল কে বেঁচে থাকে।'

'হাা, বাবু মাছৰ মরে।'

'ভবে আর কি।' বাবু বোঝাল, আসলে ভোরা রিকশাওয়ালারা গরু-ছাগলের মতন। ঐ যে সেদিন রাজাবাজারের রাস্তায় টাকার থলে কুড়িরে পেল ভোদের এক রিকশাওয়ালা। আর তক্ষ্নি বেটা ছুটল খলেন্ড্র টাকাটা জমা দিতে থানায়। বেকুব নয় ?'

সরু রাস্তা ছেড়ে রিকশা বড় রাস্তায় ওঠে। কনকনে হাওয়া। বাবু জম্পেশ করে শালটা জড়িয়ে নেয়। ছেঁড়া গেঞ্জি গায়ে বিকশাওয়ালা ঠিরঠির কাঁপে। ছুটতে পারে না। রিকশা নিয়ে হেঁটে হেঁটে এগোয়।

'বৃঝলি !' বাবু আবার বোঝায়, 'থলের ঐ তু হান্ধার তনথা পেলে বেটা ক্দিন পায়ের ওপর পা তুলে মৌন্ধ করে খেত। ঠিক কিনা ?'

'হাা, বাবু।' রিকশাওয়ালা একটা মর্মডেদী নিখাল ছাড়ল। 'কিন্তু এখন আমি টাকাকড়ি ভাবছি না—ভাবি আমার মন্দ নদিব।'

'ঐ আবার তোর মরা বোয়ের চিন্তা মাধার এল।' মুখ দিয়ে বাবু চুকচুক শব্দ করল।

'না বাব্—ভাবি ঐ হারামজানা ছেলের কথা। ভোকে বিরোতে গিরে আমার বৌ চোধ ব্রুল। তুই এখন পোন্টাপিনের পিওন। মাস গেলে ভো কড়কড়ে মাইনে। বাপকে দেখিদ না। বৌ নিয়ে মজা করে খাদ। বাপ পৌবের রাতে রিকশা টানে।

'অ, এই তুঃধ! বাবু হি-হি করে হাসল। 'আরে এটাই জগতের নিয়ম। ছেলে হয়েছে বলে আজ আমি আহলাদে নাচি। বড় হয়ে ঐ সোনারটাদ ছেলে পিপে পিপে টানবে—কিছু বলতে গেলে জুতোপেটা করে আমায় বাড়ি থেকে ভাড়াবে। ঠিক কিনা!'

'কিন্তু, ধন্ম বলে একটা বাক্যি আছে বাবু—'

'ধুন্তরি ধন্ম—ধন্ম ধুয়ে জ্বল থাবি—ভাখ্ ভাগ্ একটা ট্যাক্সি বায় — তেই ট্যাক্সি।' তু হাভ উচিয়ে বাবু চেঁচায়। ভারপর ঝুপ করে রিক্শা থেকে নেমে ছুটতে থাকে: ট্যাক্সি দাঁড়াল। বাবুকে তুলে নিয়ে তথনি আবার ছুটে চল্ল।

প্রথমটা বোকা হয়ে গিয়ে হাঁ করে হাওয়া গাড়ির পিছনের লাল আলোর ফুটকিটা দেখল বেস্থ। বাবু কি ভাড়া দিয়েছে। রিকশা-ভাড়া দিতে বাবু ভূলে গেছে। তাই এত ছঃখের মধ্যেও ঐ ফুটকি আলোর মতন ঘেমুর শুকনো পুরু ঠোটের মাঝখানে একটা হাসি উকি দেয়। কিন্তু উকি দিয়েই খেমে থাকে না। হাসিটা বাড়তে থাকে, ক্রমে বড় হয়ে হয়ে সারা মুথে ছড়িয়ে পড়ে। তথন বাবুর মতন থিকথিক শস্ব করে সে হাসতে থাকে। হাসতে হাসতে এমন হয় তার পেটে খিল ধরে যায়। সেজ্ফা রিকশা ছেডে দিয়ে রান্থায় ধারে ঘাসের ওপর বসে পড়ে। তবু হাসির ধমক কমে না। চিৎ হয়ে শুয়ে পড়ে ঘেমু। হেসে হেসে তার চোখে জল এসে গেল। সে ব্ঝতে পারল বাবুর তথনকার মুর্ভিটা মনে পড়ে তার মধ্যে এই হাসির ভূমিকম্প। তাই এবার দাঁতমুখ থিচিয়ে হাসিটা ক্রখতে চেষ্টা করল। আকাশ দেখল। শীতের ত্রধপুলির মতন চাঁদটা ঝুলছে!

মনে মনে সে বলল, ছেলে হয়েছে যথন বেঁচে থাক। খোকা কোলে নিয়ে গিন্ধীমা ভালয় ভালয় হাসপাভাল থেকে ফিরে আহক। আমরা বিকশাওয়ালারা বার বার ঠকে গিয়েও বাবুদের ভালটাই দেখি—ইটটো চাই।

#### চাওয়া

প্রভুদয়াল তার বৌকে নিয়ে কি করবে দিশা করতে পারছিল না।
এত রূপ! ভানাকাটা পরী বিয়ে করে ঘরে এনেছে দে।

ঘরে আনার পর থেকে নিজে তো সে হকচকিয়ে গিয়েছেই, দশটা মুখ দশবার করে বলছে, হাা, রূপদী বটে! একশটা ঘর খুঁজে ছাখ, এমন স্থন্দর বোঁ কারো পাবে না।

শুনে শুনে প্রস্থারো কেমন যেন হয়ে গেছে। ভাবে সে, এই জীর জন্তু, অর্থাৎ হেনাকে নিয়ে শেষটায় না সে পাগল হয়ে যায়।

বস্তুত যতক্ষণ অফিসে থাকে, মোটামূটি মাথাটা ঠাণ্ডা থাকে তার, বেশ একটা স্বন্ধির মধ্যে সময় কাটায়। যেই মৃহুর্তে ঘরে পা দিল, প্রাভূ অশান্ত হয়ে উঠল, একটা অস্থিরতা তার বুকের ভিতর দাপাদাপি করতে আরম্ভ করল, চেহারা দেখলেই বোঝা যাবে বাস থেকে নেমে বাড়ি পর্যন্ত এই অল্ল একটু রান্তা আসতে আসতেই কী ভীষণ উদ্ভেজিত অসহিফু হয়ে উঠেছে সে।

হয়তো হেনা তথন একটা হলদে শাড়ি গায়ে জড়িয়ে জানালায় দাঁড়িয়ে আছে বা নীল রঙের একটা ব্লাউজ কাঁধে ফেলে গা ধুতে বাথকমে যাছে বা গা ধুয়ে এসে চুল আঁচড়াচ্ছে বা গা ধোয়া প্রসাধন করা চুল বাঁধা সব কিছু সেরে স্বষ্টমনে বারান্দার টব থেকে একটা যুঁইফুল তুলে নিয়ে থোঁপায় গুঁজছে।

অদিস থেকে ফিরে এক অবস্থায় কথনও সে হেনাকে দেখে না। দেখবে সেটা আশাও করে না। ছড়ি ধরে অফিস ছুটি হয়। কিছু ছড়ি ধরে কারো বৌ কিছু বিকেলের পোশাক বদলায় না বা গা ধোয় না বা চুলে ফুল গুঁজে জানালায় দাঁড়ায় না। সময়ের একটু এদিক ওদিক হবেই।

যাই হোক, প্রভূদরাল কিন্তু অন্থির হরে পড়ে, চোথে মুখে প্রবল উবেগ, দৃষ্টির মধ্যে ভয়ানক চাঞ্চল্য, এমন কি তার খাদ প্রখাদের মধ্যেও একটা অনিয়ম ও বিশৃষ্ট্যলার আলোড়ন ক্লেনেছে টের পাওয়া যায়।

সেক্ষেগ্যক্ষে বে জানালার দাঁড়িয়ে আছে দেখা মাত্র তার মুখে একটা উত্তেল হাসি ফুটে ওঠে। হাসির আগার কামনার ফেনা। যেন এখনি ছুটে গিয়ে বেকি জড়িয়ে ধরে সে চুমো থাবে। খারও। কিছ কোনো কোনো দিন সেটা।

আবার এক এক দিন এমনও হয়, বৌ বাধক্ষমে চুকছে, তুপদাপ শব্দ করে বোড়ার মতন ছুটে প্রভু ঘরে চুকল। ঘন ঘন খাস পড়ছে তার। শব্দ পেরে হেনা চকিতা হরিণীর মতন ঘাড় ফিরিয়ে কালো ডাগর চোখ মেলে খামীকে দেখল, কিন্তু প্রভু তৎক্ষণাৎ বিষয় ন্তিমিত হয়ে গেল, হাসল না, কথা বলল না।

ধপ করে সোফার ওপর বসে পডল।

আধফোটা গোলাপ কলির হাসি মুখে নিয়ে হেনা কাছে এসে দাঁডাল। এই 'আধফোটা' কথাটা প্রভুর দেওয়া। সেই বিয়ের রাতে। প্রভুর এত ভাল লেগেছিল। এর চেয়ে বেশি হাসলে, অর্থাৎ হাসতে গিয়ে হেনার গোলাপী পাতলা ঠোট ছটি যদি আর একটু বেশি ছড়িয়ে পডত, তবে যেন সেই হাসির মাধুর্য কমে বেত। তেমনি যদি সে একটু কম হাসত, ঠোট ছটি আর একটু বুদ্ধে থাকত, তাতেও হেনার হাসির সৌন্দর্য যেন তেমন খুলত না।

হেনা যখন চুলে ফুল গুঁজে জানালার দাঁড়ার তখন এই আধফোটা গোলাপ কলির হাসি তার ঠোঁটে লেগে থাকে, বা যখন বারান্দার নিঃশব্দ তুপুরে নিজের মনে একলা পারচারি করে। তুঁ, রাতে শোবার সময়ও হেনা গোলাপ কলির হাসি হাসে, বা ঘুম থেকে প্রথম জেগে ওঠার পর। এই হাসি দৈখে অস্থির হয়ে প্রভু কতদিন বৌয়ের হাসিমুখে চুমু ধেয়েছে।

ঘড়ি ধরে প্রাভ্রর অফিস ছুটি হয়, ঘড়ি ধরে অফিস বসে। কিন্তু আগেই বা বলা হয়েছে, ঘড়ির কাঁটার সময় মিলিয়ে বাড়ির বৌ কিছু চূল আঁচড়ায় না বাধকমে ঢোকে না। তুপুরের আলশুভরা হাই তোলার মতন ধীর মছর এলোমেলো তার সাজগোজের সময়, থাওয়ার সময় বিশ্রামের সময়—সময়ের কিছু ঠিক থাকে না। সময়টাকে নিজের হাতের মুঠোয় পায় বলে সময় নিয়ে মাছের মতন খেলা করতে হেনা ভালবাসে। কিন্তু এটাই সবচেয়ে অভ্তুত, অবিশ্বাশুও বটে, হেনার ঠোটের আগায় হাসির একচুল অললবদল নেই।

ওর আধকোটা গোলাপ কলির হাসিটাই একটা মনোহর ঘড়ি। কোনদিন এর দম বন্ধ হয় না। হেনার বুকের ভিতর কেউ ঠিক ঠিক সময়ে চাবিটা দিয়ে যাছে। ফলে গোলাপ কলি হয়ে তার হাসি নিভূলি নিয়মে ফুটছে। এবং এই জ্যুই বলা হচ্ছিল, চঞ্চল উন্মাদ হয়ে ঘরে ফিরে প্রভূ যদি হেনাকে এক এক দিন জ্ঞুড়িয়ে ধরে চুমো ধার, বা আর একদিন বিষয় স্থিমিত হয়ে সোফার ওপর বসে পড়ে—হেনা তার অবিখাশ্র রকম স্থলর হাসিটি অধরোঠে ফুটিরে তুলে প্রভুকে উপহার দিতে উন্মুখ হয়ে উঠবেই।

আৰু পৰ্যন্ত এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটল না। দেড়-ছু'বছর তাদের বিরে হয়েছে। হেনা হাসছে না, প্রস্থু এমন একদিনও দেখেনি।

কি হল, মাথা ধরেছে? হেনার সাদা ধবধবে গ্রীবা ঈবং ঝু"কে পড়ে। বিষণ্ণ স্থিমিত প্রভূ তথন হয়তো মনোযোগ দিয়ে জুতোর লেস খুলছে। কথার উদ্ভর দিচ্ছে না। তার বুকের ভিতর প্রচণ্ড আলোড়ন।

ঠিক এই অবস্থায় অন্ত মেয়ে, অন্ত ঘরের বৌ মুখ কালো করবে ? অভিমান নিয়ে কাঠ হয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবে ?

প্রভুর জানা নেই। অক্ত কারো স্থীর সঙ্গে তার দেখা হয় না, বা এই অবস্থায় তারা কে কি করে, কাউকে সে জিজ্ঞেদ করে না।

কিন্ত এখানে, নিজের ঘরে, যখন সে জুতোর ফিতে খোলা শেষ করে ঘাড় তুলে তাকার, দেখে ডানাকাটা পরীর মতন তার আশ্চর্ষ রূপদী বৌ সেই আধফোটা হাসি ঠোঁটে নিয়ে অগাধ কালো চোথ ছুটো মেলে একভাবে তাকে দেখছে।

কিছু হয়নি, আমার কিছু হয়নি। প্রাক্ত গা ঝাড়া দিয়ে সোফা থেকে উঠে দাঁড়াল। তার চোথেমুথে বিরক্তি, অসস্তোষ। ঠোট বেঁকাল সে, চেহারাটা বিরুত করে ফেলল।—ত্বার ত্টো চিঠি টাইপ করতে গিয়ে ছোড়া এমন ত্টো ভূল করল, সেই তথন থেকে মেজাজ খিচড়ে আছে। সংশোধন করে দেবার পরেও যদি একই ভূল চোথে পড়ে—বুঝতে পারছ?

হেনা কথা বলে না। নীরব থেকে তেমনি হাসে। অফিস থেকে মেজাজ খারাপ করে এসেছে খামী। সভ্যি ভো এই নিমে তার বলার, সান্ধনা দেবার কী আছে। স্থানর হাসিটি ঠোঁটের আগায় ঝুলিয়ে সে বাধরুমে চুকে পড়ল।

পিছনে তাকিয়ে সে দেখল না আবার পুরুষটির কপালের চামড়া ভূরু ও চোথের ধারগুলো কী ভয়ংকর কুঁচকে উঠেছে। দেখল না, হাতের বছ মৃষ্টি তুটো কোমরের পিছনে ধরে রেখে বুকের মধ্যে অসহা রকমের একটা যন্ত্রণা নিয়ে প্রভূদরাল প্রায় ধরথর করে কাঁপছে।

হয়তো গুনগুনিরে তথন গান করছে হেনা। দরজার ছিটকিনি আটকে দিছে গারে সাবান মাধছে।

প্রভূদরাল তুমতুম করে পাল্লার ওপর আঘাত করল।

কি হল! চট করে রাধকমের দরজা খুলে গেল, গলায় মুখে সাবানের ফেনা

নিরে হেনা সেই আধফোটা হাসি হাসছে। ভোরালেটা বুকে জড়ানো। চমৎকার লেস লাগানো শারার এথানে ওথানে জলের দাগ, আর সেইসব দাগের ভিতর দিয়ে হেনার তলপেটের চামড়া, কোমরের থানিকটা, উরুর কোন কোন মন্ত্রণ জংশ বিকেলের বাদামী রোদ-লাগা আপেলের লোভনীয় ত্যুতি নিয়ে ফুটে বেরিয়েছে।

কি হল! প্রভ্রমণ এমন চোথ করে, এমন নীরব থেকে এবং আচমকা এমন অসহায় ভক্তি নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকল, হেনা অবাক হল না যদিও, মাঝে মাঝে প্রভূ এমন তো করেই, কাজেই ঠোঁটের হাসিটা একটু বাড়তে বা কমতে না দিয়ে স্থলর মাজা গলায় বলল, কিছু চাইছ?

সবচেয়ে অভ্ত, প্রভ্র চোথ মৃথ কুঁচকান একেবারে থেমে গেছে। এই মৃহুর্তে শিশুর অনির্বচনীয় সরলতা তার মৃথে। একটা অসহায় ভাব। প্রায় কায়ার মতন। দেখলে মারা হয়।

এমন কি শিশুর মতন তার ঠোঁটটাও তুবার কেঁপে উঠল।

কি চাইছি তুমি কি জান না ?

আমি ঠিক ব্ঝতে পারিনি—একটু থেমে হেনা আবার বলন, দেখলাম অফিস থেকে মন মেজাজ থারাপ করে ফিরছ—

না না না, তা নয়। কোথায় গেল শিশুর মায়া ধরানো চেহারা, আবার সেই উত্তেজিত ক্ষিপ্ত অসহিষ্ণু পুকষ। প্রভু প্রায় চিৎকার করে উঠল, তুমি আমার ওপর রাগ করেছ।

অ মা, সে কি! আকাশ থেকে পড়ল হেনা, কিছ হাসিটি ঠিক আছে, কেবল ভূক ছটো ধন্থকের মন্তন বেঁকে উঠেছে।—রাগ করব কেন, কখন রাগ করলাম!

এই তো একটু আগে। ছুতোর ফিতে থুলছিলাম, আর তুমি চলে এলে। ইস, ছাখো, কী অঙ্ত ছেলে তুমি—মেজাজটা ধারাপ ভোমার, তাই ভাবলাম গা-টা ধুরে আসি।

না না না, তা নয়। তুমি অভিমান করেছিলে।

ও মা! তোয়ালের একটা কোণা এক সেকেণ্ডের জন্ম কামড়ে ধরে হেনা তথনি আবার দাঁত আলগা করে ঠোঁট তুটো আধফোটা গোলাপ কলির মতন করে সেই স্থলর অভিনব হাসিটা হাসল।—কেন অভিমান করব ? তোমার ওপর আমি কোনদিন অভিমান করেছি কি? এখন করেছ, আন্ধ করেছ। হাত বাড়িয়ে সাবান মাখা হাতটা মুঠোয় তুলে নিল প্রভূ।—আমি চুপ করে ছিলাম, কথা বলিনি, তুমি চলে এলে।

না না, সন্তিয় বলছি। অমুনয়ের গাঢ় মধুর রস হেনার গলা থেকে ঝরে পড়ল। অফিসে তোমার স্টেনো চিঠি টাইপ করতে ভূল করেছে—ভাবলাম—হেনার মুখের কথা আটকে গেল।

প্রত্থ চিৎকার করে উঠল, অফিস অফিস, এখানে, এই মুহুর্তে, একটু আগে, আমার ঘরে, তোমার কাছে, তোমার সামনে ছুটে এসে রোজ রোজ আমি কী চাই তুমি কি জান না ?

প্রভুর মোটা ভারি গমগম গলার স্বরে দরজা জানালা দেওয়ালে ঝুলানো আয়না প্রায় থরথর করে কাঁপছিল। ঝনঝন শব্দ হচ্ছিল।

গোলাপ কলির হাসি নিয়ে হেনা চুপ।

বল বল, তুমি কি জান না—তার নরম কজি ধরে প্রভূ প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিল।
হেনার চোখে প্রায় জল এদে গেল, যেন হাতে একটু লাগল, তবু ঠোঁটের
হাসি নিবতে দিল না।—আমি ঠিক বুঝিনি, সত্যি তুমি কী চাইছিলে—

প্রভূ তাকে কথা শেষ করতে দিলে না।—

কোনদিনই তুমি বুঝবে না, কোনকালে তুমি বুঝতে চাও না। প্রমন্ত অবুঝ অত্যাচারী দক্ষ্যর মতন প্রভু দ্বীকে বুকের মধ্যে টেনে নিল, চুমোর চুমোর কাঁচের টুকরোর মতন শরীরটা চুরমার করে দিতে চাইল। প্রভুর গলার গোঙানির মতন শব্দ আরম্ভ হল। যেন রক্ত চুবতে চুবতে পশু শব্দ করছে।—আমি কি চেয়েছি, কি চাইব তুমি রোক্ষ না বোঝার ভান করে থাক তুষু।

চুল থেকে নথ পর্যন্ত হেনা লাল হয়ে উঠল, অভিরিক্ত পিষ্ট হবার পর ঝাঁকুনি থাওয়ার ফলে একটি রূপনী তরুণীর যে অবস্থা হয়।

হেনা হাঁপাচ্ছিল। বোঁকে ছেড়ে দিয়ে প্রভু হাঁপাচ্ছিল। হেনার চোখেও শীতের হিমকণার মতন জলের আভাল জেগেছে। তবু দে হাসছিল।

ও, এই এজন্তে, কিন্তু আমি কি ফুরিরে গেছি, ফুরিরে যাচ্ছিলাম ?

প্রতি মৃহর্তে তৃমি আমার কাছে ফুরিরে যাচ্ছ শেব হরে যাচছ। হাতের পিঠ দিরে ঠোটের কিনারের সাবানের ফেনা মৃছে ফেলল প্রভূ।—শেব হরে গিরে আমার বুক শৃক্ত করে দিছে।

কিছ তথনি আবার আমি ভরে উঠছি, আবার আমাকে বোল মানা ফিরে পাছে। তোরালেটা নতুন করে বুকে জড়িরে নিল হেনা।—তাই না ?

# প্রভূ হঠাৎ কথা বলতে পারল না।

এবার আমায় গা ধুরে শেব করতে দাও লক্ষীটি। সান্ধনা দেবার মতন গলার বার করে আতে দোরটা আটকে দিল হেনা। জ্বল পড়ার ছপছপ শব্দ হতে লাগল। কিন্তু তার চেয়েও স্থন্দর একটা স্থর করে ছন্দ নিয়ে ভিতরে থেকে হেনা বললু, গা ধুরে নতুন করে ভরে উঠে আমি তোমার কাছে আসব, আবার আমাকে নিঃশেষ করে দিও।

এই জন্মই তো আমি দিশেহারা হয়ে যাচ্ছি, পাগল হয়ে যাব। বন্ধ দরকাটার দিকে হিংলা অসহায় চোখে তাকিয়ে প্রাভূ মনে মনে বলল, এত রূপ আমি সন্থ করতে পারছি না, তুমি কবে আমার কাছে শেষ হবে, শৃত্য হয়ে যাবে, আর আমি শাস্তি পাব আমাকে বলতে পারো?

অফুরস্ত ফেলা ও গন্ধ ছড়িয়ে হেনা ভেতরে বদে সাবান মাধছিল। আর প্রভু ছটপট করছিল। একদিন না। এমন রোজ। যতক্ষণ অফিস—অফিস। বাকি সবটা সময়, হেনা যতক্ষণ তার সামনে, সে চঞ্চল ক্ষ্ম হিংম্র বিপন্ন। তার যে কী ইচ্ছা করে সে বুঝতে পারে না।

দেদিন কী কাণ্ড করল !

ভাদের বিষের ভারিখে ঘরোয়া উৎসব পরামর্শ করে তৃত্বনেই তৃত্বনের বন্ধু বান্ধবীকে বাড়িতে ভেকে এনেছিল। মাঝের হলঘরে খাওয়ালাওয়া শেব করে গোল হয়ে বসে সকলে গল্প করছিল আনন্দ করছিল। ঠিক সে মৃহুর্তে প্রভূ উস্থূশ করতে লাগল। ঘন ঘন হাভের ঘড়ি দেখছিল। একবার উঠে গিয়ে হেনার কানে কানে কা বলেও এল। ঠোঁটে হাসি নিয়ে হেনা ফ্রকুটি করল। তৃ-একজন দেখল। কিন্তু ভারপর প্রভূ আবার কেমন অল্বন্তি নিয়ে এদিক ওদিক করছে, কারো কাছে দ্বির হয়ে বসতে পারছে না, কথা বলতে পারছে না। তথন সকলেরই জ্বিনিসটা চোখে পড়েছে—

আজ আমরা উঠব, প্রভূ। প্রায় এক সঙ্গে দকলে গাত্রোখান করার ভঙ্গি করল। হেনার দিকে চোখ রেখে তার বান্ধবীরা বলন, আজ চলি রে হেনা।

হেনা নীরব।

প্রভু তার বন্ধুদের দিকে তাকিরে ক্ষমা চাওয়ার মতন চেহারা করল।—নাইট শো'র টিকিট কেটেছিলাম ভাই। ত্রুনে একদক্ষে দিনেমায় যাচ্ছি।

নিঃশব্দে সকলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

হাসছিল হেনা ঠিকই। কিন্ত মুখটা কেমন সাদা হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ এমন করলে যে !

ভিড়। প্রভূব গলার স্থর বিক্বত হয়ে উঠল। এত লোকের মধ্যে স্বামিং তোমাকে কাছে পাচ্ছিলাম না হেনা, কেমন যেন বার বার হারিয়ে যাচ্ছিলে।

ওক্, আবছা একটা শব্দ করল হেনা, গাঢ় নি:খাগ কেলল, তারপ্পর সেইআধফোটা গোলাপের হাসিটা ঠোটে ধরে রেথেই ধ্মকের স্থরে বলল, এই ডো
আমি কাছে আছি—ওরা কডকল থাকত ? খামোকা মিছে কথা বলে—তারপর
হেনা দেওয়ালের দিকে চোখ ফেরাল। পাগল, বদ্ধ পাগল তুমি—ভোমায়
নিরে যে কী করব আমি বুঝতে পারছি না।

আমিও ব্ঝতে পারছি না। হেনার পাশে সোফার ওপর ভেঙে পড়ল প্রভু, ছ-হাতে মুধ ঢেকে কেঁদে ফেলল।—সভিয় আমি পাগল হয়ে গেছি।

এভাবে ঘরে, যতক্ষণ দে আছে, বে) থাকবে—একটা ভরংকর উচ্ছল আলোর মতন চোথের সামনে, তার শরীরের কাছে হেনা অবিরত জলবে, আর সেই প্রচণ্ড ভাপ লেগে পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

তা না হলে, হেনা ভাবে, এই পুরুষ এমন করবে কেন! কেবল দেদিন বন্ধুদের সঙ্গে এই ব্যবহার না, যেন বাইরের জগত, বাইরের আলো, বাইরের সব মান্থবের চোধ তার কাছে অসম। যেন স্বাই তার প্রতিধন্দী, স্কলের ওপর তার হিংসা, স্কলকে তার দ্বী সন্দেহ।

আর একদিন কি তাই হল না! হেনাকে নিয়ে পুরী বেড়াতে যাচ্ছিল। ট্রেনের সীট রিজ্বাভ করা, টেলিগ্রাম করে ওখানকার হোটেলের ঘর ভাড়া করা, জিনিসপত্র কেনাকাটা—সমস্ত আয়োজন স্থন্দরভাবে সম্পন্ন হয়েছিল। এমন কিটাক্সি ডেকে হাওড়া স্টেশনেও পৌছে গিয়েছিল।

কিছ্ক ঐ যে টেনে উঠবে বলে তারা প্ল্যাটফর্মে দাড়ানো মাত্র হাজারটা মান্ত্র্য গাড়ির জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে চোথ বড় করে প্রভুর আশ্চর্য রূপসী দ্বীকে দেখছিল। সঙ্গে প্রভুর কপালের রগ দপ দপ করে উঠল। ভক্ত্নি পুরী স্রমণ বানচাল করে দিয়ে হেনার হাত ধরে প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি করে সে সোজা ঘরে ফিরে আসে।

বিশ্বর না, বিরক্তি না—কোতৃক, সেই সদে এক আঁজলা অমুকম্পাও খেলা করে উঠেছিল ছেনার গভীর স্থলর চোথ ছটোর মধ্যে। তাই ঘরে ফিরে গোলাপ কলির হাসি ঠোটের আগায় অন্ধুপ্ল রেখেই সে প্রভুকে কথাটা শুনিরেছিল।

এভাবে আমাকে চারটে দেয়ালের মধ্যে আটকে রাধার বন্দী করে রাধার কোন মানে হয় না। এতে ভোমার যন্ত্রণা আরো বাডবে।

আমি এই যন্ত্রণাই চাই, এই যন্ত্রণার মধ্যেই আমার স্থা। প্রভু প্রায় অট্টহাক্ত করে উঠেছিল।

তাই তো বলছি, এত অব্রা তুমি, এত অন্থির। সারাক্ষণ কেবল আমার চিন্তা আমার ধ্যান। এভাবে চিরে চিরে হৃৎপিণ্ড থেকে রক্ত ঝরিয়ে তুমি ক'দিন বাঁচবে শুনি ?

আমি তো মরে বেভেই চাইছি হেনা, তোমার আশ্চর্য চোথ ভূরু চুল, অদামাক্ত স্থলর মস্থা উচ্ছল গারের চামড়া, কোমর উরু পা, হু, পারের নথ সব নিংড়ে রস থেরে—বিবাক্ত কোন ফলের রস থেরে বেমন মান্ত্র মরে, আমি মরে বেডে চাই। আমি মুক্তি চাই।

কিন্ত সুশকিল হরেছে কি, তুমি মরে যাবার পরেও আমি বেঁচে থাকব, এই চুল চোথ চামড়া নথ দিয়ে একটি রসালো ফলের মতন আমি ভরে থাকব। তথন কে আমার রূপের গুণ করবে, বা তোমার ভাষায় আমায় নিংড়ে নিংড়ে রস থাবে ? তুমি যদি তথন চলেই গেলে—

প্রায় শুম্ভিত হয়ে গিয়ে প্রভু গোল গোল চোথ করে হেনাকে দেখল। তারপর অন্তদিকে চোথ ফেরাল। একটা গভীর নিখাদ ফেলল।

তাই তো, নিজেকে ধ্বংস করা যায়, হৃৎপিণ্ড চিরে রক্ত দিয়ে রূপের পুজো করা যায়, কিন্তু তার পরেও তো রূপ বেঁচে থাকে—এই তুর্ভাবনা যে আরও গভীর, এর যন্ত্রণা যে আরও মারাত্মক।

চেহারাটা বিকৃত করে সে হেনার দিকে তাকাল। তা হলে আমার কী করতে বল শুনি ? আমার একটা বৃদ্ধি দাও, পরামর্শ দাও হেনা। আমি সভিয় আর পারছি না। শিশুর মত কাঁদল না সে, হিংশ্র অত্যাচারী পশুর মতন গর্জন করল না, ঠোঁটটা কামড়ে ধরে মাথার চুল ছি খতে লাগল।

মনটাকে উদার কর বড় কর, বাইরের দিকে একটু তাকাও, শান্তি পাবে।
আদর করে প্রভুর পিঠে হাত বুলোল হেনা।—আমি তো রয়েছিই। এত বড়
আকাশেও সন্ধ্যাতারাটি ঠিক জলজল করে—করে না কি ?

প্রভু শুনল। কিছু সান্ধনা পেল কি। ত্-দিন থ্ব ভাবল। অতিরিক্ত গন্তীর হয়ে থাকল। দাড়ি কামাল না। সিগারেট থাওয়া বাড়িয়ে দিল। এমন কি পুরো একটা দিন অফিস কামাই করে ফেলল। বেন সেদিনই, যেদিন অফিসে গেল না, সারাত্পুর টো-টো করে বাইরে বাইরে বাইরে বুরল। যেন বাইরে থেকে বুরে এসে মনটা একটু স্থির হল, অস্তত হেনা তাই দেখল। প্রভু জিনিসপত্র বাঁধা-ছাঁদায় মন দিয়েছে।

তা হলে আমরা পুরী যাচিছ! খুলি হয়ে হেনা প্রশ্ন করল।

পুরী না হেম্ব। আমরা পাহাডে যাব। সমুদ্রের চেরে পাহাড় অনেক বেশি স্থলর। অত্যাচারী দস্থা না, আদেখলা শিশু না, প্রেমিকের মতন প্রভু স্থলর করে হেনার ঠোঁটে চুমো খেল।—কাল সকালেই আমরা রওনা হচ্ছি।

আহলাদে হেনা প্রায় হাততালি দিয়ে উঠল।

যেন হেনার উপদেশে কাজ হল। রান্তায় স্টেশনে ওয়েটিং রুমে ট্রেনে লক্ষ্
মামুষ লক্ষ্বার করে হেনাকে দেখল। প্রভু গ্রাহুই করল না, একটু মাথা ঘামাল
না এই নিয়ে। সারারান্তা গাড়ির জানালার ধারে বদে ছজন গল্প করল, আর,
একটু পর পর থাবার থেল।

চমৎকার ভাকবাংলো পেয়ে গেল তারা। দেবদারু আর ইউক্যালিপটাসের ঘন বন চারিদিকে। সারাক্ষণ পাথি ভাকছে। বাতাসের মর্মর। শুকনো খটখটে নীল আকাশ। আর তিনদিক ঘিরে স্তপ স্থপ পাহাড়। খাওয়া-দাওয়ার খ্ব স্থধ। হাত বাডালেই তিতির মুরগি মিলছে। খরগোস। ঘন ছধ।

তু-দিন—তিন দিন—চার দিন। চার দিনের দিন হেনা আর লোভ শামলাতে পারল না। পাহাডের চুড়ায় উঠবে।

প্রভূ প্রথম থেকেই যা চাইছিল। হেনার ভয়। চারদিন ক্রমাগত পাহাড দেখে দেখে হেনা ভয়টা কাটিয়ে উঠল।

একদিন বিকেলে প্রভূর হাত ধরে ঘেমে হাঁপিয়ে অতিকটে একটা চ্ডায় উঠল।
ছজন একটা পাধরের ওপর বদল। একটু বদে বিশ্রাম করল। তারপর আবার
উঠে দাঁডাল।

এপাশটার ভর নেই। ওপাশটাই ভরের। ভীষণ খাড়া। সো**দ্ধা অদ্ধ**কার খাদের দিকে নেমে গেছে। আশ্চর্য, হেনার হাত ধরে প্রভু সেদিকেই চ**লস**।

ছ্-পা এগিয়ে ছেনা দাঁডিয়ে পড়ল।

कि रन! थाजू जूक कूँठरकान।

আর যাব না। হেনা আন্তে বলন।

গুদিকেই যেতে হবে, প্রাভূ রীতিমত গর্জন করে উঠল।—তোমার নিরে প্রধানটার যাব বলে কট্ট করে এতটা ওপরে উঠলাম। দেখতে দেখতে বীভৎস বিক্লত হয়ে উঠল তার চেহারা।

'হেনা অপলক চোধে স্থামীকে একবার দেখল।
এল। কঠিন সবল হাতে হেনার নরম কজি ধরে প্রভূ ঝাঁকুনি দিল।
ওধানে গেলে কী হরে ? ছোট করে একটা ঢোক গিলে হেনা প্রশ্ন করল।
ভোমায় ধাকা দিয়ে থাদের অন্ধকারে ঠেলে ফেলে দেব, তারপর আমি এখান
থেকে নেমে যাব, তারপর আমার মৃক্তি। অক্লেশে প্রভূ উত্তর করল। কিন্তু
তথনি লে ভক্ক হয়ে গেল।

কেননা ভর পেরে হেনা চেঁচাল না, মুখটা একটু ফ্যাকাসে করল না, কাঁপল না, ঋজু স্থঠাম ভরুণ দেবদারু গাছের মতন স্থন্দর শরীরটা নিয়ে অবিচল দাঁড়িয়ে রইল। তারপর আন্তে আন্তে রক্তাভ পরিপুষ্ট অধরোষ্ঠে আধ্ফোটা গোলাপের হাদিটা ফুটিয়ে তুলল।

ভর পেল প্রভূ। হেনার হাত ছেড়ে দিল। যেন হেনা মামুধী না, দেবী। আমার কাছে তুমি কা চাইছ, বলতে পার প্রভূ? হেনা দামনের দিকে গলাটা বাড়িয়ে দিল।

না, না, বলতে পারছি না, এই জন্মই তো এত যন্ত্রণা। কোনদিন বলতে পারব না বলেই তো আমি পাগল হয়ে গেছি। ঘাসের ওপর বসে পড়ল প্রভূ। তারপর পাথরটার গায়ে মাথা কুটতে লাগল, হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল। ওঠ, শোন। হেনা তার হাত ধরে টেনে তুলল। সান্ত্রনা দিল। প্রবাধ দিল।

### -এমন করে কাঁদে না।

প্রভূ আর কাঁদল না ঠিকই। কিন্তু চোথের জ্বল মৃ্ছল না, কপালের রক্ত মুছল না। হেনার হাত ছাড়িয়ে পাহাড়ের ওদিকটার ছুটে যেতে পা বাড়াল।

কি হচ্ছে! হেনা শক্ত করে তার হাত চেপে ধরল।

আমি মরব, আমি থাদের অন্ধকারে ঝাঁপ দিয়ে সব যন্ত্রণা শেষ করব।

শোন। হেনা তার হাত ছাড়ল না, অনিন্দা স্থন্দর গোলাপের হাসি ঠোঁটে নিমে প্রভুর চোথের দিকে তাকাল।—আমার কাছে তোমার কী চাওয়ার ছিল, মৃহ মৃহ কী চাইছিলে তুমি কোনদিনই বলতে পারবে না, কিন্তু তোমার কাছে আমার কী চাওয়ার আছে, তা তো শুনছ না।

কী! হঠাৎ বেন মুম্র্ কাতর শৃষ্ণ দৃষ্টি নিম্নে প্রভত্ তাকাল। বেন একটু আশা এল তার মনে, একটু বল পোল। বেন এমন কিছু হেনা তার কাছে-

চাইছে বার ওপর তার জীবন নির্ভর করছে, এমন কিছু হেনার মৃথে ওনবে বাতে তার সব অস্থিরতা সব যন্ত্রণা অবসান হবে।—বলো, বলো আমার কাছে তোমার কী চাওয়ার আছে। একটা ভীষণ আবেগ নিরে সে হেনার কাঁথে হাত রাখল।

হেনা হাত ছটো নামিরে দিল না। আকাশের দিকে তাকাল। তারপর ঠাণ্ডা মক্তণ গলায় বলল, ডিভোর্স। তবেই আমার সব যন্ত্রণার শেব হবে, আমি মুক্তি পাব।

গোরুর মতন চোথ ছুটো করে প্রভু আন্তে আন্তে ঘাদের ওপর বদে পড়ল।

#### নিঃশব্দ নায়ক

কাঁঠাল খেতে খ্ব ভালবাদে স্থাদিনী। জ্যৈষ্ঠ মাস পড়তে এঘরে-ওঘরে ব্যন পাকা কাঁঠাল আগতে আরম্ভ করে তথন স্থাদিনীর রসনা সজল হয়ে ওঠে বললে সবটা বলা হয় না, কেমন উদ্ভেজিত হয়ে পড়ে মাহ্যটা। ফ্যাকাশে চোথ ছটো বড হয়ে ওঠে, একটা অস্বাভাবিক চাকচিক্যও দেখা যায় তার চোথে, জ্যোরে জ্যোরে যাস টানতে আরম্ভ করে, ছটফটও করতে থাকে খ্ব। চোথে কিছু দেখতে না পেলেও এদিক ওদিক তাকায়—বলতে কি তথন স্থাদিনীর ঐ অবস্থা দেখলে যে-কেউ ধরে নিতে পারে স্থাদিনী বৃঝি তার প্রেমিকের গলার শন্ধ ভনল। প্রেমিক—যারা স্থাদিনীকৈ জানে, যারা তাকে বরাবর দেখে আগছে, তারা অবশ্য কথাটা ভনলে ঠোঁট টিপে হাসবে। তা হলেও, পাকা কাঁঠালের গন্ধ নাকে লাগলেই স্থাদিনীর এমন বেসামাল অবস্থা উপস্থিত হয়। এত ভালবাদে দে কাঁঠাল, এত প্রিয় তার কাঁঠালের গন্ধ।

তেমনি আনারস। পাকা আনারসের গন্ধ কম চড়া না। কারো ঘরে আনারস এল কিনা স্থাসিনী নিজের ঘরে বসে টের পার। আর টের পাওয়ার সলে সলে স্থাসিনীর জিভে জল আসে। আনারসও স্থাসিনীর প্রিয়। তেমনি পাকা কলা পাকা আম। বা চৈত্র মাসে যদি কেউ ফুটি নিয়ে আসে। বাড়িভে হয়তো আনল না। পাশের গলি দিয়ে কোন ফেরিওয়ালা যদি পাকা ফুটির ঝুড়ি মাথার করে কোনরকম হাঁক-ভাক না করেও চলে বায় তো, আর কেউ বলতে না পাক্ষক, স্থাসিনী ঠিক বলে দেবে, ফুটি নিয়ে যাছে। ফুটি, আপেল আজুর, স্থাসপাতি যা-ই লোকটা নিয়ে যাক।

অবশ্র পাকা আম-কাঁঠালের মতন ফুটির মতন আকুর বা ফ্লাসপাতি তেমন
- একটা চড়া গন্ধ ছড়ায় না। তবু ফুলের একটা গন্ধ আছে তো। আর
সেই গন্ধ স্থহাসিনীর নাকে লাগবেই। এত তীব্র তার নাক, এত প্রথর তার
আগশক্তি।

এবার মাছের কথার আসা যাক। কোন ঘরে ইলিশমাছ রালা হচ্ছে টের প্রেশেও স্থহাসিনী কম ছটফট করে না। ইলিশ বা চিংডিমাছ। রালা চাপালে ছটোর গন্ধই বাড়ি মাত করে। আর সবচেয়ে বেশি মাতাল হয় স্থহাসিনী। যেন প্রেমিকের গলার আওয়াজ পাওয়ার মতন—ইলিশ চিংড়ির গন্ধ তার মগজের ভিতর চুকে তাকে অস্থির উন্মনা করে তোলে।

অবশ্য দব মাছেরই গন্ধ আছে। বন্তি-বাড়ি। লাগালাগি ঘর। এক ঘরে ইলিশ আদে, আর এক ঘরে হয়তো চুনোমাছ রান্না হয়। স্থাদিনী ঠিক টের পাবে। শোল বোয়াল রান্না হলেও স্থহাদিনী বলে দিতে পারে।

মোট কথা, গন্ধটাই তার বেঁচে থাকার প্রধান অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়েছে। গন্ধের মধ্য দিয়ে নিজের অন্তিত্তকে দে যত বেশি অমূভব করে, একটা কিছুর গন্ধ তার ইন্দ্রিয়কে যত বেশি সন্ধাগ সচেতন করে তোলে তেমন আর কিছু না।

এই জন্মই পাকা কাঁঠালের কথা বলা হল, ইলিশ মাছের কথা বলা হল। গন্ধ যত তার, স্থাদিনী তত রোমাঞ্চিত, অভিভূত, উল্লসিত !

তা বলে কি আর থারাপ গন্ধ তার নাকে লাগে না! খুবই লাগে। ময়লার গন্ধ, কাঁচা ডেনের গন্ধ, ইত্র পচা বেড়াল পচা—অথবা দন্তায় পচা ভুদভূদে মাছ বান্ধার থেকে কিনে এনে কার ঘরে রান্ধা হচ্ছে—তথনও বাড়ি মাত হয়ে ওঠে। তথন আঙুল দিয়ে নাকটা চেপে ধরে রাখা ছাডা অহাদিনীর উপায় থাকে না। তথন আর দে রোমাঞ্চিত না, উৎফুল্প না। বিরক্ত বিষণ্ণ হয়ে ভাবতে থাকে কখন একটা দমকা হাওয়া এদে ত্র্মন্ধটা উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

আম-কাঁঠালের কি চিংডি-ইলিশমাছের স্থগদ্ধ যদি তার ইন্দ্রিয়কে একভাবে নেড়ে-চেড়ে দেয় তো এদব ছুর্গদ্ধও তাকে কম বিব্রত করে না।

আরো কতগুলি গদ্ধ আছে, নাকে লাগা মাত্র স্থহানিনীর অমুভূতি ধারালো লচকিত হয়ে ওঠে। যেমন কেউ বেশ চড়া গদ্ধের সাবান গামে মেখে চান করছে, কি কোন ঘরের কোন মেয়ে কি বৌ স্থাদ্ধ তেল মেখে চূল বাঁধছে বা সুখে স্নো ঘষছে পাউডার মাখছে।

তথনও স্থাসিনী জোরে জোরে খাস টানে, এভাবে খাস টেনে বেশ কিছুটা

শৌথিন গন্ধ বুকের ভিতর জমা করে নিরে তারপর এক সমর, দীর্ঘশাস বলকে কথাটা ঠিক হবে না, ঝড়ো হাওয়ার মতন প্রচণ্ড জোরালো একটা খাস বুক্থেকে বের করে দিরে এসব তেল সাবান মো পাউডারের গন্ধ থেকে নিজেকে মুক্ত করে। যেন আজু আর এসবের তার দরকার নেই। তারপর চূপ করে থাকে। ভাবে। স্বহাসিনীর এই ভাবনাগুলির কথা পৃথিবীর কেউ টের পায় না। একমাত্র যে নিজেই জানে কী নিয়ে সে ভাবছে, কেন ভাবছে।

গছের কথা গেল। এখন শব্দের কথায় আসা যাক। বাড়িতে এতগুলি ঘর।
রান্ধার শব্দ হাঁচি-কাশির শব্দ ঝগড়ার শব্দ হাসির শব্দ—ফটফট খড়মের আওয়াজ
করে কেউ ঘরে চুকছে, রাগ করে কেউ কাঁসার বাসন ছুড়ে ফেলছে, কেউ গান
গাইছে, ছেলের পিঠে হুম হুম কিল বসাচেছ কোন ঘরে, ছড়া কেটে ছেলেকে
ঘুম পাডাচেছ কেউ—তা ছাড়া রেডিওর শব্দ, কয়লা ভাঙার শব্দ, টিন পেটাবার
আওয়াজ, পোয়াতি নৌ বমি করছে—তার প্রচণ্ড ওয়াক্ ওয়াক্, অথবা পেটের
বেদনায় কেউ টেচাচেছ—জলে ছোট-বড় ঢেউ ওয়ার মতন বাড়ীর সর্বত্র সরু
মোটা ছোট বড় মাঝারি নানারকম শব্দ এখন তখন জেগে উঠছে, আবার ঢেউরের
মতন সেব এক সময় মিলিয়েও যাচেছ।

কিন্তু শব্দের মধ্যে স্থহাসিনী তেমন কোন বস পায় না প্রেরণা পায় না। তার এক কান দিয়ে দব ঢোকে, আর এক কান দিয়ে বেরিয়ে যায়। কে থড়ম পরে হাঁটছে, কোন পোয়াতী বমি করছে, কে রাগ করে কাঁসার বাসন ছুঁড়ে মারল তাতে স্থহাসিনীর কিছু এসে যায় না। এসব শব্দ ভনে কোন ছবি তার মনে জাগে না, কোন বং স্বাচ্চ হয় না। স্বাই তার কাছে পুরনো একছেরে।

তাই বলা হচ্ছিল, পাকা কাঁঠালের গন্ধ বা ইলিশমাছ রামার স্থান্ধ থেমন সরাসরি তার হারয় মন রসনা—এমন কি জঠরকেও স্পর্শ করে, গন্ধটি নাকে লাগার সঙ্গে সঙ্গে কাঁঠাল-কোয়ার সোনালী হলুদ রং বা বেশ লাল করে ভাজা তেল-চুপচপে ইলিশমাছের লোভনীয় টুকরোগুলি ভার চোথের সামনে ভাসতে থাকে, নাচতে থাকে এবং মনে মনে ক্লীরের মতন ঘন মিষ্টি কাঁঠালের রস গরম ইলিশ ভাজা খেতেও তার আটকায় না, সেখানে শব্দ তাকে কিছুই দিতে পারে না, এই ধরনের কোন মোহ বাসনা বা অঞ্বাগ তার মনে স্পষ্টি কংতে পারে না।

আপচ প্রতি মৃহুর্তে কড রকম শব্দ হচ্ছে এ-বাড়িতে। কোন কোন গঙ্কের মন্তন বৃদ্ধি অস্ততঃ একটা শব্দের প্রতিও তার টান থাকত লোভ থাকত সমতা. থাকত। শব্দকে স্থাসিনী প্রাহ্ম করে না। সুথের ওপর মাছি বসলে বেমন বিরক্তি ধরে, তেমনি শব্দগুলি যথন একটার পর একটা কানে আসতে থাকে তথন তার কোধ বিরক্তি ও ক্লান্তির শেষ থাকে না। হাত দিয়ে মাছি তাড়ানো চলে, কিন্তু এতগুলি ঘরের এত সব শব্দ সে দূর করবে কেমন করে। তথন কানের ছিদ্রের মধ্যে মাঙ্কুল ঢুকিয়ে চুপ করে বসে থাকা কি ভারে থাকা ছাড়া উপায় থাকে না। সময় সময় তাই করতে হয় তাকে।

অথচ একট। আথটা শব্দ যে একদিন স্থহাসিনীর ভাল না লাগত এমন না।
শব্দ শুনতে সে কান পেতে থাকত, কথন শব্দটা হবে তার জন্ম ঘন্টার পর ঘন্টা
অপেকা করতেও আল্ফা করত না।

এবং মজা এই যে, আজ যেমন গন্ধ ধরে ধরে হাংসিনীকে একটা কিছুর ছবি মনে মনে আঁকতে হয়, শব্দের ওঠা-নামা ধরে একটা জিনিসের রূপ চোথের সামনে কল্পনা করতে হয়, পাঁচ বছর আগে তা তাকে করতে হত না। তথন পৃথিবীটা তার কাছে বড় সহত্ব সরল ছিল। কেন না চোথ দিয়ে সব কিছু সে দেখতে পেত। কট করে অল্ক ক্ষার মতন কেবল শব্দ দিয়ে গন্ধ দিয়ে তাকে আম কাঁঠাল গরু ছাগল পোকা-মাকড় কি মান্থবের চেহারা চোথের সামনে ফুটিয়ে তুলতে হত না।

কিন্তু ঈশ্বর কি আর সকলকে এক রকম স্থা দেয়। ছট করে সেবার বসস্ত হয়ে স্থাসিনীর চোধ ত্টো গেল। প্রাণে বাঁচল, কিন্তু চোধের জগৎ অন্ধকার হয়ে গেল।

বুঝুন, মাত্র উনিশ বছর বয়স, রূপ রস যৌবন নিয়ে গন্ধ নিয়ে, বাদনা বিলাস সোহাগ নিয়ে পৃথিবীটা চোখের সামনে জলছিল। জলতে জলতে একদিন দপ্ করে নিভে গেল। তথন মনের অবস্থা কী দাঁড়ায়!

না, দোষ দেবে কাকে। ভাগ্যকে দোষ দিয়ে স্থহাসিনী আজ এই পাঁচ বছর শুম হয়ে আছে। ঘরের কোণায় আশ্রয় নিয়েছে। একটা ময়লা বিছানা, একটা জানালা। এই তার পৃথিবী।

চোধ যাবার পর গোড়ায় ক'দিন যে হাতড়ে হাতড়ে সে চৌকাঠ ডিঙিয়ে বাইরে উঠোনে গিয়ে না দাঁড়াত এমন না। তারপর সেটাও বন্ধ হয়ে গেছে।

কেন না স্থাদিনী ব্ঝতে পারল, পোড়ার বসস্ত কেবল তার চোখ ছুটো নিয়েই ক্ষান্ত থাকে নি, তার মুখটাকেও পোড়া বেগুনের মতন কালো কুৎদিত করে রেখে গেছে। স্থহাসিনী কি আর আরশি দিরে নিজের চেহারা দেখেছিল ?

কথাটা তার কানে এসেছিল। বন্ধি-বাড়ি। কত রকম কথা এবরে ওবরে হয়। তা বলে গলা টেচিয়ে কি কেউ এমন একটা কথা বলে! তা হলেও, যড ফিসফিস করেই বলুক, স্বহাসিনী ঠিক শুনতে পেয়েছিল।

তাই তার এক এক সময় ভাবতে ইচ্ছে করে, ঈশ্বর তার সঙ্গে বেশ ভাল রসিকতাই করল। উনিশ বছরে চোথের আলো নিভিয়ে দিল, কিন্তু কান ত্টোকে কেমন প্রথর করে তুলল, নাকটাকে কী ভীষণ ধারালো করে দিল। কোন ঘরে এখন আলপিন পড়লেও লে শুনতে পার, একটা ঘরে কেউ যদি, আম-ইলিশমাছ দূরে থাক, হোমিওপ্যাথি শিশি থেকে একফোঁটা ওষ্ধ ঢেলে থায় তো স্থহাসিনী ঠিক গন্ধ পাবে।

রসিকতা ছাড়া কী। যার চোখ নেই তার নাকের কানের এত ধার কেন ? এতে তার কট্ট বাড়ল কি কমল ? খুব কট্ট পেয়েছিল সে পোড়া বেগুনের উপমাটা শুনে। যদিও তুঃখ করেই ফিসফিসে গলায় তারা বলাবলি করছিল—আহা, কী চোখ ছিল গো, মেয়েটার কী স্থন্দর ভুরু ত্টো ছিল, গোলাপের মতন টুসটুস করত ত্টো গাল, ঠোঁট—আছ আর চেনাই যায় না, এমন মুখখানা এমন হয়ে গেল।

বুকের ভিতর একটা ধাকা লেগেছিল স্থাসিনীর, খুব ভয় পেয়েছিল সে। ক্ষানত তার চোথ ঘটো গেছে, কিন্তু মুথেরও যে এমন সর্বনাশ হয়ে গেছে, সেদিন সে প্রথম জানল। তথনই হাতড়ে হাতড়ে ঘরে এসে চুকেছিল। তারপর আর একদিনও উঠোনে নামে নি, দরজায় দাঁড়ায় নি। এই বিছানা আর এই জানালা। আরু পাঁচ বছর। এখন তার বয়স চবিশে।

ভরটা আর নেই, অথবা এই ক'বছরে ভরটা পুরনো হরে গেছে। এখন আর চেহারা নিয়ে সে মাখা ঘামার না। পোড়া বেগুন হলে একটা মেয়ের মুখ কেমন হয় তার একটা ছবি ক্রমাগত ভেবে ভেবে সে মোটামুটি ঠিক করে নিয়েছে। অনেক দিন আগেই ঠিক হয়ে গেছে ছবিটা, এখন সেই ছবিও তার কাছে পুরনো।

কাজেই নতুন করে ভর পাবার কোন প্রশ্ন ওঠে না।

হাঁ।, কথা হচ্ছিল শব্দ নিয়ে। আৰু যেমন কোন কোন গল্পের ওপর তার ভীষণ টান, প্রেমে পড়ার মতন সে-সব গন্ধ নাকে লাগা মাত্র সে তুর্বল হরে পড়ে, কোর কোর খাস টেনে গন্ধগুলি বুকে পুরে নেয়, তেমনি কোন কোন শব্দ একদিন তাকে থ্ব টানত। আজকের মতন সব রকম শব্দের প্রতি বে তার বিবেষ ছিল তা নয়, একটা তুটা শব্দ শু,তে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতেও সে আসম্ভ বোধ করত না।

অথচ সেদিন চোখেও দেখতে পেত। আমটাকে দেখত কাঁঠালটাকে দেখত
—পোকা মাকড় মামুব ছাগল গরু গাড়ি ঘোড়া—উনিশ বছর ধরে সবই সে
দেখেছিল। তাদের শব্দ শুনেছে, তাদের গন্ধ তার নাকে লেগেছে। তথন শব্দ গন্ধগুলি তার উপরি পাওনা ছিল।

ষেমন যুগলকে সে চোখে দেখত, এ বাড়ির ছেলে, না-দেখার কোন কারণ ছিল না। মুগল বাজার নিয়ে ফিরছে, তাড়াহুড়ো করে গায়ে তেল মাখছে, কলতলায় গিয়ে বস্তি-বাড়ির আর পাঁচটা মামুষের সঙ্গে ঠেলাঠেলি করে চান করছে, মুগল ভাত থেতে বদল, থেয়ে উঠে বিড়ি টানতে টানতে গায়ে জামা চড়াল, গত তিন দিন নীল রঙের জামা চড়িয়ে কাজে বেরিয়েছে, আজ সাদার ওপর ফিকে বাদামী ডোরা-কাটা একটা শার্ট গায়ে দিয়ে দে বেরোল। স্থহাসিনীও বাড়ির দদরে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। যতক্ষণ চোখে দেখা যায়, মামুবটাকে সে দেখল। যেন এতক্ষণ বাডির ভিতর তাকে ফেলে হুহাসিনীর আশ মেটেনি, এখন কেমন লম্বা লম্বা পা ফেলে যুগল হেঁটে চলে যাচ্ছে, কারো দক্ষে কথা বলছে না, কোন দিকে তাকাচ্ছে না—চোধের পলক না ফেলে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে হুহাসিনীর এত ভাল লাগত। তেমনি যুগল যখন সন্ধেবেলা কান্ধ সেরে বাডি ফিরেছে। তার পায়ের শব্দ শুনতে স্থহাসিনী কান পেতে থাকত। কান পেতে থেকে যুগলের হাসি শুনেছে কথা শুনেছে। যুগল যখন তাদের দক্ষিণের ভিটের ঘরে বদে বিড়ি টানভ, জানালাটার কাছে গিয়ে স্থহাসিনী চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকভ, বিভিন্ন ধেশানার গন্ধটা স্থহাদিনীর ভাল লাগত। এ বাড়ির আরো কত মানুষ তো বিডি খায়—দেদিনও খেত, কিন্তু কারো ধেশায়ার গন্ধ ভাকতে কোন ঘরের জানালার কাছে গিয়ে কি দে গাঁড়িয়েছে ?

অর্থাৎ যুগলের সব কিছুই তার ভাল লেগেছিল। সকালের দিকে সাবান মেথে যুগল চান করতে পারত না। তাড়াহুড়োর সময়। সদ্ধেবেলা কলতলায় বসে ধীরে-স্থান্থ গায়ে সাবান ডলে সে চান করত আর গুনগুনিয়ে গান করত। গেলাসটা বাটিটা ধোওয়ার অছিলা করে স্থহাসিনীও তথন পাটিপে টিপে কলতলায় চলে গেছে। বুক ভরে সে যুগলের গায়ের সাবানের গন্ধ নিরেছে, ছু'কান ভরে তার গুনগুন গান গুনেছে, আর চোথ ভরে মানুবটাকে দেখেছে। চোথের দেখার সঙ্গে শব্দ-গদ্ধগুলি তার উপরি পাওনা হত। ছঁ, সেদিন—
যেদিন রূপ নিয়ে রঙ্গ নিয়ে যৌবন নিয়ে—লোভ বাসনা আর প্রচুর রং নিয়ে
শব্দ নিয়ে পৃথিবী তার চোথের সামনে জলছিল, যুগলের পৃথিবীও জলছিল,
ছ্জনের চোখ-ঠারাঠারি হয়েছে, শব্দ না করে হাসাহাসি হয়েছে, খাটো গলায়
কথা-বলাবলি হয়েছে, এমন কি গা ছোঁয়াও। তারপর, ঐ যে মাথার ওপর বসে
আছে এক রসিক পুরুষ, ফুঁ দিয়ে স্বহাসিনীর চোথের আলো নিভিয়ে দিল,
পৃথিবীটা অন্ধকার হয়ে গেল।

তারপরও স্বহাসিনী একটা মাস্থবের হাঁচি-কাশি শুনেছে, হাঁটা-চলার শব্দ শুনেছে, তার বিডির ধেশারার গন্ধ সাবানের গন্ধও স্বহাসিনীর নাকে লেগেছে— কিন্তু হাত পা নাক চোথ নিয়ে লম্বা ছিপছিপে গড়নের গৌরবর্ণ মাস্থটা চিরজন্মের মতন স্বহাসিনীর চোথের আড়ালে চলে গেল।

থেন এই জন্মই, নিজের চোথের জন্ম থত না, একটা মামুধকে কোনদিন আর চোথ ভরে দেখতে পাবে না বলে স্থাসিনী বেশি কেঁদেছিল।

তার পর আন্তে আন্তে তার এই কাল্লা পুরনো হয়ে গেল। কেননা ক্রমেই দে বৃঝতে পারছিল, চোথের আডালে চলে গেছে তার অর্থ যুগলকে চিরকালের জন্ত দে হারিয়েছে। এক মাসের মধ্যে যুগল বিয়ে করে ফেলল। এই বাডির উঠোনেই কুশাসন কলাপাতা বিছিয়ে অনেক লোকজন নেমস্তল্প থেয়ে গেল। সারাদিন শুধু হৈ-চৈ হল। রাজে ফুলশখ্যা হল। বড় স্থলর বৌ হয়েছে যুগলের, রাঙা টুকটুকে বৌ হয়েছে—অনেক শব্দ অনেক কথা স্থহাসিনীর কানে এল।

স্থাসিনী বেশ ব্রুতে পারছিল, তার চোথ গেছে পর থেকে নানারকম শব্দ গদ্ধ দিয়ে তার মন ভরিয়ে তুলতে পৃথিবীর কোন কোন মামুষ উঠে পড়ে লেগেছিল। যেন এ-ও এক ধরনের রসিকতা।

বেন আগের চেয়েও বেশি সাড়া-শব্দ করে যুগল কাজ দেরে বাড়ি ফিরত, দোড়-ঝাঁপ করে কলতলার ছুটে যেত, ঝপ-ঝপ করে মাথার জল ঢালত, আগের চেয়ে অনেক বেশি চড়া গল্পের সাবান গায়ে মাথত। আর সারাক্ষণ কমলা কমলা হল, তার বোয়ের নাম। তা-ও হুহাসিনীর কানে এসেছিল। কমলা রাল্লা হল ? কমলা আমাকে একটু চা করে দাও। কমলা, দেথ তো এই মাথার তেলটা কেমন হল, ভারি স্থপন্ধ, তোমার জন্ম নিয়ে এলাম। কমলার খুশি গলার বিল্পিল হাদি এই উত্তরের ভিটের অন্ধকার ঘরে বসে

স্থাসিনী **ত**নেছে। এবং একটু রাভ হতে ও ঘরের ভূরভূরে তেলের গ**ছ** এ ধরে ভেসে এসেছে।

किंख क' मिन अनव गन्म नकुन थारक ? अकमिन भूत्रतना इस्त राग ।

পুরনো হতে হতে এখন এমন হয়েছে, এই সব শব্দ-গদ্ধে ঘেরা ধরে গেছে হংগদিনীর। খেন তার পুথু ছিটোতে ইচ্ছা করে। সময় সময় একলা ঘরে বদে সে পুথু ছিটোয়। বা দরকার হলে, যাতে কোনরকম শব্দ-গদ্ধ এ ঘরে না আদে, হাততে হাততে উঠে গিয়ে জানালার পালা ত্টো ভোন্ধয়ে দেয়। তারপর শুম হয়ে বসে থাকে।

তবে হাঁ, কোন ঘরে যদি কাঁঠাল আসে, ইলিশ মাছ রান্ন। হয়, স্থাসিনী তথন জোর জোর খাস টানে। এই একটা ছটো গন্ধ তাকে ছপ্তি দেয় সাখনা দের। তাছাডা এ বাডির অন্ত সব গন্ধ, গন্ধ এবং শব্দ ভার কাছে বিষের মতন।

জ্যৈষ্ঠ মাস। এ ঘরে ও ঘবে আমটা কাঁঠালটা ত্-চার টুকরো ইলিশমাছ, তুটো চারটে হলেও বাগদা চিংড়ি আসছে। বস্তির মানুষ পদ্দমা কোথার যে, রোজই এসব ভাল ভাল জিনিস পাবে, বেশি করে থাবে। তা হলেও এক-আধ দিন করে সব ঘরেই এটা-ওটা আসছে।

আর স্থহাসিনীর নাকও এমন হয়ে গেছে, কোন্ ঘরে কোন্টা এল তার এই কোণার ঘরের ময়লা বিছানায় শুয়ে বসে থেকে সে ঠিক টের পায়। ঠিক বলে দিতে পারে—এ ঘরে আজ আনারস এসেছে, ও ঘরে চিড়িমাছ এল।

একটি ঘর ছাড়া। তাই স্থাসিনী ক'দিন ধরে ভাবছে। যুগলের ঘরে এ বছর এখন পর্যন্ত আম কাঁঠাল, একটু চিংডি কি ইলিশমাছ এল না। গত বছরও আসে নি। সে-রকম কোন গন্ধই ওদিকের ঘর থেকে আসছে না। একদিনও না। ব্যাপারটা কী? এসব ভাল ভাল খাড়, কথায় বলে বছরের নতুন জিনিস, সব ঘরেই একদিন ছিনি করে যখন আসছে, যুগল কেন তার আদরের বোকে এনে খাওয়াছে না? খটকা লাগার মতন কথা। গেল বারই স্থাসিনীর চোখ ছটো নই হবার সঙ্গে পঙ্গে করে ফেলে প্রথম বছর ছই যুগল বোরের জ্ঞা খ্বই খরচায় নেমে গিয়েছিল। রোজই একটা না একটা নতুন জিনিস বোকে এনে দিয়েছে। কেবল কি তেল সাবান স্বো ক্রিম, ছদিন পর পর নতুন শাড়ি নতুন ব্লাউজ নতুন সায়া এসেছে ক্মলার জন্ম। হাক-ডাক শোনা গেছে কত—ক্মলা, আসছে মানে তোমায় পাথর-সেট ত্ল গড়িয়ে দেব, পুজোর সময় নতুন

হার গড়িরে দেব। আর থাওয়া-দাওয়া? বেন কী এনে বেকি থাওয়াবে সেদিশা করতে পারত না। রোজ কাঁঠাল এসেছে ল্যাংড়া আম ফজলি আম এসেছে ওবরে। ইলিশমাছ চিংড়িমাছ মাংস দৈ রাবড়ি রসগোল্লা—ভাল পরসা পার, চাকরিটা মোটাম্টি ভাল, মা আর ঐ এক ছেলে—ঘরে আর থাইয়ে কে, তারপর তো বৌ এল—বেন ত্ হাতে থরচ করে মুগলের আশ মিটত না। হুট, বিরের পর প্রথম ত্ বছর। এঘরে বসে স্বহাসিনী সব টের পেরছে।

কিছ তারপর সব যেন কেমন ফিকে হয়ে গেল। কমলা, এটা এনেছি ভোমার জন্ম, কমলা কাল তোমাকে ওটা এনে দেব—এসব হাঁক-ডাক কমে গেল। যেন হঠাৎ বৌয়ের আদরটা কমে গেছে। যেন একটু সকাল সকাল বৌ পুরনো হরে গেল। তাই কি ?

তাই আজ ক'দিন ধরে খ্ব ভাবছে স্থাসিনী। কারণ কি ? একটা তো মোটে বাচনা হয়েছে ওদের। তা-ও এদিকে হয়েছে। বিয়ের পর প্রায় পাঁচ বছর পার করে। টা টা শক্টা স্থাসিনী খ্ব শোনে। চিৎকারটা যথন অসহ লাগে, তথন হাতডে হাতড়ে উঠে গিয়ে ওদিকের জানালার পালা ঘটো বন্ধ করে দের। যুগলের ছেলের চিৎকার বলে না, সব চিৎকারের বেলারই স্থাসিনী ভা করে।

কিন্তু কথা হচ্ছে, এত সহজে কারো বৌ পুরনো হয় ? ওঘরের স্নো পাউডার তেল সাবানের গন্ধও আর নাকে লাগছে না।

না লাগুক, বোঝা যার যুগল বোকে এদব কিছু আর এনে দিছে না।
অবখ্য স্নো ক্রিম হৃগন্ধী তেল দাবানটা বড় কথা না। এ দব ছাড়াও মানুষকে
ভালবাদা যায়। এদব না মেধেও মানুষের দিন কাটে। কডজনই তো বোকে
এদব কিনে দিতে পারে না, পয়দার অভাব, বোষেরা দাদা নারকেল তেল
মাধার মাধে। মুধের চামড়া নরম রাধার জন্ম দর্বের তেল মাধে। তা বন্দে
ভাদের স্বামী-জীর মধ্যে কি ভালবাদা চলে যার ?

কিছ যুগলের তো তেমন একটা অভাব নেই।

আচ্ছা, না দিক এনে স্নো ক্রিম তেল পাউডার, স্থহাসিনী চিস্তা করে, এসব নিরে খুব একটা ভাববার কিছু নেই। ছেলের মা হয়েছে, এখন হয়তো যুগলের বৌ আর এভ সাজগোল পছল করে না। কিন্তু তা বলে, বছরের আমটা কাঁঠালটা, একটু ইলিশমাছ একটু চিংড়িমাছ—এক আধ দিনও যুগল বৌকে এনে থাওরাবে না? ব্যাপারটা কেমন যেন অভুত লাগে স্থহাসিনীর।

মস্ত অভাবের সংসারেও তো এমনটা হয় না। ধার-কর্জ করে হলেও মালে অস্তত একদিন বোঁকে ছেলেমেয়েকে এটা ওটা এনে থাওয়ায়। কিন্তু যুগল এ কী করছে, হঠাৎ এমন কঠিন হয়ে গেল মামুষটা ?

ভাবনাটা গুরুতর। গুরুতর এইজগু, ভাল করে পাঁচ বছর না ঘুরতেই যদি বোরের ওপর অফটি ধরে যায়, বৌ পুরনো হয়ে যায়, বোকে একফোঁটা আদর করতে ইচ্ছে না করে তো আর তু বছর কি চার বছর পরে যুগল এই বোকে কী করবে, মেরে ভাডিয়ে দেবে ? আর একটা বিয়ে করবে ?

কথাটা ভাবতে কেমন গা শিরশির করে। না, স্থাসিনী স্বার্থপর না—
হিংস্কটে না। তার অন্ধ হওয়ার এক মাসের মধ্যে মুগল বিয়ে করে এই
বৌকে ঘরে এনেছিল, তা বলে স্থাসিনী কি চাইবে যে বৌটা ছংখে থাক,
মুগল তাকে অনাদর অবহেলা করুক? এতটা নীচ আত্মা স্থাসিনীর না।
তার কপাল ভেঙেছে ভাঙুক, ঈরর তার সঙ্গে রসিকতা করেছে করুক, তা বলে
কমলা ছংখে থাকবে, স্থামীর আদর সোহাগ পাবে না, এর মধ্যেই পুরনো
ভাতার মতন মুগল তাকে হাত দিয়ে তুলে ছুঁড়ে ফেলে দেবে—এ একটা কথাই
নয়। যদি এমন হয়, মুগল অন্যায় করছে, ভয়ানক পাপ করছে।

চিন্তা করে স্থহাসিনী গুম হয়ে থাকে। তার হাত পা কেমন অসাড় হয়ে যায়। বুকের ভিতর চিপ-চিপ করে।

ক'দিন ধরেই এমন হচ্ছিল। এটা কি অমুথ ? যদি অমুথ বলা হয় তো মামুষটা যে বেশ কিছুকাল থেকেই অমুস্থ। চোথের সামনে ভাল ভাল অনকার নিয়ে পাঁচ বছর একটা ঘরে ষাটকে থাকা, একটু আলো না বাভাস না, কারো সলে একটা কথা না। দেউলে কি মনে হবে এই মুহাসিনী পঁচিশ বছরের যুবতী? দাঁত-পড়া মামুবের মতন গাল হুটো তুবড়ে গেছে, চোথ ছুটো গর্ভে ক্রেডে গেলে মাথা ঘোরে, পা-হাত ঝিন্-ঝিন্ করে, একটু বেশি সময় বসে থাকলেও যেন হাঁপ ধরে—কাক্রেই অধিকাংশ সময় শিয়রে একটা জানালা দিয়ে ময়লা বিছানাটায় সে শুরে থাকে। শুরে থেকে ভার আকাশ-পাতাল ভাবনা।

তা এভাবে তো কেটে যাচ্ছিল দিন।

কিছ কাল থেকে, কাল না পরশু থেকেই যেন এই উপদর্গগুলি দেখা দিরেছে। স্থ্যাসিনী ঠিক বুঝতে পারছিল না, এমন হল কেন। তবে ক'দিন থেকে দক্ষিণের ভিটের ঘরের একজোড়া স্বামী-জ্রীকে নিয়ে সে থ্ব মাথা স্বামায় নি । এ স্থালকে নিয়ে, ম্পালের বৌকে নিয়ে, এত মাথা স্বামাছিল বলে কি তার মাথার ভিতরটা শৃত্ত হয়ে গেল, মরুভূমির মতন হয়ে গেল, না কি বাড়িটা হঠাৎ ফাঁকা হয়ে গেল ? বেন কোন লোকজন নেই, ঘর ছয়ার ছেড়ে সব কোথার চলে গেছে। কেন না একফোটা শব্দ শুনতে পাছে না সে। টিকটিকিটা পর্যন্ত ভাকছে না, চড়ুইপাথিগুলির কোন শব্দ শোনা বাছে না। অথচ দিন-ভর ওরা উঠোনের ওপাশটায় পৌণে-ঝোণের কাছে কিচমিচ করত। ব্যাপারটা কী ? এবাড়ির লোকজনের সঙ্গে চড়ুই-টিকটিকিগুলিও কি কোথাও সরে গেল ?

তাছাডা হুগন্ধ হোক ঘূর্গন্ধ হোক, কোনরকম গন্ধও তো হুহাসিনী টের পাচ্ছে না। তেল সাবানের হোক, রামার গন্ধ হোক, কি নর্দমার গন্ধ হোক— রাতাদন যেখানে বস্তি-বাড়ির বাতাস গন্ধে গন্ধে বোঝাই হয়ে থাকে সেখানে কোন গন্ধ হুহাসিনীর নাকে লাগছে না ? এ কখনো সম্ভব ?

কেমন ভয় করছিল তার। এমন তো তার কোনদিন হয়নি। চোথ ত্টো যাবার পরেও তো ত্বার বড় বড় অহুথে দে ভূগে উঠেছে। একবার টাইফয়েড হয়েছিল, একবার কলেরার মতন হয়েছিল। ত্বারই খ্ব তুর্বল হয়ে পড়েছিল। কিছু মাধার ভিতরটা তো এমন ফাঁকা তুর্বল মনে হয় নি। সব রকম শব্দ তার কানে এসেছে, সব রকম গন্ধ নাকে লেগেছে।

আর এই ত্দিন যাবং তার কী হয়েছে। তার যেন মনে হচ্ছে সমুদ্রের তলায় সে বসে আছে। জলের সোঁ সোঁ শব্দের মতন কানের ভিতর একটা বিশ্রী শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। কোন গদ্ধও সে টের পাচ্ছে ন।। পরীক্ষা করার জ্যু বাঁ হাতের তেলোটা ক্ষেকবার নাকের কাছে তুলে ধরেছে। জ্যোরে জারে খাস টেনেছে। তার বাঁ হাতের তেলোয় সর্বদাই একটা লেবু লেবু গদ্ধ লেগে থাকে। এমনি। লেবু না ধরলেও এমন একটা গদ্ধ টের পাওয়া যায়। কিছু আজু স্বহাসিনীর নাকে কোন গদ্ধই লাগল না। অথচ নিজের হাত। বিমৃত হয়ে গেল সে।

জিনিসটা আরো বেশি পরিষ্কার হরে গেল টে পির কথা ভনে। টে পি আজ সকালে বাজার থেকে ছোট দেখে একটা পাকা কাঁঠাল কিনে এনেছে দিদির জঞ্জে, আর আট টাকা কেজীর দেড়শো ইলিশমাছ। ভিন টুকরোর বেশি ওঠেনি। টে পি ঘরে ঢুকেই বলছিল, 'দিদি ভোর জন্ম কাঁঠাল এনেছি, ইলিশমাছ এনেছি।' কিছ ফ্যাকাসে চোথ ভূটো স্বহাসিনী এমন করে মেলে ধরে রেখেছিল, টে পি বে ঘরে ঢুকল, কথা বলল, তার পায়ের শব্দ বা কথা, কোনটাই বেন হুহাসিনীর ভনতে পাছিল না। তা না হলে কাঁঠাল ইলিশমাছের নাম ভনলেই হুহাসিনীর মুখে হাসি ফোটে, শোয়া ছেড়ে উঠে বসে। বছরে ঐ একদিন গুদিনই দিদিকে এনে এই ছুটো জিনিস দিদির প্রাণ। তার বেশি সে এই দিদিকে থাওয়াতে পারে না। সাবানের কারথানায় সামায়্য চাকরি। কত আর মাইনে। ছু বোনের কোনরকমে ভাল-ভাত থাওয়া জোটে।

'শ্বশা এই ছোট বোনটা আছে বলেই স্থহাসিনী কোনরকমে থেম্নে বেঁচে আছে। ছটি বোন ছাড়া তিন কুলে তো আর কেউ নেই তাদের। টে পি না খাকলে কবে স্থহাসিনী মরে হেছে ভূত হয়ে যেত।

যাই হোক, এখন টেঁ পি ঠিক ব্যুতে পারছিল, দিদি তার কথা বোমেনি।
'এই দিদি!' বিছানার ওপর ছমডি খেয়ে টেঁ পি প্রায় চিংকার করে উঠল।
'কি বলছি, শুনছিদ ?'

থেন এগার স্থহাসিনী ব্রতে পারল টেঁপি ঘরে ঢুকেছে, তাকে বিছু বলছে। 'কি বলছিস ?' স্থহাসিনী ঘাড়টা তুলে ধবল।

'হোর কাঁঠাল এনেছি, ইলিশমাছ এনেছি।' এত জোরে টেঁপি কথাটা বলল, বন্ধির দব মাম্বের শোনার কথা। 'কাঠাল, কাঁঠাল, ইলিশমাছ ইলিশ-মাছ।' তারপরও টেটিয়ে ত্বার তিনবার করে টেঁপি শব্দ তুটো উচ্চারণ করল।

এবার স্থহাসিনী ব্রাল। হাত বাডিয়ে দিল। কাঁঠালটা দিদির বিছানার পাশে বাথল টেঁপি। মাছের ঠোঙাটা অবশ্য হাতেই ধরে রাখল। কিন্তু সেটাও হাত বাডিয়ে ধরতে চেষ্টা করল স্থহাসিনী। টেঁপি তথন ঠোঙাটা স্থহাসিনীর নাকের কাছে ধরল। স্থহাসিনী জোরে জোরে খাস টানল। তারপর ফ্যাকাসে চোথ হটো অসহায়ের মতন মেলে রেথে স্থহাসিনী মাথাটা হুবার নাডল।

'কোন গন্ধ পাচ্ছি না রে টে'পি।'

'কাঠাল ? কাঁঠালটার গন্ধ পাচ্ছিদ না ?—পাকা কাঁঠালের গন্ধে তো ঘর ভরে গেছে।' কেমন যেন একটা উৎকণ্ঠা নিয়ে টে'পি কাঁঠালটা দিদির নাকের কাভে তুলে ধরল।

স্থাসিনী জোর খাস টানল। তারপর ঘাড়টা সরিয়ে নিয়ে মাথা ঝাঁকাল। 'নাঃ কোন গন্ধই লাগছে না আমার।'

মৃথটা কালো হয়ে গেল টে"পির। 'গন্ধ টের পাচ্ছিদ না, কানের কাছে মুখ নিয়ে চিৎকার না করলে কোন কথাও যে বুঝতে পারছিদ না দেখছি।' একটা গাঢ় নিখাস ফেলল স্থহাসিনী। তারপর আন্তে বলল, 'মনে হয় চোখের মতন নাক কান চুটোই আমার নষ্ট হয়ে গেল।'

'না; তা হবে কেন।' মৃথ ভার করে টেঁপি বলল, 'শরীরটা একটু বেশি খারাপ হয়েছে, মাথাটা তুর্বল হয়েছে, এই জন্মই এমনটা হচ্ছে।' একটু চুপ খেকে পর টেঁপি বিভবিড করে উঠল 'দেখি, সামনের মাসে টাকা পেলে একবার ভাক্তার দেখাতে হবে।' কথাটা সে খুব আন্তে বলল বলেই স্থাসিনী আর শুনল না। না হলে স্থাসিনী তখন বলত, কী হবে আর আমাকে ভাক্তার দেখিরে, একটা অন্ধ মেরের জীবনের দাম কী।

রান্নাবান্না করে তাবপর নিজে থেয়ে দিদির ভাত-তরকারিটা তার বিছানার পাশে বেডে রেগে ঢেকে-ঢুকে, রোজ যা করে টেঁপি, কারখানায় চলে গেল।

স্থাসিনীর থেতে অনেক বেলা হয়। সে তো আর কাজে যায় না। কাজেই খাওয়ার তাডা থাকে না।

কিন্তু আচ্চ তার থেতে একেবারেই ইচ্ছে করছিল না। অথচ হাতডে হাতডে ঢাকনা সরিয়ে দে টের পেয়েছে, তিন টুকরো ইলিশমাছের তু টুকরোই তার জন্তে রেথে গেছে, একটা বাটি ভরতি করে কাঁঠালের কোয়া রেথে গেছে।

স্থাসিনী ত্বার মাছের বাটি থেকে মাছ তুলে নাকের কাছে ধরেছে, জ্বোরে জ্বারে খাস টেনেছে, তারপর আবার মাছটা বাটিতে রেখে দিরেছে। তুটো কাঁঠালের কোয়া তুলে নাকের কাছে নিয়ে গন্ধ ভঁকতে চেষ্টা করেছে, তারপর জাবার বাটিতে রেখে দিয়েছে।

কেমন যেন পাথরের মতন স্থির বোবা হয়ে শুয়ে রইল সে।

ভার হাত নছছিল না, মাধা নছছিল না। পাধরের মতন স্থির হরে ধেকে দে ভাবছিল, যদি গদ্ধই না পোলাম তো এই ইলিশমাছ, এই কাঁঠাল খেয়ে লাভ কী। বেদনার হতাশার তার ফ্যাকাদে চোধ ছটো জ্বলে ভরে উঠল। চোধ ছটো চকচক করতে লাগল।

তার চেয়ে যদি যুগলের বোকে এই মাছ কাঁঠাল পাঠিয়ে দেওয়া বেত ! তার নাক আছে চোখ আছে জিভের স্থাদ আছে—কিছুই নষ্ট হয়নি, কত রস করে খেত মেয়েটা। যুগল যে কিছুই এনে দিছে না কমলাকে।

ৰুগলের চিস্তার কমলার চিস্তার স্থহাসিনীর ফাকা মাপাটা ভরে উঠল।

বেলার মনে বেলা গড়াতে লাগল। কিছুতেই যুগলের চিস্তাটা তার মাধা থেকে সরছিল না। বেন যুগল তাকে আচ্ছন্ন করে রাধল। অবশ্র বৌটার খারাপ অদৃষ্টের কথা ভাবতে গিয়েই সে সঙ্গে সঙ্গে যুগলকেও এত ভাবছিল। প্রায় করছে যুগল। পাপ করছে।

তারপর এক সময়, তথন বেলা আর বড় নেই, গাছের মাথায় রোদ উঠে গেছে, পেটের ক্ষ্ধার জন্তই হোক বা নিয়ম রক্ষার জন্তই হোক, ক্ষহাসিনী হাতড়ে হাতড়ে থালার ঢাকনা সরিষে ঝোল দিয়ে ভাত মেথে তু গরাস মুথে তুলল। এক টুকরো মাছ ভেঙে মুথে দিল। কিছুই স্বাদ পাচ্ছিল না। ঢোথ কান নাকের সঙ্গে জিভটাও অসাড় হয়ে গেছে। অর্থেক থেল অর্থেক ভাত পাতে পড়ে রইল। তু টুকরো মাছের দেড় টুকরোই বাটিতে থেকে গেল। কাঁঠালের কোয়া থেল ঠিক তিনটা। বাকি সব থেকে গেল।

চোথ নেই, তাই স্থহাদিনী দেখল না ভাতের ওপর কাঁঠালের ওপর মাছি বিজবিদ্ধ করছিল।

কিন্ত সেটা বড় কথা না, তথন একটা অবিশ্বাস্থ ব্যাপার ঘটে গেল স্থহাসিনীর ঘরে, তার মধলা বিদ্যানার কাছে, অলৌকিকও বলা চলে। অবিশ্বাস্থ হত অবশ্য বাইরের মান্থবের চোথে। যদি তারা কেউ দ্বিনিসটা চোথে দেখত। কিন্ত স্থাসিনীর মনে যেন ক্রমেই এমন একটা বিশ্বাস দানা বেঁধে উঠেছিল। যুগল আসবে, একদিন না একদিন স্থহাসিনীর কাছে আসবে। যদিএ ঘরে বৌ রেথে তার কাছে চলে আসা যুগলের অন্তায় হবে পাপ হবে—তা হলেও স্থহাসিনীর মাধায় এই চিস্তাটা প্রায় শিক্ত গেডে বসেছিল।

**डार्ट इन ड्यन। श्रा**त्र मन्त्रा इत्य ग्लाह।

যুগল তার বিছানার ওপর কেমন যেন হুমড়ি থেয়ে পড়ল। উত্তেজনাম উচ্ছাসে স্থহাসিনী কাঁপতে কাঁপতে রোগা হাত হুটো বাড়িয়ে দিয়ে তার গলাটা জড়িয়ে ধরল। যুগল জিভ দিয়ে স্থহাসিনীর ঠোঁট চাটছিল পুতনি চাটছিল। তার মুখে গাল ঠেকিয়ে স্থহাসিনীও তাকে একটু আদর করল, চুমু খেল, কিন্তু আবার অনুযোগ করতেও ছাড়ল না। 'এটা ঠিক হছেছ না যুগল, এমনটা করা কিন্তু তোমার উচিত না। আমি হিংম্ক নই, স্বার্থপর নই, —তা হলে তোমাকে এত কথা বলতাম না। কমলাকেও আদর করবে। পরেব মেয়ে ঘরে এনেছ—তুমি যদি তাকে না দেখ, কে দেখবে—আমার লন্ধী আমার সোনা, আমার তো কিছু নেই, অন্ধ মাছ্য, স্বান্থ্য গেছে রূপ গেছে—তা বলে ঘরের বেকি—'

ক্থাটা দে শেব করতে পারল না, টে'পি ঘরে চুক্ল। কারধানার কাজ-

সেরে এই তার ফেরার সময়। কিন্তু ঘরে পা দিয়েই কপাদে চোখ তুলে টেঁপি চিৎকার করে উঠল! 'কী করছিদ দিদি, এ তুই কী করছিদ!'

কেমন ভ্যাবাচেকা থেরে স্থহাসিনী তার দিকে ঘাড়টা ফিরিরে ধরল।

'ওটা ভোষলদের কুকুর।' দিদির কানের কাছে মুখ নিয়ে টেঁপি সমান জোরে চেঁচাতে লাগল। 'ইস্, এটার গায়ে ঘা আছে, এমন করে গলা জ্বভিয়ে ধরছিল, যা যা—'টেঁপি কুকুরটাকে তাড়া করল। 'মাছের গন্ধ পেয়ে একেবারে তোর বিছানায় উঠে এসেছিল।' তাড়া খেয়ে কুকুরটা বেরিয়ে গেল।

স্থাসিনী কিছুই বলছিল না। তার শিথিল রুগ্ন হাত ত্টো বিছানায় নেমে এল। ফ্যাকাসে চোথের কোণা বেয়ে ত্ ফোঁটা গ্রম জল টপ টপ করে ঝরে পডল।

# বন্ধুপত্নী

এই গল্প আমার স্ত্রী রেশকে নিয়ে হওয়া উচিত ছিলো, কিন্তু তা হয়নি। হলো আর-একজনকে নিয়ে, বিশ্বাস করা যায় না এমন অভূতভাবে। এক বর্ষার রাত্রে।

বলবেন, এমন হওয়া উচিত না। উচিত-ত্রুচিতের তত্ত্ব আলোচনা করলে অবশ্ব গল্প হয় না। উচিত তো না-ই আমার স্থ্রী রেবার কাহিনীও আপনাদের কানে তোলা। কিন্তু উপায় কি।

### রেবাকে নিয়ে আরম্ভ করা যাক।

হাঁা, এক গ্রীমের ছুটিতে ও আমার কাছে এসেছিলো। এই শেষ আসা।
আমাদের বিষের পর এক বছরের মধ্যে অবশু আরো তৃ-তিনবার রেবা ছোটো-বড়ো
ছুটিগুলো আমার কাছে এসে কাটিয়ে গেছে! যেমন পুজার একমাস, বড়োদিনের
সাত দিন, গুডফ্রাইডে—ইস্টার মন্ডে—পরলা বৈশাখ—সংক্রান্তি ইত্যাদি মিলিয়ে
ন'দিন। আর-এক জায়গায় ওর চাকরি। স্থলের টিচার। আমি আছি কলকাভায়।
আমার পক্ষে সম্ভব ছিলো না বছরে ত্-বার তিনবার ওর কাছে ছুটে যাওয়া।
চাকরিটাই এমন। বিয়ের সময় আঠারো দিনের ছুটি ব'লে ক'য়ে ওপরওয়ালার
কাছ থেকে মজুর করিয়েছিলাম। বছর না পুরতে আবার ছুটি চাওয়া তো অসম্ভবই,
বছর অভিক্রান্ত হওয়ার পরও শিগগির আর ছুটি মিলতো কিনা সন্দেহ। আপিসে

এমন লোকও আছে বাদের তিন কি সাড়ে তিন বছর পার হ'য়ে গিয়েও ছুটি মিলছে না। হাব-ভাব দেখে মনে হয় তাদের ছুটির দরকার নেই। দরকার কি আর হয় না! হয়তো একবার—ত্-বার—তিনবার আবেদন-নিবেদন ক'য়ে য়য়ন ব্ঝেছে একটানা একমাস কি একুশ দিন কর্মচারীদের অদর্শন তাঁর পক্ষে সহ্থ করা অসম্ভব, প্রায় হয়দয়বিদারক ঘটনার মতো, তথন কর্মচারীরা ওপরওয়ালার কাছে ছুটি চাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। অস্থথ-বিস্থথ? সে-কথা অবশু আলাদা। খুব বেশিদিন রোগে ভূগে কি ঘন-ঘন সাদি-কাশি-পেটের অস্থে কামাই ক'য়ে কে কবে মার্চেট আপিদে চাকরি রাখতে পেরেছে আপনাদের অজানা নেই।

রেবা এ-সব বুঝতে পেরেছিলো।

ই্যা, আমার এবং আমার চাকরির অবস্থা।

শেষবার, অর্থাৎ দামারের ছুটিতে এদে মুথ কালো ক'রে ও বলছিলো আর থ্ব
শিগ্ নির তার পক্ষে কলকাতার আদা সম্ভব হবে না, পুজোতেও না, টুইশনি
নিয়েছে। তা ছাডা, দব চেয়ে বড়ো কথা, বার-বার আদা-যাওয়া ক'রে ক'মাদেই
দে ঋণগ্রন্থ হ'য়ে পড়েছে। স্কুলের চাকরি। কত আর মাইনে দেয় কর্তারা র
হতরাং রেলভাডা বাবদ যদি তু-চার মাদ পর-পর পঁচিশ-ত্রিশ টাকা বেরিয়ে যায়
তবে তার ভাত থাওয়া হয় না। 'আর, তোমার পক্ষেও দম্ভব না শিগ্নির
বেনারদ যাওয়া। হত্তরাং—'

স্থতরাং এক চালার নিচে থেকে এক হাঁড়ির ভাত থেয়ে দাম্পত্য-জীবন কাটানো শিকেয় তোলা রইলো।

কি, আমি সাহসই পাইনি রেবাকে প্রস্তাব দেওয়ার যে, চাকরি ছেডে দিয়ে তুমি এথানে থাকো।

'আমার ট্রেনিং পাস না-করাটা কত বড়ো ভূল হয়েছে আজ ব্রুতে পারছি।' রেবা শাড়ির অঁচল দিয়ে চোথ মুছছিলো, 'আমি কী জানতাম না বিয়ের পর এ অবস্থা হবে। কিন্তু কাকু তো আর তা দেখেননি, মন্ত্র পড়িয়ে কোনোমতে পার করিয়ে দেবার জ্বস্থে চোথে ঘুম ছিলো না। আর থাকবেই-বা কী ক'রে। আমি বাড়িতি লোক, নিজ্বের এতগুলো সস্তান, চাকরিও তেমন হাতিঘোড়া কিছু না। বাবা মরবার পর ওঁর সংসারে আমাদের যেদিন ঠাই নিতে হয়েছিলো সেদিনই জানতাম কত বড়ো অবিচার করা হ'লো আর-একটা লোকের ওপর। তবু তো তিনি ধারকর্জ ক'রে আমার পরীক্ষার ফীজ্ যোগাড় করলেন। না হ'লে বি. এ পাস করাই আমার কপালে ঘটতো না।'

এই অবধি এসে রেবা থেমেছিলো।

'বেশ তো, তুমি না-হর ট্রেনিংটা পাস ক'রে নাও, আমি দেখি ইতিমধ্যে চেষ্টা-চরিত্র ক'রে কলকাতার কোনো ইন্থলে যদি তোমার একটা—'

এত বডো চোথ করেছিলো জ্রী। ই্যা, বিশ্বের পর দ্বিতীয়বার বড়োদিনের ছুটি কাটাতে যথন ও আদে।

'অভ্ত থার্থপর তুমি।' মনে হয়েছিলে। বৃঝি সেদিনই দে বাক্স গুছিরে আবার বেনারদ রওনা হয়। বললো, 'এতটা নীচ হ'তে আমি পারবো না। চাকরি পেয়ে মাকে নিয়ে সেখানে আলাদা বাদা করেছি, কিছ তা ব'লে কাকুর পরিবারের ভালো-মন্দ স্থ্থ-তুঃখ জলে ভাদিয়ে দিয়ে আমি খামী-দল করতে আজই এখানে ছুটে আদবো—ম'রে গেলেও তা পারবো না। তারপর মা? মা-ও একটা দমস্যা! রোজ দল্কায় বিখেশরের মন্দির দর্শন করতে না পারলে ম'রে বাবে—কলকাতায় এদে তার পক্ষে থাকা অসম্ভব, বিয়ের রাত্রেই আমার কানে-কানে বলছিলো।'

মামি চুপ ছিলাম। কাকুর পরিবার। মা। বিখেবরের মন্দির। ট্রেনিং নেওয়া।

গুডফ্রাইডের ছুটিতে ও এলো।

সে-বার কলকাভার জ্বলে ওর নিছের বদ্হজম, গা-হাত ব্যথা এবং এ-সৰ অত্যন্তির দক্ষন রাত্তে অনিদা।

আমি বললাম, 'না-হয় কালকের মেলেই তুমি ফিরে যাও, আরো তো ছুটির তিন-চার দিন আছে। সেথানে গিয়ে একটু রেস্ট্ নিয়ে ভারপর কান্ধকর্ম আরম্ভ করতে পারবে।'

তিন দিন না। ছুটির একদিন হাতে রেখে ও ফিরে গেছে।

ভারপর গ্রীমের ছুটিভে এসে প্রথম ছ্-দিন ওর ব্যস্তভার মধ্যে কাটলো। এটা-ওটা কেনাকাটা করলো—দোকানে-দোকানে ঘুরে। ওর জুভো শাড়ি, বিধবা মা-র জন্তে কাপডচোপড, সেখানে ঘরের দরজা জানলার পর্দাগুলো ছিঁডে গিরেছিলো, ভাই নতুন পর্দা কেনা হ'লো কুডি টাকার। একটা ইলেকট্রিক স্টোভ, বডো স্টীলের ট্রাক, ঘটো চামড়ার স্থাটকেস এবং ভিনটে মাঝারি সাইজের পাণোশ। টুকিটাকি জিনিসও বিস্তর ছিলো। সাবান ভেল স্বো ক্রিম পাউডার রাইটি-প্যাভ জেলির শিশি মাখনের টিন এবং কিছু ওমুধপত্র। ওমুধগুলো ওর নিজের জন্য কি মা-র জন্তে আমি প্রশ্ন করিনি। করবো কি। সারাদিন ঘুরে জিনিসপত্র কেনাকাটা ক'রে ঘরে কেরার পর এমন ক্লান্ত হ'রে ও বিছানায় এলিরে পড়েছিলো যে কাছে গিরে কথা বলতে আমার সাহসে কুলোয়নি। হাঁা, ক্লান্তি ওর চোখে-মুখে বেশি প্রকট হ'রে উঠেছিলো। এবং পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে চা থেতে ব'সে ও আসল কথাটা তুললো। থরচপত্র। তু-চার মাস পর-পর এ-ভাবে কলকাভার স্বামীর কাছে আসতে হ'লে ও সর্বস্বান্ত হ'রে পড়বে। স্বভ্যাং আর শিগু গির—

গ্রীন্মের ছুটির তিনদিন আমার কাছে কাটিয়ে পঁচিশ দিন হাতে রেখে রেবা ফিরে গেলো। সত্যি তার বিশ্রামের দরকার। স্থূল থূললে আবার গলা ফাটিয়ে চিৎকার ক'রে মেয়েদের আকবর বাদশা আর তৈমুরলঙের জীবনী শেখাতে হবে।

আমার জুতো নেই, গেঞ্জি ছিঁড়ে গেছে, একটিমাত্র শার্ট বাড়িতে সাবান দিয়ে কেচে কোনোরকমে কাজ সারা হচ্ছিলো ব'লে সেটার সাদা বং ম'জে গিয়ে মেটে হলদে বং ধরেছে। রেবা লক্ষ্য করেছিলো কিনা জানি না। কিন্তু তা নিয়ে আমি মোটেই মাথা না ঘামিয়ে বরং যতটা সম্ভব হাসিখুলি থেকে ওর জিনিসপত্র বাধা-ছাঁদার সাহায্য করলাম, ছুটে গিয়ে ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে এলাম এবং গাড়িতে তুলে দিতে শেষ পর্যন্ত সেশনেও গেলাম।

'বাই—বাই।' হাত তুলে ইংরেজি কায়দায় ও বিদায় নিলো। বাই— বাই।' আমি হাদিমুখে মাথা নেড়ে প্রত্যাভিনন্দন জানালাম। দিটি দিয়ে গাডি ভেড়ে দিলো। রেবা আর আদেনি। আমার ছী।

### এখন আসল গল্পে আসা যাক।

ভীষণ বৃষ্টি হচ্ছিলো ক'দিন ধ'রে। দদি-কাশিতে ভূগে আমি একাকার। ত্-দিন আপিদ কামাই হ'রে তৃতীয় দিন চলছে। এমন দমর দুপুরবেলা হুড়মুড় ক'রে এদে ঘরে ঢোকে স্থবিনয়। আমার বন্ধু। মাধা ও কান বেয়ে টপটপ দ্বল ঝরছিলো। গায়ের জামা খুলে ফেলে হাত বাড়িয়ে আমার ময়লা তোয়ালেটা তাড়াতাড়ি টেনে নিয়ে দে মাধা ও ঘাড মুছলো।

## 'কী ব্যাপার ?'

'তোকে দেখতে এলাম।' স্থবিনয় আমার পাশে বসলো।

এখানে ব'লে রাখি, রেবাকে শেষবারের মতো বেনারস এক্সপ্রেসে তুলে দিরে এসে আছোপান্ত স্থবিনয়কে সব বলেছিলাম। নম্র নিরীহ গোবেচারা মামুষ এবং গরের ইট-কাঠকে ষদি আমার বিশ্বাস করতে বাধতো স্থবিনয়কে কিছু বলতে আমার আটকাতো না। আজু অবশু আমি গলা বডো ক'রে স্বামী- পরিত্যাগকারিণী রেবার কাহিনী আপনাদের শোনাচ্ছি। আমার থারাপ না লেগে বরং ভালোই লাগছে। কিন্তু সেদিন ?

আমায় ভয় ছিলো পাছে কেউ টের পায়।

শ্বী আমাকে পছন্দ করছে না, আমার সঙ্গে থাকতে তার আতঙ্ক, হাঁা আতঙ্কই তো,—কাকু, মা, স্থলের চাকরি এ-সব প্রশ্ন এদিকে উঠেছিলো, কিন্তু তার আগে ? সেই প্রথম যাত্রায় কলকাতায় থেকে যাবার প্রস্তাব দিতে মেয়েটির ( শ্বী বলতে আমার দ্বণা হয় এখন ) চোথের তারায় যে আতঙ্ক ফুটে উঠেছিলো পুরুষ হয়ে আমি তা ধরতে পেরেছিলাম বৈকি।

আর ধরতে পেরে আমি তা বিখের কাছে লুকিয়েছিলাম। কিন্তু মাছ্র্য ক'দিন এই যন্ত্রণা সহ্ছ করতে পারে। একটা জারগা চার সে, একটি পারা থোঁজে। একজনের নিষ্ঠুর হওয়ার কাহিনী নিষ্ঠুরের মতো কাউকে ব'লে তারপর তার কাছে সং-পরামর্শের জন্ম হাত পাততে না পারা পর্যন্ত সে শান্তি পার না। সেই শান্তি আমি স্থবিনয়কে দিয়ে পেয়েছিলাম। অবশ্য খ্ব যে একটা বড়ো রক্ষের পরামর্শ ও আমাকে দিতে পেরেছে তা নয়! ওয়েট্ অ্যাণ্ড দী ব'লে আমার সান্থনা দেওয়া ছাড়া নিরীহ মাছ্রটার মাথায় আর বিশেষ কিছু আসেনি।

না, ভূল বললাম, এসেছিলো, এসেছে। ও যে সত্যি আমার বন্ধু, আমার ছংথে খুব বেশি বিচলিত হ'য়ে পড়েছে সেটা স্থবিনয় নিজে যতটা না বুঝেছিল আমি বুঝেছিলাম ঢের বেশি।

স্থবিনয় আমার কপালে হাত রেখে জর পরীক্ষা করলো। আমি বলনাম, 'জর নেই, কাল একটু গা গরম হয়েছিলো, আদ্ধ ভালো আছি।'

'তা তুই কি ঠিক করলি ?'

কথার উত্তর না দিয়ে আমি অন্ত দিকে তাকিয়ে চূপ ক'রে ছিলাম। স্থবিনয় আবার প্রশ্ন করলো, 'কী থেলি ?'

আর হাসলাম। হেদে স্থবিনয়ের দিকে চোথ ফিরিয়ে বললাম, 'একটু বার্লি জাল দিয়ে থেয়েছি। স্টোভ ধরাতে গিয়ে আঙুলটাও পুড়িয়েছি।'

'বেশ করেছিদ।'

আমার মুখের দিকে তাকালো না দে। ঘরের মেঝের একরাশ ছেঁড়া গ্রাকড়া, আনেকগুলো পোড়া দেশলাইয়ের কাঠি, স্পিরিটের শিশি ও হাতল-ভাঙা একটা। সস্প্যানের পাশে স্টোভটার দিকে চেয়ে থেকে স্থবিনয় যেন কী চিস্তা করছিলো।

'আজ শনিবার ?'

'হাা, অফিস থেকে বেরিয়ে সোব্ধা তোর কাছে চ'লে এলাম। আত্তও সকালবেলা ভোর বউদির সঙ্গে কথা হচ্চিলো।'

আমি চুপ ক'রে আবার দেয়াল দেখছিলাম।

'তা হাত-পা পুড়িয়ে রেঁধে থেয়ে ক'দিন চলবে, না-ছয় মেসে চ'লে যা।' বললাম, 'তোমার ওয়েট জ্যাণ্ড দী উপদেশ মেনে নিয়ে এথানে প'ড়ে আছি জার-কি। যদি জাবার কোনোদিন দে আদে।' হাদলাম।

'নন্দেশ।'

নিরী হ স্থবিনয়ের চেহারা চাপা ক্রোধে থমথম করছিলো দেখে হাসি বন্ধ করলাম।

'মেসে ফিরে যা, না-হয় আমি যা বলছি তা কর। এ-ভাবে থেকে শরীরটাকে শেষ করিদ না।' স্থবিনয়ও দেয়ালের দিকে চোধ রেখে কথা বলছিলো।

বিয়ের পর রেবা যে-বার প্রথম যাত্রা কলকাতায় আদে, মেদ ছেডে দিয়ে নেবৃতলায় একুশ টাকা ভাভার ছোটো একটা কামরার বাদা বেঁধেছিলাম। দেই ঘরে আমি আজ্রও প'ডে আছি। বেবা ফিরে আদবে ব'লে না, রেবার বার-বার এসে ফিরে যাওয়ার পরও যথন দেখলুম ফুড, আর লজ্বাবদ মাদ যেতে পঁয়তাল্লিশ টাকা মেদে না দিয়ে এখানে একুশ আর একটু কম-সম খেয়ে এবং মাঝে-মাঝে রাত্রে মুডিটুডি চালিয়ে আমি পঁরত্রিশের মধ্যে মোটামুটি সারতে পারছি, তথন ভাবলাম ( আপনি যদি স্বন্ন বেতনভোগী কেরানী হন, আপনিও এই রান্তা ধংবেন ), আর মেদে ফিরে যাওয়ার প্রশ্ন কেন। তা ছাড়া, তা ছাড়া আরো কথা আছে। সেদিন বিয়ে করেছি অথচ আজ সাত মাদের মধ্যেও আমার নামে সবুজ বা সাদা একটাও থাম আসছে না, মেসের লোকের চোথে সেটা বিদদৃশ ঠেকবে ভেবেও দেখানে ফিরে খেতে উৎসাহ পাচ্ছিলাম না। আপিসের ঠিকানায় বউ চিঠি দেয় ব'লে ওদের বোঝাবো। সেই রাস্তা বন্ধ ছিলো, কেননা মেসের তারাপদ রায় ও নগেন দত্ত নামে ছই ভদ্রলোকও আমার আপিদে চাকরি করে। এক ঘরে, ই্যা, এক টেবিলে ব'দে আমরা লেজার কাজেই বুঝতে পারছেন লোকের কাছে কি লুকোতে আমার लाकानाय थाकरा गाहन इच्छिला ना। **এই पत्र**गिरक निर्धनावाना वना वाय। গোটা বাড়ি থেকে বিচ্ছিন্ন টালি-ছাওয়া একতলা কামরা। আমার কাছে চিঠি আদে কি না আদে বাডির মালিক হার্ডওয়াার মার্চেট ধনপতি নন্দী কি তার গোষ্ঠীর কেউ উকি দিয়ে দেখতে আসবে না। তা ছাড়া আমার জর হ'লো কি পেটের অস্থ্য, হাত পুড়িয়ে দাগু পাক ক'রে খেলাম কি পা পুড়িয়ে চালে-ডালে একত্র দিছ ক'রে থিচুড়ি, তা-ও তাদের জানতে মাথা ব্যথা নেই। ত্-তিনবার বউ এসে গেছে, এখন ত্-তিন বছর কেন, বাকি দারা জীবনেও যদি আর দে কাছে না আসে, বাতব্যাথিতে আক্রান্ত হ'য়ে বারাণদীধামে স্থজনের কাছে প'ডে আছে আমার বলতে বাধা ছিলো না। আমি ব্যাচেলার নই, বিবাহিত, এটা যথন প্রমাণ হ'য়ে গেছে বাডিওলার ঘর অধিকার ক'রে থাকতে আর ভর ছিলো না। তা ছাডা কেরানীরা স্থ্যোগ পেলেই পরিবার দেশে পাঠিয়ে দেয় লক্ষপতি ধনণতি নন্দীরা সেটা জানেন না আমি বিধাদ করতাম না।

ঘরে না থাকলে তো কথাই নেই, থাকলেও অপিকাংশ সময় আমি দরজাজানলা বন্ধ ক'রে রাথি। আর তা ছাড়া মাত্র ত্টো জানলার মধ্যে বলতে গেলে
কেডথানাই ঘরের ওণাশে ধনপতিবাবুর কয়েক শ'টন পুরোনো জং-ধরা লোহার
টুকরো স্তু। ক'রে রাথা হয়েছিলো ব'লে থোলা সন্তব হ'তো না। স্থতরাং বাকি
আধখানা দিনে বাইরের আলো বাতান এবং মন্ত্রাদৃষ্টি প্রবেশ করার তেমন স্থযোগ
ছিলো না। কাজেই আমি অধিকতর নিশ্চিন্ত ছিলাম। নির্জনবাস বৈকি।

কিন্ত এথানে এভাবে হাত পা ছডিয়ে একলা শুয়ে-শুয়ে আমি দীর্ঘাদ ফেলবো মার অনাগ্রে অর্ধাহারে থেকে শরীর নষ্ট করবো দেখতে স্থবিনয় প্রশ্নত না। এথানে আমাকে ওয়েট আ্যাণ্ড দী নীতি মেনে চলতে দিতে দে নারাজ। বিশেষ ক'রে গত মঙ্গলবার আমাশয়ে ভূগে উঠে আবার এই বিষ্যুতবারেই সর্দিজরে বিছানা নিয়েছি দেখে স্থবিনয় আমার ওপর রীতিমতো থেপে গেছে এবং অগত্যা যদি আমি মেদে ফিরে না যাই তো মাজ এর্থনি আমাকে তার সঙ্গে তার বাদায় চ'লে যেতে হবে। 'কালও ভোর বউদির সঙ্গে এই নিয়ে কথা হয়েছে।'

দেয়ালে পেরেকের গায়ে রেবার ফেলে-যাওয়া একটা রিবন ঝুলছিলো। অনেকদিন এক জায়গায় একভাবে থেকে কালি-ঝুল ও ধুলো লেগে চকচকে ফিভেটার ধ্সর
রং ধরেছে। ওটাকে অবলম্বন ক'রে এতবডো একটা মাকড়সার জাল তৈরি
হয়েছে। একট্-সময় সেদিকে তাকিয়ে থেকে পরে বয়ুর চোথে চোথ রেথে বললাম, 'আমার লক্ষা করে।'

'তুমি স্ত্রীলোক।' স্থবিনয় রীতিমতো ধমক লাগালো, 'লজ্জা করে। আমার সঙ্গে থাকবি, বন্ধুর বাসায় থাকবি এতে লজ্জাটা আসে কোথা থেকে আমায় বুঝিয়ে বলতে পারিস ?' গত পরত্ত স্থবিনয় প্রথম আমাকে এ-প্রতাব দেয়। এবং সেদিন যে-প্রশ্ন করেছিলাম আজ আবার সেই প্রশ্ন চোথে ভেনে উঠলো।

স্থবিনয় আমার হাতে হাত থেথে বললো, 'অরুণাকে দে-সব আমি কিছুই বলিনি। বিশ্বাস কর। তৃই আমাব বরু। আমার কাছে তৃই সব বলতে পারিস, কিছু তোদেব স্থামী-স্ত্রীর মধ্যে এরকম একটা সম্পর্ক হ'য়ে আছে আমি মূর্থ না যে আমার স্ত্রীকে তা বলতে যাবো।'

আমি চুপ ক'রে রইলাম।

'বলেছি ওয়াইফ আসতে এখন কিছুকাল দেরি হবে, দেখানে আর-একটা পরীকা পাস দিতে তাঁকে থেকে থেতে হচ্ছে, কাজেই স্থথাংশু বাসা তুলে দেবে, এদিকে আবার মেদের খাওয়া তার সহা হয় না—ডিসপেপ্ শিয়ায় ভোগে।'

'তোর তো একগানা মোটে কামরা, কি ক'রে হবে ?'

'হ্যা, একথানা বটে, ওটাকেই পার্টিশন লাগিয়ে তুটো করা হয়েছে। তৃ-তিন মাদ আমার পিদতুতো-ভাই বৃদ্ধিম তার স্ত্রী ও একটা বাচ্চা নিয়ে থেকে গেলো কিনা। খ্বদন্তব বৃদ্ধিমের ক্যানদার হয়েছে। চিকিৎদা করাতে কলকাতায় এদেছিলো।'

'তারা এখন কোথায় ?'

'চ'লে গেছে। বঙ্কিম আসামের কোন একটা চা-বাগানে চাক্তি করে। খুব-সম্ভব সেথানেই ফিরে গেছে। আর যাবে কোথায়। এ-রোগ তো সারবার নয়, মাঝখান থেকে এসে আমার কিছু—'

স্থবিনয় থামলো।

'টাকা-পয়সা কিছু দেয়নি বুঝি ?'

'কোথা থেকে দেবে, দিয়েছিলো গোডার।দৈকে সামাস্ত, তারপর ডাক্তারে ওষ্ধে এমন ধরচ হ'তে লাগলো যে এদিকে ত্টো লোকের ভাতের থরচ বাচ্চার ত্থের খরচ বলতে গেলে সবই প্রায় আমাকে—'

'এ-সব কথা কিন্তু তুই আমায় কিছুই বলিসনি।'

'কী আর হ'তো ব'লে। তুটো মাদ আমার যা গেছে, আর্থিক তো বটেই, শারীরিক বট কি আর কম হয়েছে। আপিদ বাজার, তার ওপর বহিমের জ্ঞান্তে রোজ ডাক্তারথানায় ছুটোছুটি, একলা হাতে দব ম্যানেজ করা কি চাট্টথানি কথা।'

'তা তে। কটেই।' স্থবিনয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে লক্ষ্য করলাম সত্যি এই ছ-মাদে দে বেশ একটু রোগ। হ'য়ে গেছে। ু'যাক, চ'লে গেছে ওরা তোর দিক

থেকে ভালোই হয়েছে।' আন্তে-আন্তে বললাম, 'পরের উপকার করা কি আর কাথো অনিচ্ছা, কিন্তু আমরা পারি কোথার, আমাদের মতো অবস্থার লোকের নিজেদের বাঁচিয়ে রাখাই যেখানে প্রায় অসম্ভব হ'য়ে দাঁডিয়েছে, সত্যি কিনা ?'

তৎক্ষণাৎ কথা বললো না স্থবিনয়। রেবার ফেলে-যাওয়া মলিন রিবনটা সে দেখছিলো।

আমি হাত বাডিয়ে শিয়রের কুঁজো থেকে জল গড়িয়ে নিয়ে জল খেলাম।
'লোকের উপকার ছেডে দিয়ে তুই আমার উপকার কর। বিছানাটা গুটিয়ে নে,
স্থাটকেদটা গুছিয়ে রাখ, জলটা ধরুক, আমি একটা রিক্ণা ডেকে নিয়ে আসছি।'
আমি ফ্যালফ্যাল ক'রে স্থবিনয়ের মুখ দেখি।

'রিয়ালি, মিথ্যে বলছি না, তুই গেলে, এক সঙ্গে আমার কাছে থাকলে আমার মন্ত উপকার হয়। কি চাকরি করি ক'টাকা মাইনে পাই তোর অজানা নেই। তিন-তিনটে বাচচা। এদিকে অগ্নিমূল্য হ'য়ে আছে সব জিনিসপত্তর। বাড়িভাড়া আছে, ভার ওপর অস্থ্যবিস্থাথ—'

থেন কি বলতে চেয়েছিলাম, স্থবিনয় আমার মুখেব ওপর হাত রেখে বাধা দিলে।

'চল্ডি কথায় আমি যদি বলি আমার পেয়িং গেস্ট্ হ'য়ে তুই থাকবি তো তোর আপত্তি করা অভায়। আমারটা থাবি ব'লে তুই সেথানে যাচ্ছিদ না। কেমন, হ'লো ?'

আমার আর-কিছু বলার বইলো না। ছই হাতে চোথ ঢেকে চুপ ক'রে ভাবি। বাইরে বৃষ্টির শব্দ হচ্ছিলো। আমি জানি, আমি জানতাম, শ্ববিনয় আমাকে ধনপতি নন্দার এই অন্ধকার গহরর থেকে উদ্ধার ক'রে নিয়ে যেতে আজ বদ্ধপরিকর হ'য়ে এসেছে। তাই শেষ অল্প প্রথোগ করলো। ওর সংসারে থাকা-থাওয়া বাবদ মাস-অন্তে কিছু টাকা হাতে তুলে দিলে আর-পাঁচটা থরচপত্রের দিক থেকে শ্বিধা হবে চিম্ভা ক'রে যে শ্ববিনয় আমাকে নিয়ে যেতে আসেনি এ-সম্পর্কে আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। আমার চেয়ে শ্বিনয়ক কে-ই বা বেশি জানতো। দ্ব-সম্পর্কিত কয় পিসতুতো-ভাই ল্লী-পুত্র নিয়ে এই যে ত্-মাস তার বাসায় থেকে থেয়ে চিকিৎসা করিয়ে গেলো, কই একদিনও তো স্থবিনয়ের মৃথ দিয়ে সে-কথা বেরোয়নি। আসলে এই নির্জনবাস আশ্রয় ক'রে রেবার চিন্তায় কয় হ'য়ে-হ'য়ে আমি আয়ু কয় কয়ছি, বয়ু তো বটেই, আমার পরমাত্মীয় স্থবিনয়ের তা সম্ভ হচ্ছিলো না। আমি জানি, আমু জানতাম, এই আন্তানার মোহ না ছাড়লে

গোবেচারা নিরীহ স্থবিনয় দরকার হ'লে নিষ্ঠ্র হবে, বলপ্রয়োগ করবে আমাকে এখনি থেকে নডাতে। কিন্তু তা না ক'রে আজু সে অন্ত পদ্মা অবলম্বন করলো।

'তিনটে লোকের সঙ্গে একটা লোকের থাওয়া যেমন ক'রে হোক চ'লে যায়,
বিশেষ গায়ে লাগে না। আমি ঠিক করেছি, তুই যদি যাস তোর প্রথম মাসের
টাকাটা দিয়ে তোর বউদির একটা চনমা কিনে ফেলবো। কবে চোথ দেখানো
হ'য়ে আছে কিন্তু টাকার অভাবে আজ্ঞ পর্যন্ত ওটা কেনা হচ্ছে না, কিছুতেই
ম্যানেজ করা যাচ্ছে না।'

'থাক, অত কথায় কাজ নেই।' রুষ্ট হ'তে গিয়েও হেদে উঠলাম। 'পেয়িং গেস্ট্ হ'য়ে তোর বাসায় থাকবো। কিন্তু মনে রেখো ব্রাদার, আমিও গরিব কেরানী। নিম্নমতো যদি টাকা-প্যদা দিতে না পারি, এক-আধু মাস আটকে যায়, বউদি যেন শেষ পর্যন্ত আমায় না আবার উপ্রোদ রাখতে আরম্ভ করেন।'

স্থবিনয়ও হাসলো।

'হু', উপোদ ঠিক রাখনে না। চালাক মেয়ে। দেনার কথা মনে করিয়ে দিতে থালায় ভাতের সঙ্গে এক টুকবো কয়লা দেবে।'

আমি শব্দ ক'রে হেদে উঠলাম।

স্থবিনয় বললে।, 'চল, আর দেরি ক'রে লাভ নেই, বৃষ্টিটা ধরলো বু ঝি এবার।'

দর্জিপাভার এক গলিব ভিতর স্থানিয়ের বাসা। তা বাসা যত ছোটো হোক আর সাজে তিন হাত ও সাজে তিন হাত বন্দোবস্ত বেথে একটা টিনের পার্টিশন লাগিয়ে ছটো কামরা তৈরি করার চেষ্টা করতে গিয়ে স্থবিনয় ঘরধানাকে যতই খাসরোধী ও জন্ধকার ক'রে তুলুক আমার তো মনে হয় ৬২'নে উঠে এক সন্ধ্যার মধ্যে শরীব মন ঝরঝরে হ'যে গেলো।

সন্ধ্যার পরেও বৃষ্টি পডছিলো।

এক ফাঁকে গিথে স্থবিনয় বাজার ক'রে নিয়ে আসে।

আমি ভাত থাবো শুনে স্থবিনযের বাজার করার প্রয়োজন হয়। ব্ঞলাম। ওবা ধ'রে রেখেছিলো শরীর থারাপ আমার, রাত্রে সাপ্ত আর রুটি থাবো।

অরুণা বললো, 'না হ'লে আমরা রাত্রে চা-মৃডি দিয়ে কাছ সারতাম।' কথা শেষ ক'বে বউদি যথন স্থাবনয়েব দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে হাসলো স্থাবনয় তথন আমার সামনেই স্ত্রীকে ধমক দিলো। 'এত কথা বলতে তোমায় কে ডেকেছে। যদি চা হ'য়ে থাকে চা ক'বে নিয়ে এসো আগে।' স্থবিনয় কটভাবে কথাগুলি বলছিলো ব'লে তার হাতে একটা চাপ দিলাম। হাত সরিয়ে নিয়ে স্থবিনয় বললো, 'না, না, মেয়েদের বেশি কথা বলতে দেখলে আমার গা জ'লে যায়। তুই জানিস না।'

আমার চোথে বন্ধুকে হঠাৎ অক্সরকম ঠেকলো। কিন্তু, তথনই চিন্তা ক'রে দেখলাম, না, আমারই ভূল। ইতিপূর্বে স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে হৃবিন্যকে দেখলেও রান্নাবান্না কি থাওয়া পরা নিয়ে ত্-জনের আলোচনা আর শুনিনি। আগে এত কাছাকাছি আদিনি এদের আমি, অন্তঃপুরে।

'যাও ছল ফুটেছে। চটু ক'রে চা নিয়ে এদো। তোমাব চায়ে কি একটু আদা দেবে হে স্থাংও ?' মন্থ্যভাবে স্থানিয় আমাকে প্রশ্ন করলো। আমি মাথা নাডলাম।

অরুণা আমাদের সামনে থেকে স'রে যাওংার পর স্থবিনয় বললো, 'স্ত্রীকে চাপে রাথতে হয়। আমি দ্বী-শাসনের পক্ষপাতী।'

আমি কথা বললাম না।

তাকিয়ে দেখছিলাম নতুন জায়গা। আমি পাছখানা সেরে হাতমুখ ধুরে ঘরে ফিরে এসে দেখি আমার বিছানার বাণ্ডিল খোলা হয়েছে। স্থবিনর কিছুই করছিলোনা। কেবল দাঁডিয়ে খেকে কাজেব ওদারক করছিলো। স্থবিনয়ের বড়ো মেযেটা বছব সাত-আট বয়েস, মাকে সাহায্য করছিলো। আমার লাল স্থভনি বিছানো হ'লো। মফলা বালিশ। বস্তুত বাদলাব জ্বজ্ঞে ধোয়ানো যাচ্ছিলো না। তা ছাডা 'বয়াডটা অনেকদিন থেকেই ময়লা হ'য়ে ছিলো। অকণা যথন স্থজনিব ওপব আমাব বালিশ কোডা বিছিয়ে পবে বালিশ ছটো আবার সন্থি নিছিলো স্থবিনয় তথন আচমকা ধ্যক দিয়ে উঠলো।

'আবাং সরাচ্ছো কেন ?'

'eয়াভ তুটো খুলে ফেলবো।'

আমি লক্ষ্য করলাম কথা বলতে গিথে একবারও ফরণা স্বামীর দিকে তাকাচ্চিলোনা। রক্তাভ গাল।

পর-পর ত্-তিনটে ধমক থেয়ে অত্যক্ত অভিমান হয়েছে ব্রুতে পেনে আমি চোথ ফিরিয়ে দরভার বাইবে প্যাসেজেন একটা বাল্বের অন্তিমদশায় চ'লে যাওয়া ধুকধুকে লালচে রেখা তুটো মনোযোগ দিয়ে দেখি।

'একটা কথা দ্বিপোস ক'রে ভারপর কাজ করবে। ওয়াড যে খুলছো এখন,

বালিশে পরাবে কি ? এতকাল ছিলো, আজ রাতটা থাকলে মহাভারত অভত্ত হ'ডো না।'

অরুণা যত না লজা পেলো আমি লজ্জিত হলাম ঢের বেশি।

'আপনি ওটা আন্ধ থ্লবেন না।' বলতে অরুণা এই সরাসরি আমার মুখের দিকে তাকায়।

ুএবার লক্ষ্য করলাম রেবার চেয়ে স্থানরী না হ'লেও অরুণা মন্দ-না। মন্দ-না বললে ছোটো ক'রে বলা হয়। হয়তো বেশি স্থানরী। স্তি্যকারের বৃদ্ধিণীপ্ত চেহারার দ্বীলোক বলা যায়। শরীরে, চলাফেরায়, কথায়। বলতে কি অরুণা ম্যাট্রিকও পাস করতে পারেনি, যদি না আগে কোনোদিন স্থবিনয় আমাকে জানিয়ে রাখতো আজ আমি ভাবতাম এই মেয়ে ডবল এম. এ। এত কাছাকাছি হ'য়ে আমি কোনোদিন মুখ দেখিনি। ভাবছিলাম রাগারাগি হবে। পুরুপুনঃ আঘাত করার ফলে চোখে জল আসবে। কিন্তু তা এলো না।

অরুণা মুথ তুলে আশ্চন শান্তভাবে হাদলো। 'দ্বীর ওপর উঠতে-নদতে রাগাবাগি করলে আজকাল দ্বাবা ফি করে একবাব ওঁকে ব'লে দিন তো ঠাকুরপো।'

'হাা, আগ্রহতা করে, পালিরে যায়—কেটে যায় মামলা করতে ডাইভোর্দের। তৃই বৃথিয়ে ব'লে দে না স্থাংশু। আগাব কথায় তো এব বিশাস নেই।'

আমি একদিকের দেয়ালে চোধ রাধলাম। পরে চোধ ফিরিয়ে দেখলাম এক কথার স্থাকৈ থামিয়ে দিয়ে স্থবিনয় নীরব নতনেত্র হ'য়ে তাব কাজের তদারক করছিলো। 'পারিবারিক জীবনে তুই নিষ্ঠ্ব।' কেন জানি যতনাব কর ভাবে স্থাকে আদেশ-প্রত্যাদেশ করছিলো বার-বান স্থ্যিনয়েব চোধে চোধ পডতে আমার গলা বডো ক'রে বলতে ইচ্ছা হয়েছিলো, 'সংযত স্থিরবৃদ্ধির মেয়ে বউদি, তা না হলে, তোকে ঘোল থাইয়ে ছাডতো।'

কিন্তু বললাম না।

মূর্থ রেবা আমার দেই মূখ হয়তো বাকি জীবনের জন্তে বন্ধ ক'রে গেছে। ভেবে ছোটো একটা নিখাস ফেললাম।

রানাবানা হ'লো । খাওয়া-দাওয়া শেব।

বৃষ্টিটা আবার চেপে এদেছিলো।

এতকণ আমাদের সঙ্গে, ই্যা বিশেষ ক'রে আমার সঙ্গে থেকে 'কাকু' 'কাকু'

করে বড়ো আর মেজো ছেলেটা ঘূমিয়ে পড়েছে। তাই স্থবিনয়ের বাদাটা হঠাৎ নীরব হরেছিলো। বৃষ্টিতে আবার এখন মুখর হ'য়ে উঠলো।

নতুন লোক আসাতে থাওয়ার পাট চুকবার পাইও অতিরিক্ত তুটো বাসনমাজা এবং এটা-ওটা ধোয়ামোছা সারতে বেশ রাত হয়ে গেলো।

আমার বিছানার ওপর শুরে এতক্ষণ পর মোটামূটি সব দিক থেকে নিশ্চিম্ত হ'তে পেরে যেন স্থবিনয় আবার স্থবিনয় হ'রে গেলো। অর্থাৎ আগের মতো হালকা মনে রেবা-সম্পর্কে আমাকে উপদেশ দিয়ে চললো। 'থাক এখন এখানে ক'মাস। চিঠিপত্র যখন দেয় না তৃইও দিবি না। কোথায় আছিস ঠিকানা জানাবি না। আসবে না মানে? আলবৎ আসবে। ওয়েট অ্যাণ্ড সী। এক-আখটা বাচ্চা পেটে আস্কে। বিন্তার দাপট, নিজে চাকরি ক'রে তোর মতন কি কিছু বেশি রোজগার করতে পারার ভ্যানিটি চুরমার হ'য়ে যাবে। বুয়লি, ও-সব থাকে না। আফ্টার্ অল্ শী ইজ এ উয়েম্যান। তার যাধর্ম তাই পালন করতে এসেছে সে পৃথিবীতে। যতক্ষণ না পাচ্ছে, যতক্ষণে না সেই সাধ প্রণ হচ্ছে তেক্ষণ তুমি নিজ্বে ক্লীর ক্যারেক্টার বিচার করতে পারছো না।'

আমি কথা বলচি না।

বৃষ্টিটা আবার থেমেছে। শেষ বর্ষার বৃষ্টি যায় আদে, আদে যায়।

থেন কোথায় একটু টিনের ছাদ ছিলো স্থবিনয়ের বাদায়। বর্ষণ থামতে কোথা থেকে ফোটা-ফোটা জল প'ডে একটা চপচপ আওয়াজ হচ্চিলো।

'বুঝলি, বিয়েটা কিছু না। ওটা স্বামী-জ্ঞীর জীবনে একটা বন্ধনই নয়। পরিণয়ের আসল স্থতো হ'লো সন্তান। একটা বেবি হোক তথন দেখবি।'

এবার স্থবিনয় আর আন্তে কথা বলছিলো না। আমার মনে হ'লো যেন ভিতরে চৌবাচ্চার ধারে অঙ্কণা ধোগ্য-মাদ্ধার কান্ধ করছিলো। কথাগুলি দে-ও শুনচে কিনা চিন্তা কর্বছিলাম।

'চূপ করে আছিদ কেন?' হেদে স্থাবনয় আমার পেটে আঙুলের গুতো দিলো। বললাম, 'শুনছি, তুই ব'লে যা।'

'শ্বতরাং টেক্ অ্যানাদার চান্ধ্। থাবার আস্ক। এর আগে চান্ধ্ নিয়েছিলি ?'

আমার কান লাল হ'রে উঠলো। কেননা, স্থবিনর আরো জোরে কথাটা বললো। যেন মনে হ'লো বাসন ধোয়া সেরে অরুণা ঘরে ফিরছে। পার্টিশনের গুপারে চুড়ির শস্টা কানে লাগলো। 'হাঁ-ক'রে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছিদ কি, উত্তর দে।'

আমার গলা শুকিয়ে যায়। যেন তিন দিন পর ভাত পথ্য ক'রে হঠাৎ অসময়ে এমন পিপাসা পেলো। চেপে গেলাম। কেননা, তথন যদি আমি হেসেও জলের কথা বলতাম স্থবিনয় অট্টহাস্ত ক'রে উঠতো। আজ আপনাদের কাছে বলছি, সেদিন, তথন আমাদের সংক্ষিপ্ত দাম্পত্যজীবনের সব কথা স্থবিনয়ের কাছে প্রকাশ করার পরও একটা জিনিস গোপন করলাম। নিষ্ঠ্রা রেবা মা হবার স্থযোগ প্রতিবার কৌশলে এড়িয়ে গেছে যদি আমি বন্ধুকে বলতাম, ঘরের সিলিং কাঁপিয়ে সে হেসে উঠতো নয়তো ক্রুদ্ধ কণ্ঠে আমার পৌক্রমকে ধিকার দিয়ে বলতো, 'ফুল—তুই একটা গর্দভ। যা এখন ভেরেণ্ডা ভাজগে—' ইত্যাদি।

আমি ত্-বার ঘাড় নাড়লাম। অর্থাৎ আগেও চান্স্ নিয়েছি এবং ভবিশ্বতে কোনোদিন রেবা এলে ওকে মাতৃত্বের গৌরব দিতে চেষ্টা করবো। আমার বুকের ভিতর ছন্ত করছিলো।

যথার্থ উদ্ধার পেয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে স্থবিনয় গলা খাটো করলো এবার। মৃথ দিয়ে একটা শুদ্ধুজ শব্দ বের ক'রে হেদে বললো, 'আমি ওভারলোডেড হ'য়ে গেছি যদিও। তিনটো। আর-একটি আদছে। খরচটা বাড়ছে দত্যি, কিন্তু একজায়গায় স্থাটিদফ্যাকশন আছে।'

স্থবিনয়ের মুখের দিকে তাকাই।

'ভা ভো বটেই, এতগুলি সম্ভানের বাপ হয়েছিল।'

'কেবল কি তাই! তিনিও ভালো হাতে আটকা পড়েছেন। একবেলার জন্মে আর বাইরে পা বাডাবার উপায় নেই।'

'কেন ?' প্রশ্নটা ঠিক বৃদ্ধিমানের মতো হ'লো না টের পেলাম যদিও।

স্থবিনয় বললো, 'কে এমন বড়োলোক আত্মীয় আছে যে, এই তৃদিনের বাজারে এতগুলি বাচ্চা সমেত গিয়ে উঠলে ভালো মনে তিন বেলা থেতে দেবে। কাকার পরিবার দেখতে বছরের পর বছর তোর স্ত্রী বেনারস প'ড়ে আছে। বাচ্চা-কাচ্চা হবার আগে আমার উনিও যেতেন শেওড়াফুলি এক মামীর সংসার দেখতে। সাতে-আট দিন সেখানে কাটিয়ে, আসতো অরুণা। এখন ?' একটু থেমে স্থাবিনয় পরে হাসলো। 'ধদি-বা কালেভদ্রে কোথাও থেকে নিমন্ত্রণ আসে, এখন যাওয়া হয় না আর-এক কারণে।' স্থবিনয় টাকা বাজাবার মতন তৃই আন্তুলের বাড়ি মেরে বললো, 'এত পরসা পাবেন কোথায় যে, আণ্ডাবাচ্চা নিয়ে শ্রীমতী নায়ের করতে যাবেন। ট্রাম-বাসের খরচ আছে না ? আমি বাবা শ্রেক ব'লে দিয়েছি,

যাও, যেতে পারো, কিন্তু তারপর আর তিন দিন বাজার করা হবে না। কথাটি মনে রেখে বাড়ি থেকে পা বাড়িয়ো।' কথা শেষ ক'রে স্থবিনয় টেনে-টেনে হাসলো।

মৃত্ হেসে বললাম, 'শক্ত বাঁধনে বাঁধা পড়েছেন বউদি। একদিনের জ্ঞে আর চোথের আড়াল হবার উপায় নেই।'

যেন আত্মভৃপ্তিতে একটু-সময় চোথ বুজে চুগ ক'রে রইলো স্থবিনয়। তারপর

ঘাড তুলে আমার কানের কাছে মুখ এনে বললে, 'তুই দেখে বুঝতে পারলি যে

অরুণা মাবার কন্সিভ করেছে ?'

আমি মাথা নাড়লাম।

'তা আর কি ক'রে বুমবি। অভিজ্ঞতা নেই যথন। রংটা আরো ফর্সা। হয়েছে লক্ষ্য করেছিস ? এ-সময় মেয়েরা দেখতে বেশি স্থ-দর হয়। দাঁড়া, আর-একবার ডাকছি, আর-একবার ছাখ।'

প্রচণ্ড শব্দ করে বৃষ্টি নামলো।

কিন্তু সেই শব্দ ভূবিয়ে দিয়ে চডা হুরে হুবিনয় হাঁকলো, 'অরুণা !'

'ধাই।' ঠাণ্ডা মিষ্টি গলা পার্টিশনের ওপার থেকে ভেদে এলো।

'তোমার কি আর ওদিক সারা হবে না সারারাত।' নীরস কণ্ঠবর এপারে স্থবিনয়ের। 'শেই কথন খাওয়া হয়েছে, চৌবাচ্চার কাজ সারা হ'লো?'

'श्रंश्रह ।'

'এখন কি হচ্ছে। খুটখাট শব্দ ?'

'বাচ্চাদের মণারি থাটাচ্ছি। দড়ির একটা পেরেক উঠে গেছে। বাড়ি মেরে বসাচ্ছি।'

'কী অন্তুত মাত্র্য, ওটা তো বিকেলেই বলা উচিত ছিলো সামাকে। রাত বারোটার সময় এখন—'

ওপারে কথা শোনা গেলো না।

'মশারি খাটিয়ে এথানে একবার এপো।'

বিরক্তিটা দূর হ'তে স্থবিনয়ের সময় লাগলো একট্।

ওপাণে আর থটথট আওগান্ধটা ভনলাম না ।

'মনে হয় সারাক্ষণই তুই খিটিমিটি করিস বউ-এর সংস্থা আতে বললাম, 'এখন টের পাচ্চি।' 'তাতে কি আমার দংসার ফুটিফাটা হ'রে গেছে ! এখানে এসে এই এক সন্ধ্যের মধ্যে ফাটল কোথাও চোথে পডলো নাকি তোর ?'

'না, না তা হবে কেন।' কি ইন্ধিত করতে চাইছে ব্রুতে পেরে লক্ষায় ব্যস্ত হ'রে বললাম, 'তুই কেবল তাড়াহড়োই করিস, কোনো কান্ধে সাহায্য করিস না। বউদি মাথা ঠাগুা রেখে সব ধীরেস্থন্থে করছে ব'লেই দিনকে-দিন এমন ফুলবাগানের মতো স্থ-দর হচ্ছে সংসাবটি তোমার। বাচ্চাগুলো ভালো থাকুক। দেখে আমার এত ভালো লাগছিলো তথন থেকে।' কথাগুলি বেশ জোরে-জোরে বললাম।

'না, তেমন ক'রে আর সাজাতে পারছি কই।' আত্মতৃন্দিতে স্থবিনবেব চোথ আবার আধবোজা হ'য়ে এলো। 'ওই শালার টাকা-পয়সার অভাবটাই নাবোমাঝে মাথা গরম ক'বে দের। না হ'লে—না হ'লে—'চোথ ত্টো সম্পূর্ন বৃজে যায়
স্থবিনয়ের এবং সে-এবস্থায় কিছুক্ষণ চুপ থেকে যেন কি একটু লেবে পরে বলে,
'না হ'লে প্রথম থেকে—ক্রম দি ভেরি বি:গিনিং অব যাকে বলে দাম্পত্য-জীবন—
কন্জুগ্যাল লাইফ, এ-পর্যন্ত মন্দ কাটিযে আদিনি আমরা। আমার তো মনে
হয় আমি এবং দে—ত্-জনেই স্থা।'

স্বামীর গালি থেয়েও বউন্দির সন্ধ্যা থেকে হাসি-হাগি ক'রে রাথা ম্পথানা আমাকে এখন তাই মনে করিথে দিলে।

रियन क्रेयर अभन ह रु'रत्र हुल क'रव रुनाम ।

ামটিমিটি হেসে স্থবিনধ বললে, 'লিভার সতেজ রাধতে নিত্য একটু তেতে। থেতে হয়, জলে কোনো জার্ম না থাকে তাই ওতে একটু ধিটাকিরি মেশাতে হয়। সংসাবের ডিলিপ্লিন রাখতে তাই বকাঝকারও দরকার ব্রাল? গিলীকে ধেশুক্ষ শাসন করে না আমি সেগুলিকে মেষ বলি। ওদের কপালে ত্ঃথ থাকে। ইয়া, আদর করতে হবে বৈকি, কিন্তু তার একটা টাইম আছে, সেটা তিনি যথন গৃহস্তালিতে লাগেন তথন না। যথন তিনি অবদব, যথন শ্যাসদিনী হন তথন। তুই মাারেড্ ম্যান্ ভোকে আব শেঝাবো কি। কিন্তু বছপুক্ষ, মানে বিবাহিত লোক তা বোঝে না—অর্থাৎ জ্বানে না সংসার করতে হ'লে কিভাবে চলতে হয় টিফলে ভোগে।'

এফট্ চুপ থেকে স্থানিম বললো, 'বলটিলাম বেতনেব টাকা ফুরোলে মাদের শেষে মাথ' গ্রম হয়, অশাফি পাই। কিন্দ যথন চার্চাকে তাকাই তথন ভাবি ও কিছু না, মন-গড়া ছঃখ। টাকাব কাঁডিব ওপব ব'লে থেকেও কত শ্রীমানের বিবাহিত জীবন ব্যর্থ হ'য়ে যায়, কি বলিদ।' আমি স্থবিনয়ের চোথের দিকে না তাকিয়ে মাধা নাড়দাম।

'কাজেই, ছেঁড়া পাঞ্চাবি গায়ে দিই আর পটি-লাগানো জুতো পায়ে থাকুক, আমি স্থা ; আমার স্থা দেখে অনেক টাকাওয়ালা দ্বা করেন। তুই চুপ করে আছিদ স্থাংগু।'

বললাম, 'এক শ' বার হাজার বার। কই, বউদিকে ডাক না। আমি একটু জল থাবো তৃঞা পেয়েছে।'

'কি হ'লো, শুনছো ?' এ-বর থেকে স্থবিনয় আবার হাঁকলো, 'তোমার মশারি খাটানো হ'লো ? স্থবাংশু জল খাবে।'

ওধারে কথা শোনা গেলো না।

পুরো একটা মিনিট কাটলো।

'বেশ মজা তো!' অস্থিকু হ'য়ে স্থবিনয় আমার বিছানা ছেডে উঠে দাঁডালো।

'তুমি কোথায়, ঘরে ?'

'না, বারান্দায়।' আর-একটু ভিতর থেকে এবার উদ্ভর এলো, 'বাবলু পেণ্টুলনে তথন কাদা ভরিয়েছে, ধুয়ে দিছিং, তা যেমন বাদলা, কাল শুকোবে কি।' মামার চোখে চোখ রেখে স্থবিনয় বললো, 'মেজ্বো ছেলে আমার। তথন তো তুই দেখলি।'

ঘাড নাডলাম।

স্থানির আমার দিকে না ভাকিয়ে আবার পার্টিশনের দিকে মুথ ফেরালো।
'তা বাবলুর পেন্টুলনে তো সেই কথন বিকেলে কাদা লেগেছিল। এতসব
জিনিসপত্র ধোরাধুয়ি ক'রে এলে এক ঘন্টা চৌবাচ্চার পাশে ব'সে। তথন ওটার
কথা মনে ছিলো না, বড়ো-যে মশারি থাটিয়ে শুতে এসে এখন ছেলের পেন্টুলন
নিয়ে ব'সে গেছো ?'

উত্তর নেই, কেবল ঝুপ ঝুপ শব্দ শোনা গেলো। আর বন্ধুপত্নীর হাতের বন্ধ টুড়ির মূহ রিন্থিন্। পেন্টুলন কাচা হচ্ছিলো।

আরো-একটা মিনিট কাটতে দিয়ে স্থবিনয় আবার হাঁকে, 'তোমার হ'লো ?'

এবারও কথার উদ্ভর না বিয়ে বউদি কি যেন একটা জোরে আছডায়। বৃষ্টি একেবারে থেমে গেছে। তাই ওধাবের দিমেন্টের ওপর চটাস্-চটাস্ আওয়াজ এধারে দিমেন্ট কাঁপিয়ে তুললো। যেন আর ধৈর্ব রাথতে না পেরে স্থবিনয় ছুটে বাচ্ছিলো। আমি হাত চেপে ধরলাম। 'এত অস্থির কেন। আসবে এখুনি একটু পেণ্টুলন ধুতে আর কত সময় লাগবে।'

আমার কথায় কান না দিয়ে ওপাশের শব্দ লক্ষ্য ক'রে স্থাবিনয় চিৎকার ক'রে বললো, 'আমি যদি আসি ভো বাল্ভির মধ্যে ভোমার মুথ চেপে ধরবো, ডাকছি, বড়ো-যে সাড়া দিচ্ছো না ?'

'ভালোই হয় তবে, বিষ থেয়ে কি পালিয়ে গিয়ে তোমার যন্ত্রণা থেকে রেহাই পাবার আর দরকার পড়বে না আমার, বাল্তির সাবান-গোলা-জলের ভেতর একটু বেশি সময় মুখটা চেপে ধ'রে রেখো, অভি সহজে কাজ দারা হবে।'

যেমন আশা করছিলাম। ঠাণ্ডা মিঠে গলায় অরুণা কথা বলে আর হাসে আর কাপড কাচে ঝুপ-ঝুপ। না, যেন কাচা হ'য়ে গেছে, এই বেলা বাল্ডির জলে সেটা ধোয়া হচ্ছিলো।

'তা আজ সেটি পারবে না, বাড়িতে ঠাকুরপো আছেন। আমায় খুন করছো টের পেলে পুলিণ ডাকবেন।' যেন বারান্দা ছেড়ে অরুণা এখন ঘরে এ:স ঢুকলো।

শ্বীর উক্তি শুনে স্থবিনয় আমার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে ঠোঁট টিপে হাসছিলো। কিন্তু আমি তা গ্রাহ্ম না ক'রে পার্টিশনের দিকে মুখ রেখে বললাম, ঠিক বলেছেন বউদি। আমি এসেছি এখন স্থবিনয় আর কিছু করতে পারবে না।'

'দেখুন, দেখে যান আপনার বন্ধু কেমন ক্রুয়েল। রাতদিন স্ত্রীর ওপর রাগা-রাগি আর বকাবকি। আপনি কালই রেবার কাছে চিঠি লিখে দিন।'

অট্ট হাস্ত ক'রে এ-ঘরের দেয়াল কাঁপিয়ে তুললো স্থবিনয়। 'ভাই দে, আজ রাতেই চিঠিটা লিখে রাথ স্থবাংশু। আর লিথে দে, তোর বউ যথন আবার কলকাতায় আসবেন বেড়াতে-বেড়াতে একবার যেন দয়া ক'রে তোর বরু স্থবিনয়-বাব্র এত নম্বর মসজিদবাড়ি স্ট্রীটে উ'কি দিয়ে দেখে যান। স্ত্রালোক। এক-নজর দেখলেই ব্রবেন বিয়ের পরদিন থেকে যে-চারাগাছটাকে তার স্থামী উঠতে-বসতে গামলা আর বাল্তির জলে চুবিয়ে মারছে ফল ফুল কুঁড়ি পাতায় বর্ষার ডুম্র গাছটি হ'য়ে উঠেছে।' কথা শেষ ক'রে বন্ধু টেনে-টেনে হাসছিলো।

নিদ্ধের সংসারের স্থথ বর্ণনা তো বটেই তার সঙ্গে আমার লক্ষীছাড়া সংসারের দিকে একটুথানি উপেক্ষার ইন্ধিত ছিলো টের পেয়ে চুপ ক'রে রইলাম।

বন্ধপত্নী এক গ্লাস জল নিয়ে ঘরে এলো।

অরুণা হাসছিলো। তার কান বেয়ে চুল বেয়ে জ্বল পড়ছিলো। বৃষ্টিতে বেশ ভেজা হথেছে মাথা দেখে মনে হ'লো।

নোলকের মতো নাকের ডগায় একটা জ্বলের কোঁটার দিকে তাকিয়ে বললাম, 'জ্বলটা মুছে ফেলুন।'

অরুণা বাঁ হাত দিয়ে নাকের জল মুছে জলের প্লাদটা আমার হাতে তুলে দিয়ে নীরবে হাদলো। হ দির দঙ্গে একটি মেথে-মন ভীষণভাবে আমার মনের মধ্যে উকি দিয়ে গেলো।

গ্লাসটা আমার হাত থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এবং আমার ওয়া ছহান বালিশ ছটোর ওপর ওর সবে-পাট-ভাঙা একথানা ধোয়া ধবধবে শাডি বিছিয়ে দিয়ে বললো, 'আর-কিছু দরকার হবে ঠাকুরপোর ?'

বললান, 'না। ভাষণ কট দিলুম হঠাৎ এদে উঠে। এত রাত হ'য়ে গেলো কাজ শেষ হ'তে আপনার।'

'না, মোটেই না, একবার দ্বিগ্যেদ ক'রে দেখুন। আপনি না এলেও রোদ্ধ বারোটা বাদ্ধে। একলা হাত আমি দব দিক দামলাতে পারি না।'

'ও, তুমি ত। হ'লে বলছো আমি আপিদ থেকে থেটেখুটে এসে তোমার ছেলেমেরের পেন্টুলন সাফ করি. বেশ মধা।'

স্থিনর আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আবদার ছাথ স্থাংও। এমন তুঃথের দ্বীবন হবে জানতে পারলে কোন শালা বিয়ে করতো, তুই বল।'

'বেশ তো, রেবাদি আস্থন একবার। দেখে যান কোন কান্ধটা অপূর্ণ থাকে শেষ পর্যন্ত। বড়ো-যে অষ্টপ্রহর হৈ-রৈ করছো।' ব'লে অরুণা আমার দিকে তাকালো।

'রেবার মাসবার দরকার কি, হ্বধাংশু এধানে উপস্থিত আছে। সে নিজে দেখুক। কতটুকুন-বা সংসার, কী বা থাকতে পারে কাজ যে একেবারে ওই নিয়ে মন্ত হ'য়ে আছো সারাক্ষণ। একটা লোক একলা হাতে একটা বড়ো দেশ ম্যানেজ করে, রাজ্য চালায়।'

আমি স্থবিনয়ের যুক্তি শুনলাম না। একটু গন্তীর হ'য়ে বললাম, 'ছেলেপুলের সংসারে কাব্দের ঝক্তি অনেক। মেয়েদের দারুণ কট্ট হয়।'

'আঁঢ়া, তুই কত কট্ট বুঝেছিস । বেন কত তোর আভিজ্ঞতা। আজ অবধি তোরেবা তোকে—'

কথাটা স্থবিনয় শেষ করলো না। হোছো করে হাসলো। আমার কান

লাল হ'য়ে উঠলো। বুঝতে পারার মতো বৃদ্ধিমতী অফণা। তার ছুই কানও লাল হ'য়ে গেছে লক্ষ্য করলাম।

আমার চোথে ধরা পড়বে ব'লে ভয় পেয়ে আমি ওর ম্থের দিকে তাকাতে অঞ্গা সেনে উঠে তাড়াতাডি বললো, 'যারা রাতদিন ক্লীকে বকাবকি করে তারা কি প্রকৃতির পুরুষ জানেন নিশ্চয় ঠাকুরপে ?'

অল্প হেদে বললাম, 'স্বার্থপর !'

অরণা আড়চোথে স্থবিনয়ের দিকে তাকিয়ে বললো, 'সে-সব পুরুষকে মেথেরা মুণা করে।'

হাত দিয়ে মাছি তাড়ানোর মতো প্রবল হেদে ঘুণাটা উডিয়ে দিয়ে স্থাবনয় স্থার শরীরে শরীরের ওপর চোথ রেথে বললো, 'কতটা ঘুণা করো তার প্রাণাণ দেখাতেই তো এসেছো মাঝ রাতে ত্-জন পুরুষের সামনে। তা স্থাংশু পাকা ছেলে। থামি বলার আগেই ও টের পেয়েছে যে খাবার ত্মি—' হিহি ক'রে হাসলো স্থানিয়। 'মেয়েরা পুরুষদের ঘুণা করে!'

হাসতে-হাসতে বার-বার বলছিলো সে। অরুণা ছুটে পালালো।

ই্যা, সেই রাত্রেই অন্তুত ঘটনাটা ঘটেছিলো। যার ওপর আমার এ-গল্প দাড়িয়ে। ওরা চ'লে থেতে আমি আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম। বাইরে রৃষ্টি থরতর হ'মে উঠছিলো। নতুন জারগা, কাজেই শুয়ে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গেই ঘুম এলোনা। জেগে চুপ ক'রে রৃষ্টির শব্দ শুনলাম। আর চিস্তা করলাম স্থবিনয়ের কথা। বেচারা তথন এতটা প্রগল্ভ এতটা অসতর্ক হয়ে উঠেছিলো ব'লে দোষ দিতে পারিনি তাকে। এতকাল আমি আমার হারানো-স্ত্রীর গল্প ব'লে-ব'লে আর উপদেশ চেয়ে-চেয়ে বন্ধুকে হয়রান ক'রে তুলেছিলাম। আজ আমি ভার অস্তঃপুরে এসে পা বাড়াতে সে তার একাস্তভাবে পাওয়া স্ত্রীকে নিয়ে রাগারাগি অথবা হাসাহাসি ক'রে আমার কাছে নিজের দাম্পত্য-জাবনের অগাধ স্থপ প্রমাণ করবার চেষ্টা করবে স্থাভাবিক।

না করাটাই স্থবিনয়ের পক্ষে অম্বাভাবিক ঠেকতো। শুরে-শুরে স্থবিনয়ের আফালন ও তার স্ত্রীর বার-বার চমকে উঠে পরমূহূর্তে ম্বাভাবিক হেদে আক্রমণ প্রতিরোধ করার স্থন্দর ছবিটা চিন্তা করতে লাগলুম। আপনাদের কাছে অম্বীকার করবো না, কান পেতে রইলাম পার্টিশনের দিকে।

এক-আধটা কথা শোনা যেতে পারে আর সেই কৌতূহল নিয়ে আমি যদি

কান পেতে থাকি তো আমার সেই ক্লচিকে আপনারা ক্লমা করবেন না জানি।
কিন্তু আমার তথন মনের অবস্থা কি ছিলো? খুব স্বাভাবিক বে, আমি জেগে
থেকে রেবার চিনিত্রের সঙ্গে অরুণাকে মিলিয়ে দেখবো ঘূই নারীর রূপ। রেবা
তেমন ক'রে কোনোদিন আমার সঙ্গে কথাই বলেনি। পাশের কামরায় বন্ধুপত্নী
স্থাকন্ঠী অরুণা, হাা, বলতে গেলে রিক্শা থেকে নামার পর সেই বিকেল থেকে
আমাকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিলো। আমি থাওয়ার পরে একবার ছাডা অরুণার
হাতে আগে আরো পাঁচ-সাত প্লাস জল চেয়ে থেয়েছি। স্থবিনয় বাজারে
গেছে পর অরুণার সঙ্গে কত কোটি কথা বলেছি তার হিসাব দিতে পারবো না।

রাত্রে অন্ধকারে বিছানায় ঢোকার পরও যদি স্থবিনয় দ্বীকে ধমক দেয় তো তার উত্তরে অফণা না-জানি কেমন ক'রে কথা বলবে শুনতে ছেলেমামুষের মতো প্রায় পাগলের মতো কান থাড়া রেথেছিলাম। কিন্তু বাইরে প্রবল প্রথর বারিপাতের শব্দ আর এই ছোটো বাসায় পাশের কামরায় স্থবিনয়ের সংসারের ঘুমস্ত ছোটো-বড়ো মামুষগুলোর লম্বা-লম্বা খাস টানার শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ ছিলো না। কান থাড়া রেথে বৃষ্টির শব্দকে উপেক্ষা ক'রে আমি অতঃপর ওদের ত্-জনের, বন্ধু স্থবিনয় ও তার দ্বী অফণার খাস-প্রখাস বিচার করতে লাগলুম।

হয়তো দেই অবস্থায় আমার ঘুম এসেছিলো।

এক-সময় হঠাৎ চোখ মেলে টের পেলাম মাখাটা আর তুলে ধরা হাতের তেলোর ওপর রাখা নেই। বালিশে নেমে গেছে। মুখটাও পার্টিশনের দিকে ঘোরানো নেই। আমি যে-দেয়াল পিঠের দিকে রেথে শুয়েছিলাম সেই দেয়ালের দিকে মুখ ক'রে এখন অন্ধকারে ফ্যাল্ফ্যাল্ ক'রে তাকিয়ে আছি। বাইরে বৃত্তির গর্জন খেমেছে। টিনের ওপর বৃত্তির ফোটার চপচপ শন্ধটা আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু থেমে-থেমে, এক চানা নয়, যেন যেখান থেকে জল পড়ছিলো সেখানে জলক'মে এমেছে। বৃত্তিটা তা হ'লে বেশ-কিছুক্ষণ ধরেছে অনুমান করলাম।

কিন্তু জ্বলের শব্দ না অক্ত কারণে আমি আবার কান পেতে থাকি। আমার মনে হ'লো একটা বেডাল মিউ ক'রে উঠে আবার থেমে আছে। আমার বেন মনে হ'লো বেড়ালটা আমার নাক ও মুথের উপর তার ঈবহুফ কোমল মোলায়েম শরীরটা বার-তৃই ঘ'ষে দিয়ে এইমাত্র জানলার বাইরে লাফিয়ে গেছে। শিয়রের ওপর একটা ছোট্ট জানলা এখন চোথে পড়ছে। একটা পালা খোলা। এদিকে একটা জানলা আছে আগে আমার চোথে পড়েনি। গরাদের উপর এক-চিল্ডে

আলোর রেখা ধুকধুক করছে। তুই চোখ রগ্ডে আরো একটু-সময় সেদিকে তাকিমে তারপর অবশু বুঝতে কট হ'লো না, আলোর রেখা পাশের বাড়ির কোনো कांक कि कांचेन नित्त त्वित्र अप्न स्विनत्त्रत घत्तत स्वाननात्र हैकि नित्रहा কিন্তু আমি চিন্তা করছিলাম পালাটা কি ক'রে খুললো। ভাত্র মাদের পচা রাত। ঘরের ভিতর এমন গুমোট। পায়রার খুপ্রির মতো স্থবিনয়ের এই কামরার একলা বিছানায় ভয়ে সেইজগুই তথন আমার আরো ঘুম আসছিলো না এবং মনে-মনে আমি একটা জানলা কামনা করেছিলাম বৈকী। ছোটো হ'লেও ওই ফাঁক দিয়ে একটু-একটু হাওয়া আদছে টের পেলাম, হাওয়ায় বৃষ্টির গছ ছিলো। বেডালটা এই জানলা দিয়ে ঢুকেছিলো এবং সম্ভবত আমার বিচানায় আশ্রয় নিতে চেয়েছিলো। আমি জেগে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে পালিয়েছে এখন ব্রুডে कहे र'ला ना। जाननात्र रहाका हिंहिकिनि हिला ना। रहाका এक-आधी দনকা বাতাদ এদে থাকবে তাই একটা পাল্লা দ'রে গেছে। দ্বিতীয় পাল্লাটাও হাত বাড়িয়ে খুলে দেবো কিনা চিন্তা করছিলাম, হঠাৎ গরাদের সেই ফিন্ফিনে আলোর রেখাটা যেন একটা বড়ো আলো হ'য়ে দপ্ ক'রে আমার চোথের সামনে জ'লে উঠলো। থুব চমকে উঠলাম বৈকি। তারপর হাসলাম। 'বউদি এত রাত্রে!' বিছানায় উঠে ব'লে গলা বাড়িয়ে মুখটা আমি জানলার কাছে সরিয়ে নিই। স'রে এসে গরাদের সঙ্গে গাল ঠেকিয়ে অরুণা দাঁড়ায়।

'আপনি ঘুমোননি ?'

'না, ভেমন ভালো ঘুম আসছে না।'

'নতুন জায়গা।' অরুণা ঠোঁট টিপে হাসলো। 'আমি টের পেয়েছি, আপনি বিছানায় ছটফট করছিলেন।'

আপনাদের বলেছি এমন বৃদ্ধিপীপ্ত প্রতিভামণ্ডিত মোহিনা মুখ জীবনে আমি খুব বেশি দেখিনি। থুতনি ঠোঁট নাক কপাল ভুক্ন ঠোঁটের পিছনে দক্ষ নালা দাঁতের লারি চোরালের ধার লখা পালক ঘেরা চোথের বিহাৎ মধ্যরাত্রে আমাকে, ই্যা, রোমাঞ্চিত ক'রে তুলেছিলো। আমি সময়ের অতিরিক্ত সমর প্রবৃদ্ধের দিকে তাকিরে নিম্পন্দ হ'রে রইলাম। গারে রাউক্ল ছিলো না।

পরনে আধময়লা নক্ষন-পাড় ধুতি। শাড়িটা তথন ভিজে গেছে ব'লে ছাড়া হয়েছে বুঝতে কষ্ট হ'লো না। স্থবিনয়ের কাপড় ওটা অমুমান করলাম।

হাঁ-ক'রে অরুণার চোধে চোধ রেখে, এই মেধাবী মেয়ের কাছে আমি ভীবণভাবে ধরা না প'ড়ে ষাই ভাই চট্ ক'রে বললাম, 'না, নতুন জায়গা ব'লে আমার বিশেষ তেমন অস্থবিধা বোধ হয়নি। বেশ ঘুমিরে ছিলাম এতক্ষণ, এইমাত্র তো জাগলাম। ক'টা বাজে ?'

'একটা বেক্সে গেলো একটু আগে।' অরুণা আন্তে ডান-হাতথানা গরাদের ওপর রাখলো; সাদা ক্যুইটা আমার নাকের কাছে চ'লে এলো প্রায়। অরুণার নিখাসপতনের শব্দ শুনলাম।

বললাম, 'এত রাতে আপনি ওখানে? ওটা বৃঝি আপনাদের ভিতরের বারান্দা?'

'হাা, বাবলুর পেণ্টু স্পনটা ঘরে থাকলে কাল শুকোবে না ব'লে বাইরে দড়িতে রাখলাম। হাওয়ার যদি কিছটা শুকোয়।'

'আপনি তা হ'লে এতকণ ঘুমোননি ?'

'না, ওর ছেলেমাস্থবির সঙ্গে পালা দিলে তো আমার সংসার চলে না। সবাই ঘুমোলে পর এখন একটু বাইরে এলাম। ভালো লাগছে হাওয়াটা।'

'অভ্যন্ত থিটথিটে স্থবিনয়।'

'সারাদিন থেটেখুটে আসে। চাকর-বাকর নেই। বাইরের কাজগুলো ওর নিব্দের হাতে করতে হয়। রাত্তের থাওয়া শেষ হ'লো কি, এটা করবে না, ওটা এখন না, শিগগির আলো নেবাও। অর্থাৎ আমাকে ঘুমোতে দাও।'

'হাা, সারাদিন পরিশ্রম ক'রে বাড়ি এসে সকাল-সকাল ঘূমিরে পড়তে চায়। আমি লক্ষ্য করলাম। তাই স্থবিনয়ের এত তাড়া আপনার পিছনে।' কথার শেষে একটু হাসলাম।

শামার বুকের মধ্যে ঢিপ্ ঢিপ্, করছিলো পাছে-না বাড়িতে আমি রেবাকে এটা-ওটার জন্মে বকাবকি করি কিনা অরুণা প্রশ্ন করে। আমাদের মধ্যে যে এ ওকে ব'লে কাজ করানোর সম্পর্কই গ'ড়ে ওঠেনি সে-কথা ও জানে না তো। কাজেই ভর হচ্ছিলো, প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ধরা না পড়ি আমি গুলি-থাওয়া বাঘ।

জ্বীর ওপর ছকুম চালানোর আগেই ও আমাকে আমার হাত-পা জ্বথম ক'রে দিয়ে চ'লে গেছে। স্থবিনয়ের মতো সন্ধ্যাবাতি লাগতে ঘুম-পাওয়া রাত আমার চোবের আগায় লোলে না। আমি নিশাচর।

চেহারা দেখে নারী ব্যর্থ পুরুষকে চিনতে পারে কিনা ভয়ে-ভয়ে অরুণার কালো অতল-গহর চোথের মধ্যে আমি আর-একবার ত্ব দিল্ম আর ভরে-ভরে বললাম, 'হাা, স্থবিনরের যদি আর-একটু আয়-টায় বাড়তো, একটা চাকর রাখার, নিদেন ঠিকে-ঝি রাখার সংস্থান হ'তো।'

আমার ঝি ছিলো কিনা অরুণা প্রশ্ন করলো না। বৃদ্ধিমতী প্রসন্ধটাই এড়িবে গেলো।

উকি দিয়ে ও আমার বিছানা দেখলো।

'ছারপোকার কাটে ?'

'না ৷'

'আপনি আসবেন জেনে ভক্তাপোশটার তুপুরে থ্ব ক'রে গরম জল ঢেলেছি। সব মরেছে তা হ'লে।'

'তাই মনে হচ্ছে।'

স্বল্প হেদে আমি বিচিত্ররূপিণী আর-এক নারীকে দেখলাম। রেবার সঙ্গে একেবারে মিল নেই। রাগী স্বার্থপর স্বেহমমতাহান রেবা। এটি মা। স্বেহশীলা জাবা।

এদিক থেকে তো বটেই, তা ছাড়া বিশ্বের পর থেকে স্থবিনয় স্থার সঙ্গে আছে এক জারগায় এক বাড়িতে আজ আট বছরের বেশি—এটা তার একান্ত বন্ধু হিসেবে আমার কাছে মামূলি হ'রে গেলেও আজ হঠাৎ সব-কিছু বেন চোথে নতুন ঠেকলো। শতেরো নম্বের অমূক স্ট্রীটের বাড়ি স্থবিনয়ের—কথাটা শুনে-শুনে মূবৃদ্ধ হ'রে গিয়েছিলো। আজ এই গাঢ় বর্ষার রাজে সেই ঘরে আশ্রম নিয়ে আমি একটা ভাঙা জানলার চারখানা জং-ধরা লোহার শিকের ব্যবধান রেখে তার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবো এটা আগে জানা ছিলো না।

নতুন, ভয়ংকর নতুন লাগছিলো অরুণাকে। স্থাংবদ্ধ সাদা দাঁত দেখিয়ে আর-একবাব ও হাসলো। শব্দ ছিলো না হাসিতে। বাঁ-হাতে একটা হারিকেন। জিতরের চৌবাচ্চা বারান্দা কি পায়খানার জন্মে ইলেট্রিক বাতির ব্যবস্থা নেই তাই তেলের ল্যাম্পা। সন্ধ্যার পর ওদিকে যেতে হয়েছিলো ব'লে আমাকে ওই আলো ত্-একবার ব্যবহার করতে হয়েছে। কিন্তু অনেকক্ষণ জলবার পরও চিমনিটার কোথাও এক আঁচড় কালি পড়েনি লক্ষ্য করলাম। যেমন এত কান্ধ্যকরার পরও অরুণার হাত পা মুখ ঝকঝক করছিলো।

আলো-সমেত হাতটা কপালে তুলে অরুণা চুল সরালো। তাই চোধ তুটো আরো চিকচিক করতে লাগলো।

'ওই শুমুন, আমাদের কর্তার নাক ভাকছে।' ক্ষীণ হাসলোও। আমি মাথা নাডলাম।

'খুমোলে স্থবিনয়ের নাক ডাকে। কলেজে পড়ার সময় একবার স্থবিনয়ের

সঙ্গে এক-বিছানায় তাদের হোস্টেলে রাত কাটাতে হয়েছিলো ব'লে আমার জানা আছে।'

'বাবলুটার তো এখন থেকেই ঘুমোলে নাক ডাকে। আরো বড়ো হ'লে সে যে কী গঞ্জন করবে ডেবে এখন থেকেই আমার মাধা গরম।'

'স্বিনয়ের মতো হয়েছে ছেলে।' আমি কীণ হাদলাম।

কিন্তু গৃহিণী ভাতে বিশেষ সাড়া দিলো না।

আমি বললাম, 'নাক-ডাকা ঘুম ভালো। ঘুম গাঢ় হ'লে তবে নাক ডাকে, ঘুমটা স্বাস্থ্যের লক্ষণ।'

এবারও অরুণা চুপ ক'রে রইলো।

বললীম, 'স্বিনয়ের বাভিতে স্থনিদ্রা হয় দেখে বান্তবিক আমার এমন আনন্দ হচ্ছে। আমার বন্ধু ও।' ব'লে সতর্কভাবে বন্ধুপত্নীর চোধের দিকে তাকাই। 'স্বাস্থ্য ভালো না থাকলে থাটবে কি ক'রে।' কিন্তু এবারও চোথের কোনো ভাবান্তর আমি দেখতে পেলাম না। বরং আগের চেয়েও একটু বেশি গন্তীর হ'য়ে অফণা বললো, 'তবু তো আমার মনে 'হয় ওর ওদ্ধন ঠিক নেই। আর-একটু ওন্ধন না বাড়লে চটু ক'রে স্বাস্থ্য ভেঙে থাবে। চল্লিশের ধাকায় টিকবে না।'

স্থবিনয়ের চল্লিশের কাছে বয়েদ উঠেছে। আমার চেয়ে চার বছরের বড়ো দে। কথাটা হয়তো তার ছীর জানা আছে ভেবে বয়দ সম্পর্কে আমি কিছু বদলাম না।

'এই শীতে ক'টা ক্যালসিয়াম ইনজেকশন না নিয়ে রাখলে আগামী বর্ষায় নির্বাত অন্তথে পড়বে। কিন্তু টাকার অভাবে সেটি হচ্ছে না।'

আমি বৃষ্টির ঝিরঝির শব্দ শুনছিলাম।

যেন অরুণাও একটু-সময় সেই শব্দ শুনতে ঘাড় ফেরালো। তারপর আমার দিকে মুখ ফেরালো।

'আমি-ই ব'লে-ক'রে ঘরখানাকে ত্-ভাগ করিয়েছি। আত্মীয় আদে থাকবে। যখন না থাকে ভাড়া দিয়ে দাও। অতিরিক্ত ক'টা টাকা আদবে। দেটা দিয়ে তুমি বরং শরীরটাকে আরো ভালো করতে চেষ্টা করো, একটু ভ্রুখপত্র ছধ ডিম থাও। তা শুনতে কি চায়। একেবারে ছেলেমাহুষ।'

আমি অরুণার সঙ্গে শ্বর হাসলাম বটে। ঈশার আমার নাভিদেশ পর্যস্ত পুড়ে বাচ্ছিলো। সেইজন্মেই এত কিল-চড় বকাবকি বালতির মধ্যে মৃত্যু হু ঠেসে ধ'রে মেরে ফেলার ঘটা। এত আদর। বললাম, 'হাা, দেছন্তেই স্থবিনয় আমাকে এখানে পেনিং গেস্ট্ হ'য়ে থাকতে গ।কড়াও ক'রে নিয়ে এলো', ঠোঁটে একটা মোচড় দিয়ে বললাম, 'বলছিলো তখন এই টাকায়, মানে থাকা-থাওয়া বাবদ পয়লা মানে যে টাকাটা আমি স্থবিনয়ের হাতে তুলে দেবো তা দিয়ে সে আপনার চশমা কিনবে।'

'বলেছে নাকি আপনাকে এ-কথা। ছি-ছি কী মোটা বৃদ্ধি লোকটার।' ব'লে অরুণা আবার ঘাড় ফিরিয়ে ঝিরঝির বৃষ্টির ফোঁটা দেখতে লাগলো। ভিতরে একটুথানি উঠোনে হারিকেনের আলোয় বৃষ্টি পড়ছে দেখা যাচ্ছিলো।

বেন ঘরের ভিতর কোলের বাচ্চাট। টগা ক'রে উঠলো। যেন নিশ্বাদের টানা ঘড়ঘড় শব্দ থামিয়ে স্থবিনয় একবার জাগতে চেয়েছে। দমকা হাওয়ায় বৃষ্টির চিরচিরে রেথাগুলি বেঁকে বারান্দায় এনে অরুণার কাপড়ের আঁচলটা ভিজিয়ে দিয়ে গেলো।

কিন্তু সে-সব কোনোদিকে ত্রাক্ষেপ না ক'রে স্থবিনয়ের স্ত্রী আমার জানলার পাশে আরো ঘন হ'রে দাঁড়ায়।

'আচ্ছা লোক! আঁয়া ?' রিমঝিম বৃষ্টির শব্দের সঙ্গে পালা দিয়ে অরুণা গলাটাকে মোলায়েম ক'রে তুললো। 'শেষটার আপনাকে আমার চশমার টাকার অভাব হয়েছে ব'লে এথানে ধ'রে নিয়ে এলো, ছি-ছি। আমার ভীষণ লজা করছে।'

লজ্জার হাত থেকে বন্ধুপত্নীকে বাঁচাতে আমি তৎক্ষণাং বললাম, 'না, তাতে কি, আমরা বন্ধু। প্রয়োজনে এক-সময় ছাত্রাবস্থায় এ ওকে টাকা দিয়েও তো সাহায্য করেছি।'

যেন কি-একট্ট ভাবলো অরুণা।

বৃষ্টির শব্দটা আবার হঠাৎ ক'মে যায়। শিশুটি আর কাঁদে না। স্থাবিনয়ের নাক পূর্ববং স্বাভাবিকভাবে ভাকতে থাকে।

'ধাকগে, সেজন্তে আমিও খুব ভাবছি না। আপনি তার অন্তরক বন্ধু। বলেছে তৃঃথ নেই। কিন্তু আমিও দেখে নেবো এ-টাকা দিয়ে আমার চশমা আসে কি ওর তুধ। আপনি সাক্ষী থাকবেন ঠাকুরপো।'

'থাকবো।' খ্ব কটে অফ্ট গলার বলতে পারলাম। কেননা, আমার বাদ বন্ধ হ'বে আদছিলো স্বামী-সোহাগিনী অরুণার সানা কম্ইটা আর-একটু বেশি ঢুকে পড়েছিলো আমার অন্ধকার ঘরে। যেন ঘরের অন্ধকারে একটা কোমল খেতাভ কীলক শু'ক্তে দিয়ে আগের মতো প্রফুল্ল নিশ্চিম্ব হ'য়ে ও নিশ্বাদ কেলতে পাবলো। 'ওর বাল্যবন্ধু, কাজেই আমাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, তার চেয়েও বড়ো আপনি। আপনার ওপর যতটা দাবি থাটে আর কারোর ওপর থাটে না। কথাটা সজ্যেবেলা বলবো ভেবেছিলাম, স্থযোগ পাইনি। এখন ও ঘুমিয়েছে তাই বলতে এলাম। টাকা-পয়লা স্থবিধামতো যা পারেন আপনি দেবেন, তার জন্তে খুব যে একটা কড়াকড়ি নিয়ম থাকবে আমি তা চাই না। হাা, নিয়মের মধ্যে একটা জিনিল আপনাকে মেনে চলতে হচ্ছে, ত্-টাকা এক-টাকা পাঁচ দশ কুড়ি—যথনই যা দিচ্ছেন লবটাই যেন আমার হাতে দেওয়া হয়। না, ওর হাতে একটি পয়লা না, ব্যুতে পাচ্ছেন ?'

মাথা নাড়লাম। মনে-মনে বললাম এই জন্মেই চোথে ঘুম নেই। কিন্তু সে-কথা আর প্রকাশ করি কি ক'রে!

চপ ক'রে রইলাম।

হারিকেন-ধরা বাঁ-হাতে আবার কপালের চুল সরালো। আমি বললাম, 'বান, এইবেলা ঘুমোন গে, আমার মনে থাকবে।'

আলন্ডের একটা হাই ভেঙে অরুণা কীলকের মতো কছুইটা দোদ্ধা ক'রে অন্ধকারে আমার মুথের দামনে ঝুলিয়ে দিলে।

'বউদি বুঝি শিগ্সির আসছেন না ?'

'না।'

ষভটা সম্ভব গলা সংযত রেখে বল্লাম, 'সামনে ভার এগ্জামিন।'

'বাবা, কি ক'রে যে পারে এ-সব মেয়ে স্বামীকে ছেড়ে থাকতে—'অরুণা বৃষ্টির দিকে চোথ ফেরালো। কিন্তু বৃষ্টি তথন নেই। কেবল টিনে জল পড়ার চপ্যত্প শব্দ হচ্ছিলো।

আমি চুপ। আমি চুপ ছিলাম, কেননা ঈর্বার আগুন আমার নাভিদেশ নিয়ে প'ড়ে না থেকে তথন মাথার ভিতর আগুন জালিয়ে তুলছিলো। বেশি রাত্রি হওয়ার দক্ষন অনিদ্রায় চোথ জালা করছিলো, কপালের রগ ছটো দপ্দপ্ করছিলো।

আর বাইরে সেই একঘেরে চপচপ-চপচপ আওয়াজ। আমার স্নায়্র মধ্যে সেই বিশ্রী শব্দটা প্রবেশ ক'রে শরীরটাকে ভয়ংকর ক্লান্ত অবসন্ন ক'রে তুললো।

বেন আর-একটা কি কথা বলতে অরুণা লোক্তা হ'রে দাঁড়ার। হাতের আলোটা নড়েচড়ে ওঠে। পিছনে দড়িতে ভিজে পেন্টুলনের ছারাটা দোলে। কেবল ওর ডিমের মতো দ্বাধ লয়টে মন্ত্রণ মুখধানা ছির। রাত্রির মতো গভীর কালো চোধ-জোড়ার পলক পড়ছিলো না। আমি, আমি সমরের কিছু অতিরিক্ত সমর নিশসক চোধে সন্তানসম্ভবা নারীর রূপ দেখলাম।

'যান,' তিব্ধ নীরদ গলায় বললাম, 'রাত হয়েছে, ঘুমোন গে। এক আধলাও আমি স্থবিনয়কে দিচ্ছিনে। সব, হয়তো আমার রোজগারের পুরো টাকাটাই আপনার হাতে তুলে দেবো।'

'পাগলের মতো কথা বলছেন।' অরুণা অভুত চাপা গলার থিলথিল ক'রে হাসলো। অন্ধনারে যে-হাতটা আমার মুথের সামনে বুকের সামনে ঝুলিরে রেথে-ছিলো সেটা আন্ডে আন্দোলিত ক'রে বললো, 'সব আমার দিয়ে দিলে রেবার জ্ঞেরাথবেন কি। পরে ও এসে আমার চুল ছি'ডে থাবে।'

'না, দে আর আদবে না।' কঠিন ক্রুর গলার কথাটা কোনোরকমে ব'লে শেষ ক'রে আমি হিংস্র উন্মন্ত পশুর মতো ওর অনার্ত সাদা বাছটা সজোরে চেপে ধরলাম। যেন প্রতিশোধ নেবার আর-কোনো উপার ছিলো না ব'লে আমাকে তা করতে হয়েছিলো। আমার হৃৎপিণ্ডের ত্ব্ত্ব্ আওরাজটাই কানে বাজছিলো শুর্। আর-কোনো শব্দ ছিলো না। যেন টিনের ওপর জল পড়া থেমে গেছে তথন। ঢং-ঢং ক'রে পাশের বাডির দেয়াল ঘড়িতে ত্টো বাজলো। আর পার্টিশনের ওপারে নাকের ঘড়ঘড় ধবি।

আকর্ষ ! সময়ের অতিরিক্ত সময় অরুণা আমার বজ্রম্টির মধ্যে ওর নরম ত্লতুলে হাতটা ধ'রে রাখতে দিয়ে সরিয়ে নেবার ন্যুনতম চেষ্টা না ক'রে ধীর ঠাণ্ডা গলায় বললো, 'এ-মাসে ওর চিকিৎসাটা হোক, সামনে আবার আপনার টাকা পেলে ওর জামা কাপড় করাতে হবে, ছি-ছি কী ছিরি হয়েছে পোশাকের, এই নিয়ে তো ও শাপিস-কাছারি করছে!'

আমার বক্সমৃষ্টি শিথিল হ'রে হাডটা নিচে গডিয়ে পডলো।

#### মললগ্ৰহ

সেদিন বুঝলাম, আমাদের সংসার ছাড়াও সংসার আছে, আমাদের পৃথিবীর বাইরেও পৃথিবী আছে।

অহরহ শোক তাপ অভাব অন্টন আধিব্যাধি অধান্ধিনীর অব্যক্ত গুল্পন এবং আধ-ডব্ধন অপোগণ্ডের চূড়দাড় মাতামাতি একদিন, একদিন অস্ততঃ কিছুক্ষণের জন্মে থেমে গিয়েছিলো। স্বাই অবাক হ'য়ে দেখলো নতুন সেই গ্রহ।

আমরা ভাবতে পারিনি, আমি, আমার ব্রী, ছেলে-মেরেরা। যে-বাড়ির ইট সিমেন্ট খ'সে পড়ছে, উঠতে-নামতে তুর্বল হুংপিণ্ডের মতো সি"ড়িটা কাঁপে, ফুটো ছাদ দিরে জল পড়ছে এখন-তখন, সেখানে হঠাং শাড়ি গয়নার ঝলক, সাবান পাউভার দামি সিগারেটের ঘি গরমমশলা মাংসের গন্ধ কেমন অভুত লাগলো। আমাদের ঘরের টিকটিকিটা পর্যন্ত অবাক হ'রে চেয়ে দেখছিলো প্যাসেজের ওপারে লাল আলোয় ভরা জানলাটার দিকে।

সন্ধ্যার দিকে বুঝি এসে উঠেছিলো। এরই মধ্যে জ্বিনিসপত্র জারগা মডো সাজ্বির-গুছিরে ফিটফাট। কোনো ঝামেলা, কোনো ঝগ্রাট, একটু শব্দ পর্যন্ত না।

রেশনের আটার সংক্ষিপ্ত ক'থানা রুটি গলাধঃকরণ ক'রে আন্তে-আন্তে আমার সন্তানেরা ঘূমিরে পড়লো। টারপিনের অভাবে কেরোসিন আর কপুরের এক রাদায়নিক মিশ্রণ তৈরি ক'রে গৃহিণী তথন দেয়ালে পিঠ রেথে মেঝের ব'দে পারে মালিশ করছে। আর আমি, লাল-ফিতে-বাঁধা আপিসের ফাইল সামনে নিয়ে ব'দে কথনো ঢুলছি, হাত দিয়ে মশা ভাড়াচ্ছি একেক বার। লাল, মকলগ্রহের মতো লাল শুদ্ধ সেই ঘরের দিকে চোথ পড়তে সভ্যি আর চোথ ফেরাতে পারলাম না।

শন্তা বাড়িতে ইলেকট্রিক আলোর ব্যবস্থা থাকে না। আমি কথনো মোমবাভি, কোনোদিন রেডির ভেল দিরে কাব্দ সারি। কেরোসিন যা যোগাড় করি হেমলভার বাভের দৌলভে নি:শেষ হ'য়ে যার। ভেমনি এ-বাড়ির অক্ত সব বরে। কারো টিমটিমে, কারো-বা ভা-ও না। কাব্বেই, অন্ধকার এই ক্লাভে এমন চমৎকার আলোয় টলটলে একটা ঘর যদি অনেক রাত অবধি জেগে থাকে দেদিকে চেয়ে আপনিও কি জেগে থাকবেন না! তাকিয়ে থেকে ভাববেন, এরা কারা। কেমন এই নতুন গ্রহের বাদিন্দারা। ব্রলাম হাজাক জলছে। আর ভোমটা সাদা না হ'য়ে লাল হওয়াতে ঘরটা যেন আরো স্থন্দর রহস্তময় হ'য়ে উঠেছে। আমার চোথের পলক পডলো না। মেয়েটি মেয়ে কি মহিলা তথন ঠিক ব্রলাম না। জানলার কাছে ছ্-বার এলো। একবার একটা ডিশ নিয়ে গেলো, একবার এদেছিলো সস্প্যান নিতে। থমথমে যৌবন, বিশাল বিকশিত থোঁপা। নিশাস বন্ধ ক'য়ে আমি চুপ ক'য়ে দেখছিলাম। অনেক রাতে একটা লোক চুকেছিলো ঘরে। রোগা টিংটিয়ে টাই-ফ্রাট পরা। যেন অনেক হাঁটাহাঁটি ক'য়ে অনেক ক্লান্তি নিয়ে এখন এখানে তার আশ্রয়। সিগারেট টানলো ওই জানলার ধারে ব'সে আট-দশটা। দৃশুটা আর ভালো লাগছিলো না ব'লে শুয়ে পড়লাম। যেন লোকটা না হ'য়ে সেই মেয়েটি যদি আরো ছ্-একবার জানলার আসতো, একট্ দাঁড়াতো, ভালো লাগভো। শুয়ে-শুয়ে ভাবলাম, কালো-ফ্রাট-পরা মূর্তিটা টাদের কলকের মতো ছট ক'য়ে ওখানে এসে ওটা কেন জ্বটলো। বেশ তো ছিলো।

সকালে অবশ্য আমার সংসার আগে জাগে, ভারপর পাশের ললিত নন্দীর ঘর, ফালু পালের। আমরা কেরানী, আমাদের আগে জাগতে হয়। এখন আমাদের সংসারে শব্দ বেশি, ভাড়াছডা খুব। চিৎকার ক'রে ছেলে ছটো ইন্ধুলের পড়া ভৈরি করছে, প্রীতি বীথি অর্থাৎ আমার বড়ো ত্-মেরে রায়াবায়া করছে। অসাড় পা তুটো মেঝের ওপর ছড়িয়ে দিয়ে হেমলভা চালের কাঁকর বাছচে। আড়চোথে ওদিকে চেয়ে দেখলাম প্যাসেজের ওপারে পার্টিশনের গায়ে হলদে রোদ এসে গেছে। কিন্তু সেখানে এখনো ঘুম। দরজাটা বন্ধ।

না, রাজে ওদের ঘরের উচ্ছল আলো আর আমাদের ঘরের বেডির বাতির বৈষম্যটা যতই চোথে লাগুক, যতই উচ্ছল ও অন্তৃত ঠেকুক না কেন, এখন, দকালে, যখন একই রক্ষের বিবর্ণ ধূদর কাকগুলোকে ওদের ছাতের কার্নিশে এবং আমার ঘরের কার্নিশেও ব'দে থাকতে দেখলাম তখন অনেকটা স্বন্তি পেলাম। হোক বড়লোক—ভাবলাম—এক বাড়িতে যখন ঘর ভাড়া নিয়েছে তখন দেই ছাওলাপড়া পুরোনো চৌবাচ্চার জলই মুখে দিতে হবে, পচা ভাঙা দি'ড়ি দিয়ে ওঠানামা করতে হবে। উপার নেই। টেনের ভৃতীয় শ্রেণীর আরোহীর মনের ভাবটা হ'লো আমার। হঠাৎ যদি সচ্ছল সন্ত্রান্ত কোনো যাত্রী এদে ওই কামরায় ঢোকে এবং একই বেঞ্চিতে আমার পাশে বদে তখন কি এই ভেবে উৎফুল হবো না যে

আমার অম্বিধাগুলি তোমাকেও ভোগ করতে হবে, বৈষম্যটা অন্ততঃ এদিক দিক্ষে পাকবে না। ধীরে-ধীরে আলাপ-পরিচয় যে না হবে তা-ই বা কে বলতে পারে এবং তাই তো স্বাভাবিক। নিমের দাঁতন নিয়ে দাঁত সাফ করার অছিলায় ওদিকের পার্টিশন-সংলগ্ন দরজাটার দিকে অনেককণ সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়েছিলাম। যেন একটা কাজ পেয়েছি।

হঠাৎ পিছনে যেন কে এসে দাঁড়ালো।
'বাবা স্থান করো, অফিসের বেলা হ'লো।'
চমকে উঠলাম। প্রীতি। রুষ্ট হ'রে উঠি।
'অফিসের বেলা হ'লো আমি চোখে দেখতে পাচ্ছি না ?'

প্রীতি একটু শ্বাক হ'য়ে আমার মুখের দিকে তাকার। কেননা বেলা আটটা না বাজতে আমার তরফ থেকে রোজ রালা নামানোর তাগিদ হয়, ওরা ত্-বোন জানে। চুপ ক'রে ঘরে ঢুকলাম।

দেখি আমার বডো ছেলে মন্টুর কাঁদো-কাঁদো চেহারা। রাগ আরো বেড়ে গেলো।

'কি হয়েছে ভনি ?'

'আমার জ্যামিতি পড়া তুমি আর বুঝিয়ে দিলে না বাবা।'

'অফিসের চরকায় তেল দিয়ে কূল পাই না, তোর পড়া দেখিয়ে দিই কথন।'

চুপ হ'মে গেলো মন্টু। তাড়াতাড়ি স্নান সেরে থেতে বিদ। ভাত দের ছোটো মেরে বীথি। বৃঝি হাত থেকে চার-ছটা ভাত গড়িয়ে মাটিতে পড়েছে। বীতিমতো গর্জন ক'রে উঠলাম। 'একটু সাবধান হবি—অমন ক'রে জ্বিনিস লোকসান ক'রে আমার রান্তার বসাবি নাকি। যে-কোনো-দিন রেশন বন্ধ হ'রে যেতে পারে।'

অধোমুথে বীথি সামনে থেকে স'রে গেলো। সালা নিশ্রভ ছটো চোথ মেলে ছেম আমার ম্থের দিকে চৈয়ে থাকে, ওর মুখের দিকে না তাকিয়েও বেশ টের পাই। কর্পুর-কেরোসিনের গন্ধটাও বেন নতুন ক'রে নাকে এসে লাগে।

জামা-কাপড প'রে ধনেচাল চিবোতে-চিবোতে যথন বাইরের বারান্দার এসে দাঁড়ালাম, দেখি প্যাদেক্তর ও পালের দরজা খুলেছে। এতক্ষণে ঘুম ভাঙলো। এবং ঘুম যে ভেঙেছে চোথেই দেখতে পেলাম। শুকনো খোঁপার আধখানা মুখ খুবড়ে ঘাড়ের ওপর পড়েছে। ভাঙাচোরা আঁচলের ঢেউ। শরতের কাঁচা বোদ গালে কানে পিঠে লেগেছে। মেরেটি—মেরে কি মহিলা তথনে ধরা গেলো না—

ওদিকের গলির দিকে মুখ ক'রে রেশিং ঝুকে দাঁড়িয়েছে। তাই মুখখানা ভালো দেখা হ'লো না।

অবশ্য ব্যালাম রাত্রে ত্-বার যাকে জানলার দেখেছিলাম। একবার এসেছিল ডিশ নিতে, একবার এসে একটা সম্প্যান নিরে গোলো। যেন জানলার গায়ে ঠেকানো ছোট একটা সেলফ, বসানো হয়েছে ও-ধারে।

সি'ড়ি দিয়ে নামতে-নামতে রাজের ছবিটা ভাবি।

রান্ডার, এমন কি ট্র্টামের ভিড়ে দাঁড়িরেও রেছি-দাঁড়ানো সেই মূর্ভিটা মনেমনে অ'াকি। অফিসে লেজারের সামনে ব'সেও। তারপর সেই স্থাট-পরা আদমীর চেহারা যথন মনে পড়লো ভিতরটা কেমন ভার হ'রে গেলো। কাজে মন দিলাম।

বিকেলে বাড়ি ফিরে দেখি মন্টুর হাতে চকোলেটের বাক্স, ফন্টুর হাতে আপেল।

'কোখা পেলি এ-সব, কে দিলে ?' চোখ বড়ো হ'য়ে গেলো আমার। প্রীতি পেয়েছে ব্লাউজের টুকরো, বীথি পেয়েছে শাভি।

'কে দিয়েছে শুনি না ?'

'नीनापि,' वीथि वनल यूनि काथ।

'থুব বড়োলোক,' প্রীতিও দামনে এলো। 'লীলাদির বর ইঞ্জিনিয়ার।'

আমার কাপড দ্বামা বদলানো হ'লো না। হাত-মুখ-ধোওয়া নেই। হাতে নিয়ে জিনিসগুলো নেড়েচেড়ে দেখছি। 'পাটনা থেকে এসেছে ছুটিতে,' বললে বাধি, 'ভালো বাড়ি পাওয়া গেলো না, ভাই এখানে।' বীধির মুখের দিকে উৎস্ক চোখে ভাকাতে থাবো এমন সময় দরদ্বায় ছায়া পড়লো।

মেয়ে নয়, মহিলা।

খোঁপায় চওড়া কালো-পাড় খাঁচল উঠেছে। জোড়া ভুরু ধছুকের মতো বাঁকা । তমু মধ্যম গড়ন। জীবনে এই আমি প্রথম দেখলাম পরিপূর্ণ শৌবন।

শ্রীতি বীপি বাইশ উনিশে পা দিয়েছে। যৌবনের দেখা পায়নি ওদের শরীর। আর সেই বীপি যখন পেটে, কুড়ি বছর বয়দ থেকেই হেমলতার বাত, তথন থেকে আজ অবধি ছ্-পায়ের ওপর সোজা হ'য়ে ও দাড়াতে পারেনি। আমার চোখ তথন মাটির দিকে, শুণ্ডেলের ফাঁকে, পায়ে আলতার ছোণ।

'এই অফিস থেকে ফিরলেন বুঝি ?'

'হাা,' ঘাড় তুলদাম, মুখখানা আবার দেখলাম। কপালে হাত ঠেকিয়ে মহিলা নমস্কার জানালে। আমিও।

'একটু কষ্ট করবেন,' চৌকাঠের গায়ে একটা হাত রাখলো লীলাময়ী, এক-পা বাড়ালো সামনে। 'ওকে দিয়ে তো কাজ হবে না, কলকাভায় এসেছে কেবল খুরতে। সারাদিন বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করা ফুরোয় না।'

হেদে বললাম, 'বলুন, কিছু করতে হবে ?'

লীলাময়ী হাসলো লজায়, নাকি চট ক'রে আমি রাজী হয়েছি ব'লে! 'একটু মাংস এনে দিতে হবে বাজার থেকে।'

'ও আবার একটা কাজ,' মুয়ে পডেছিলাম, সটান সোজা হ'য়ে দাঁড়ালাম।
'এখুনি এনে দিচ্ছি।'

চোখে ঠোঁটে হাসির ঝলক লেগে আছে তথনো। লীলাময়ী হাত বাড়িয়ে একটা দশ টাকার নোট দিলে।

'ত্-বার ভেবেছি আপনাকে বলবো কিনা, আমার তো আর লোকজন নেই।' 'ভাখো কথা,' হেদে বললাম, 'এতে লজ্জার কি আছে, তবে আর একবাড়িতে থাকা কেন।' ব'লে প্রীতির চোথের দিকে তাকালাম। ও অক্সদিকে চোথ সরিয়েছে। বীথি নেই আর সেথানে।

'আপনার ছেলে-মেয়েদের দক্ষে আলাপ হয়েছে,' লীলাময়ী বললো, 'আমাদের বউদি বুঝি ইন্ভ্যালিড ?'

ক্বতার্থের হাদি হেদে চৌকাঠ পার হ'য়ে বারান্দার গিয়ে দাঁড়াই। আমার পিচনে ও দি'ডি অবধি এলো।

'নতুন জারগার এদে উঠলে কত কি দরকার, ওর তো কোনোদিকে মনোযোগ নেই, কী মুশকিলে না পঢ়েছি আমি।'

'আ, কেন আপনি মন খারাপ করছেন।' নির্জন সি<sup>\*</sup>ড়ি পেরে আমার গলা আরো ঝরঝরে হ'রে গোলো। 'যখন যা দরকার বলবেন, এটুকুন উপকার যদি না করলুম তবে আর একত্র বদবাদ কেন।' নিবিড পরিচ্ছন্ন যৌবনের দামনে দাঁড়িয়ে আমার শুকনো বুকের ভিতরটা কাঁপছিলো। চোখে পলক পডলো না।

'বেশ কচি পাঁঠার মাংস হয় যেন।'

'তা আর বলতে হবে না।' লগা পা ফেলে বাজারের দিকে ছুটলাম।

এই দীলাণি। লীলাময়ী বা দীলাবতীও হ'তে পারে। আমার যেন দীলাময়ী মনঃপুত হ'লো। একদিনে এতটা অগ্রসর, এ যেন স্বপ্নের স্বতীত। না, এমন পরিষ্ণার অছ চোথে কোন নারী আমার দিকে তাকায়নি, এমন স্থলর সহজ গলায় কথা বলেনি। আমার যৌবনের বা কেগানী-দীবনের ইতিহাসে তার চিহ্ন নেই। আমার নিজের মেয়ে তো প্রীতি বীধি। বলতে পারো বয়স হয়েছে আজো পাত্রন্থ করা হয়নি ব'লে মন ভার, মৃথ ভার। কিন্তু ভালো ক'রে বাপের সল্পে ত্টো কথা বলতে আপত্তি কি। ভয়ে চোথে-চোথে তাকায় না, যেন আমি দানো, থেয়ে ফেলবো কি গিলে ফেলবো। স্থলর চোথের কথা না-হয় না-ই বললাম। আর তাকাবে কে? হেমলতা? মরা মাছের মভো সাদা ফ্যাকাসে চোথ ত্টো মেলে ও আমার দিকে তাকায় ঠিক বলা চলে না, কোনোমতে জেগে থাকে। নীচে কলতলায় ললিত নন্দীর বউ-এর সঙ্গে একদিন চোথাচোথি হয়েছিলো, হয়েছিলো মানে হবার উপক্রম হচ্ছিলো, সাত হাত এক ঘোমটা টেনে হাতের শৃশ্য বাল্তি চৌবাচ্চার থারে রেথে স'রে গেছে হামাকে কল ছেডে দিয়ে। ফাল্র জেনানাকে আমি কলতলায় দ্রে থাক, কোনোদিন জানলায় হাসতেও দেখলাম না। আর তাকাবে কে? ট্টামে-বাসে? পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়েসের কোনো কেরানার দিকে কেউ কি কখনো ভাকার ?

পাঁচ-সাতটা দোকানে ঘোরাঘুরি ক'রে কচি ও ভাজা পাঁঠার মাংস যোগাড ক'বে বাড়ির দিকে চললাম। ভাবছি তথন, ভাবতে-ভাবতে চলেছি। কথাটা কানে লেগে আছে: ওর কোনোদিকে মনোযোগ নেই। মনোযোগ যে নেই কাল রাত্রে দূর থেকে একবার দেখেই আমি ব্যুতে পেরেছিলাম। ফিরিছি ছোঁড়াদের মতো বাউপুলে চেহারা। আট-দশটা সিগারেটই শেষ করলো জানলায় দাঁডিয়ে। হাওয়া-খোর।

দি ড়ির কাছে এদে থমকে দাঁড়ালাম। আমার অন্ধকার ঘর। ব্রালাম আদ্ধ মোম, রেডি কোনোটাই যোগাড় করা হয়নি। যদি বা কিছু সঞ্চিত থাকে আমার অপেকায় রেথে দেওয়া হয়েছে। তেমনি ফালুর ঘর অন্ধকার। ললিতের ঘরে টিম্টিমে কি-একটা জলছে যেন। না-থাকার সামিল। কেবল একটি জানলায় তীব্র উচ্ছুদিত আলোর বস্তা। সত্যি যেন আমাদের ঘরের পাশে নতুন এক গ্রহ এদে বাসা বেঁধেছে।

প্যাদেজ পার হ'রে পার্টিশনের কাছে যেতে ও বেরিয়ে এলো। যেন এইমাত্র কল-ঘর থেকে ফিরেছে। হাতে একটা ভিজে ভোয়ালে, এলোচুল। বৃষ্টি-ধোওয়া কদমফুলের সৌরভের মতো মিষ্টি একটা গল্প আমার নাকে শাগলো। 'আপনাকে খুব কট দিলাম।'

'কেন ও-কথা ব'লে বার-বার মনে কট দিচ্ছেন।' মাংসের পু\*টুলি লীলাময়ীর পারের কাছে সিমেন্টের ওপর রাথলাম।

'একটা চাকর পর্যন্ত না,' হয়ে পুঁটুলিট। ও হাতে তুলে নিলে। 'আমরা যখন ছুটিতে যাচ্ছি চাকর ছটোকে ছেডে দাও, ঘুরে আত্মক ক'দিন দেশ থেকে— কা বুদ্ধিমানের কথা শুমুন—কলকাতায় ঢের লোক পাওযা যাবে।'

বৃদ্ধিমানটি কে আন্দাজ করতে কষ্ট হ'লো না। এবং বৃদ্ধির বহরটা আরো বড়ো ক'রে দেখাবার হুযোগ এলো আমার, গন্তীর গলায় বললাম, রাস্তায় দাঁড়িয়ে কাঁদলেও চাকর জুটবে না, বাভি পাওয়ার মভোই কঠিন। উনি এখনো ফেরেননি বৃদ্ধি ?'

'রাত বারোটার আগে !' কৌতুকোজ্জল কালো চোথ আমার মুথের ওপর মেলে দিয়ে যুবতী হাদলো। 'ভালো লোক ঠাওবেছেন।'

'রোজই এমন করেন নাকি ?' কৌতূহল খুব বেশি হ'লো, একটু হাদলামও।
'অনেক রাতে ফেরেন বুঝি ?'

'রোজ, চিরকাল।' যেন চিরকালের এই অভ্যাপটা ধাতস্থ হ'য়ে গেছে লীলাময়ীর, থারাপ লাগে না, নইলে এমন ঝরঝরে গলায় হাসবে কেন। 'ওখানে যেমন করেছে, এখানে এসেও দেখছি তাই, বন্ধুর ওর শেষ নেই, হয়তো তৃপুর রাভে এসে বলবে, খেরে এসেছি অমুকের বাড়িতে, কি অমুকের সঙ্গে হোটেলে, আমি খাবো না, এই রকম।'

রকমটা কি ভালো? মুখ দিয়ে আমার প্রায় বেরিয়ে পড়েছিলো, গম্ভীরভাবে বলদাম, 'না, এতটা বাডাবাডি ঠিক না।'

চৌকাঠের ওপর চোথ রেখে কি যেন ও ভাবলো। নাকি ভাবনা ঝেডে ফেলার জন্ম ফের লীলামগ্রী ঠোঁটে হাসি টেনে আনলো। এবার আমার প্রসন্ধ। 'বেশ পরিশ্রম করতে পারেন আপনি।'

'নিশ্চয়,' দৃপ্ত পৌরুবের গলায় বললাম, 'পুরুবের এত গা ভাসিয়ে দিলে সংসার চলে না। সন্মাসী বাউলের সংসার নেই।' ইকিতটা ইচ্ছা ক'রেই এক টু ভালোর দিকে রাখলাম।

ছুরির ফলার মতো ধারালো চকচকে ত্টো চোথ আমার আপাদমন্তক বিশ্ব করলো। ছেঁড়া জামা আমার ? ছেঁড়া জুডো গরিব কেরানী ? না, এ-চাউনির অর্থ অন্তরকম। এ শ্বভস্তা। 'এই অফিন থেকে ফিরলেন, এই আবার ছুটলেন বাজারে, একটু আলদেমি নেই।'

'আলদেমিটা মনের,' ঠোঁট টিপে হাসলাম, 'নাকি এ-বন্ধসে এতটা ছোটাছুটি মানায় না বলছেন আপনি ?'

কিছু বললো না, লীপাময়ী ঠোঁট টিপে হাসলো। বললাম, 'যাই, আপনার কাজকর্ম আছে।'

'হাা, তা আছে বৈকি।' দীর্ঘধান ফেলে যুবতা ঘাড ফেরালো, শরীর বোরালো। অপরপ দীর্ঘ দেহ। ঘন চকচকে ছোপ দেওয়া শাভি পরনে। মনে হ'লো মঙ্গলগ্রহের লাল অরণ্যে নিঃশস্কচারিণী কোনো বাঘিনা। মাংদের পু"টুলিটা হাতে ক'রে চৌকাঠের ওপারে পার্টিশনের আড়ালে অদৃশু হ'লো। স্থন্দর, গবিত, নিজীক। আমি চেয়ে রইলাম।

ঘরে ঢুকতে অন্ধকারে একটা ফু"সফাঁস শব্দ কানে এলো। মেন্ধান্ধ কেমন গরম হয়, ভাবুন একবার। দরজার কাছে, অনুমান করলাম, বীথি ওটা।

'কি হয়েছে শুনি, কাঁদছে কে ?'

'মণ্টু।' বুঝলাম প্রীতির গলা। 'ইস্ক্লে জ্যামি:ত পড়া দিতে পারেনি, মান্টার মেরেছে।'

'বেশ করেছে,' হাল্কা গলায় বললাম, 'এক-আধটু মার খাওয়া ভালো।'

প্রীতি আধ-ইঞ্চি সেই মোমের টুকরোটা জাললো। জামা কাপড় ছেডে মুখ-হাত ধুরে থেতে বদলাম। বললাম, 'এ-বরদে ইন্ধুলে দবাই মার থায়। মার না খেরে কেউ মান্থর হরেছে? উকিল, মোক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, কেরানী, প্রোফেদার—মার একদিন দবাই থেয়েছে।' মন্টু আমার কথাগুলি কান পেতে শুনলো। প্রীতি, বীথি, ফন্টু আর ওদের মা। যেন এমন মিষ্টি কথা আমার মুখ দিরে কোনোদিন বেরোয়নি। গলামোমের মাঝখানে দল্তের টুকরোটা দাঁতার কাটতে-কাটতে ফুটুদ ক'রে এক-দময়ে নিভে গেলো। আমারও থাওয়া হ'য়ে গেছে। এবং অন্ধকার ঘরে ব'দে থাকার কোনো মানে হয় না বা এতগুলি মিষ্টি কথার পর আবার কি অপ্রিয় কথা ব'লে হেমলতার সংদারকে হতচাকত ক'রে দিই এই ভয়ে আন্তে-আন্তে বাইরে বারান্দায় এদে দাঁড়ালাম। ললিতের ঘরের টিম্টিমে আলোটাও নিভে গেছে এখন। পাড়াটাই ঝিম্ মেরে যায় রাত আটটার পর। তাই ও-ঘরের লাল-আলো-জলা জানলাটা আরো বেশি কাছে মনে হচ্ছে যেন। হাত বাড়ালে নাগাল পাবো।

পায়ের শব্দ শোনা যায় ? বাসনের ঠুন্ঠান্ আওয়াজ ?

কান পেতে রইলাম। দেখলে মনে হয় যেন ও-ঘরে এই সবে সন্ধাা নেমেছে, গা ধ্যে চুল বেঁধে পরিপাটি ক'রে লীলাময়ী র'াধতে বদেছে। আঁটোসাঁটো নিটোল নিখ্ঁত মৃতি আমার চোখের সামনে ভাসছে। ধ্যানস্থের মতো জানলাটার দিকে চেয়ে রইলাম। না, এদিকে কিন্তু একবারও এলো না, ডিশ বা বাটি নিতে। কেবল ওদিকের দেয়ালে একবার গোল-মতো একটা ছারা দেখলাম। ব্যালাম দেয়ালে-ঢাকা ওই অংশটায় ব'সে লালাময়ী রাঁধছে। আর উন্টোদিকে ছায়া পড়েছে। একবার কাঁপছে আবার স্থির হ'য়ে আছে।

বিড়িটা নিভে থেতে স্পার-একটা ধরাতে যাবো ২ঠাৎ যেন নিচের সি"ড়িভে কার পারের শব্দ শুনে চমকে উঠলাম। ইঞ্জিনিয়ার ?

শ্বাদ বন্ধ ক'রে কান পেতে রইলাম। আর শব্দ নেই। বোঝা গেলো ইত্র। পুরোনো বাড়িতে ইত্রের উপদ্বব বেশি। ময়লা বেরোবার পাইপ বেরে নির্বিবাদে গুরা ওপরে উঠে আসে। মোটা বেশিয়া-রঙের বিশাল এক-এক ইত্র।

লীলামন্বীর ঘরে ইত্র ঢোকে ? কথাটা কেন জানি মনে হ'লো। জানলার দিকে চেন্নে ঢোক গিললাম। কল্পনা করলাম, দত্যি যেন একটা নোংরা হোঁৎকা ইত্র ঢুকেছে ও-ঘরে। লীলামন্বী আঁৎকে উঠবে ভয়ে ? না চিৎকার ক'রে উঠবে! না রাগে দাঁত ঘ'বে হাতের তপ্ত খুস্তিটা ইত্রের মন্তকে ফুঁড়ে দেবে! নাকি ঘাড় ফিরিন্নে নরম ঠাণ্ডা চোখে একবার মাত্র ভাকাতে বাদনকোষনে গা না ঠেকিন্নে ইত্রটা ভালোমাহ্নের মতো লীলামন্বীয় সাদা স্থন্দর পায়ের কাছ দিয়ে স্কুত্বন্ড ক'রে নর্দমার পথে বেরিন্নে গেলো।

তাই—তাই হবে। এ তো আমাদের ঘরে ইত্ব ঢোকা নয় যে ওটাকে দেখেই মালিশরতা হেমলতা যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠবে, প্রীতি বীথি মোটা থপ্থপে পা ফেলে ঝাঁটা নিয়ে আসবে ছুটে ইত্ব মারতে, মন্টু ফন্টু ঘরময় দাপাদাপি করবে, সে এক কাণ্ড! শুনলাম দ্বের পেটা-ঘড়িতে ঢং-ঢং ক'রে দশটা বাজলো।

পা বদল ক'রে কের রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়াবো এমন সময় প্যাসেজের ওপারে পার্টিশনের দরজা ন'ড়ে উঠলো। প্রথমে মালোর একটা রেখা, তারপর আলোর রেখার মতোই উজ্জল দীর্ঘ সেই দেহ। বুকের ভিতর ত্বত্ব করছে আমার। প্যাসেজের মাঝামাঝি বখন এলো ম্থখনো আর ভালো দেখা গেলোঃ না। আশ্চর্ম, লীলাময়ী এ দিকেই আসছে, আমার ঘরের দিকে।

রেলিং ছেড়ে তাড়াতাড়ি এগিমে গেলাম।

'ওরা ঘূমিরে পড়েছে ? ছেলে-মেরেরা ?' 'প্রীতি বীথি ? মণ্ট্-ফণ্ট্ ?' বললাম, 'কিছু দরকার আছে ?' 'একটু কারী খাবে ওরা।'

অন্ধকারে আন্দান্ধ করলাম ওর হাতে অ্যালুমিনিরামের একটা বাটি।

'এত রাত্রে ওটা আপনি হাতে ক'রে এনেছেন! তা ছাডা ওইটুকুন তো ছিলো, আমি নিজে বাজার করেছি।'

'তাই ব'লে সব একলা থেতে হয়!' হাসলো লীলাময়ী, অন্ধকারে বৃষ্টির কোটার মতো সে-হাসির শব্দ।

বললাম, 'তা ছাড়া ঘুমের চোখে উঠে খাবে, স্বাদ ব্রবে না, কাল হয়তো আপনাকে রামার নিন্দেই শুনতে হবে।'

'বেশ তো, আপনি জেগে আছেন, একটু চেখে খাদ বুনে রাখুন, সাক্ষী থাকবেন।'

'থর্বাৎ আমার জন্তেও এসেছে,' হেদে হাত বাড়িরে বাটিটা নিলাম। 'পারতাম থেতে খুব এককালে মাংস—এথনো, এখনো পারি এমন—'

'না পারার আছে কি,' অন্ধকারে আর-এক ঝলক হাদি উঠলো। দাঁত ক'টি সকালে নড়বে ব'লে তো মনে হয় না।'

মনে পড়লো, সন্ধ্যাবেলা সামনে যখন গাঁডিয়েছিলাম ধারালো চকচকে চোখে ও আমার গাঁডগুলির দিকেও ছ-বার তাকিয়েছিলো।

'আপনার তো থাওয়। হয়নি।'

'এইবার থাবো, নাকি রাত তুপুর অবধি আমিও জেগে ব'লে থাকবো খাবার সামনে নিয়ে ? চললাম—'

হাসলো ও, যেন তারের যন্তে ছড টেনে গেলো।

মাধার ভিতর নিম্বিম্ করছিলো। না, এ আমাকেই দেওয়া, আমাকেই দিতে আসা। আমার ঘর রাত আটটা থেকে নিভে গেছে, ঘূমে তলিয়ে আছে, পাঁচ-সাত হাত দূরে আর-এক ঘরে ব'সে ওর টের না পাওয়া খামোকা কথা।

মনে মনে হাদলাম। কেননা একটা ছবি তথন আবার মনে এসে গেছে। টিং-টিং ক'রে রান্ডায়-রান্ডায় ঘুরছে পেন্ট্ৰন-পরা সেই মৃতি। বন্ধুর আড্ডা ছেডে আর-এক বন্ধুর আড্ডায়। সিগারেটের ধেঁায়া হ'রে চিরকাল তুমি উভতে থাকো, ভেসে যাও, বললাম মনে-মনে।

শোকা চ'লে গেলাম নিচে কলতলার। জারগাটা এখন সর্বজনপরিত্যক্ত। নিরাপদ।

না, প্রীতি বীথিকে অর্থাৎ হেমলতার সংসারকে আর নাডা দিলাম না এই তেবে, ওদের মন পরিকার নেই। বিশেষ ক'রে বৃড়ি মেয়ে তুটো। আমি মহিলার সঙ্গে কথাবার্তা বলি ওটা যেন ওরা পছন্দ করে না এমন ভাব। না হ'লে সকালে আমার অফিসে বাওয়া নিয়ে বীথির অত মাখাব্যথা উঠেছিল কেন? সন্ধ্যাবেলা আমি ঘরে না কেরা তক প্রীতি অন্ধকারে চৌকাঠে দাঁড়িয়েছিলো কেন? এখন এই মাংসের ব্যাপারটাও ভালো চোখে দেখবে না। দেখতে পারে না কৃটিল বাদের মন।

চৌবাচ্চার পাশে দাঁভিয়ে গরম উপাদেয় মাংসখগুগুলি একে-একে সব সাবাচ্চ ক'রে বাটিটা জলে ভিজিয়ে রেখে মুখ-হাত ধুয়ে ওপরে উঠে এলাম। এসে আবার আগের জায়গায় বেলিং ধ'রে চুপ ক'রে দাঁডিয়ে রইলাম।

এবার পরিষ্কার চোধে পড়লো, জানলার ওপারে, টেবিলের ওপর থালা রেথে লালামণী থেতে বদেছে। দেখলাম অনেকক্ষণ ধ'রে ওর ধীরেহুন্থে চিবিয়ে রসিরে থাওয়া, তারপর হাত-মুখ ধোওয়া, মুখ মোছা, পান খাওয়া, আয়নার লামনে দাঁডিয়ে পানের বদে রাঙ্কানো ঠোঁট উন্টেপান্টে দেখা। আঁচলটা কাঁধ থেকে প'ড়ে গেছে। আলস্তে মন্থর। একদিকের দেওয়াল থেকে নীলাময়ী অন্ত দেয়ালে চোথ ফেরালো, এলো একেবারে জানালার কাছে। জানি না রেলিং থেবে দাঁড়ানো আমার আব্ছা মৃতি ওর চোথে পড়েছিলো কি-না, ঈর্থন জানে, তবে আমি তো দেখলাম অন্থকার চোথ রেথে ও রাউজের হক থুললো।

অবশু একটু পরেই আলো নিভলো। আমার ত্-কান দিরে তথন গরম হাওয়া বইছে। যেন কান পেতে শুনতে পেলাম মঙ্গলগ্রহের অন্ধকার গুহায় যৌবনতপ্ত শরীরের এ-পাশ থেকে ও-পাশ ফেরার শব্দ।

আন্তে-আন্তে ঘরে এসে শুরে পভলাম। সেই পেণ্টুলন-পরা আদমী রাতের কোন্ ভুতুড়ে প্রহরে ঘর নিয়েছিলো জেগে ব'সে থেকে দেখবার আমার দরকাব ছিলো না। আমাদের মধ্যে ও ছিলো না।

সকালে বড়ো একটা নিমের ভাল নিয়ে দস্তধাবনে ব্যক্ত ছিলাম। একট:কিছু না ক'রে এভকণ বারান্দায় দাঁডিয়ে থাকিই বা কি ক'রে। তবু বীথি,
কুবুদ্ধির হাঁড়ি, ছ্-বার দরজায় এসে উকি দিয়ে গেছে। দেখুক। আমার
বারান্দায় আমি দাঁড়িয়ে আছি এ তো আর কেউ অস্বীকার করবে না। অটল

ও অনড হ'য়ে আমি ওধারের দরজার গায়ে হলদে রোদের পরিধিটা মনে-মনে জ্বরিপ ক'রে চললাম। যেন আজু আরো বেশি বেলা হচ্ছে। ঘুম আর ভাঙে না।

এক-সমরে দরজা ন'ডে উঠলো। ইতন্তত করছিলাম নিমের ভালটা মুখ থেকে নামিয়ে নেবো কিনা, তার আগেই দরজা ফাঁক হ'লো।

বেরোলো, সে নয়, টাই-স্থাট-পরা ভালপাভার দেপাইটি।

বিরক্ত হ'য়ে মুথ ফিরিয়ে নিই। এতৎসত্ত্বেও ছোঁডা আমার দিকেই এগিয়ে এলো। হাসি-হাসি চেহারা।

'দয়া ক'রে একটা রিকশা ডেকে দিন না।'

নিমের তিক্তরদমিখ্রিত একটা ঢোক গিললাম। রইলাম চুপ ক'রে।

'আপনি কুলদাবাবু?'

'কুলদারঞ্জন পাইন', মুখ খুলতে হ'লো এবার, 'পার্কার অ্যাণ্ড পার্কার কোম্পানীর সিনিয়র-গ্রেড ক্লার্ক। এ-বাডিতে আমি সতেরো বছর।' ভাবলাম, পাটনায় তুমি ইঞ্জিনিয়ার না লাটসাহেব, এখানে কি।

'তাই বলছিলো ও.' মাধা নেডে কাপ্তেন নতুন সিগারেট ধরালো। 'থুব করছেন অংমাদের জ্ঞান্ত উনলাম।'

মনটা একটু নরম হ'লো।

'না, খুব আর কি,' বললাম, 'এক জায়গায় থাকতে গেলে এমন—'

'ছাট্স রাইট, ও তাই বলছিলো আপনি থাকাতে আমাদের অনেক স্ববিধে হচ্ছে।'

'আবার বেরোনো হচ্ছে বুঝি ?'

'হ্যা, এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে হবে, ইফ্ ইউ ডোণ্ট মাইগু, দয়া ক'রে একটা রিক্শা ডেকে দিন না।'

'ও আবার একটা কাজ নাকি।' রাগটা একদম চ'লে গেছে তথন আমার। আমি এখুনি ডেকে দিচ্ছি।'

'ছুটিতে এলাম, ওদের সবাইর সঙ্গে দেখা না-করাটা কি ভালো ?'

'সে তো ঠিকই, কেন দেখা করবেন না। না-করার আছে কি।' স্বষ্টমনে নিচে গিয়ে রিক্শা ভেকে আনি। 'বন্ধুবান্ধব নিয়েই তো সংসার, এ-দিনে ক'টা লোক হ'তে পারে বন্ধবংসল।' পর্বন্ধ দুটো উপদেশও দিলাম।

ভারণর ঠুন্ঠুন্ ক'রে রিক্শার তো ঘণ্টা বাজ্ঞানা, আমার বুকের ভিতর ঘণ্টা বাজ্ঞে লাগলো। শিদ দিতে-দিতে ওপরে উঠছিলাম ডবল সি'ড়ি ডিঙিয়ে, বেন বুকের একটা ভার নেমে গেছে। কিন্তু মনের এই প্রফুল্ল ভাব নষ্ট করে দিলে ধুমদি মেটেটা। সি'ড়ির মুখ আগলে দাঁডিয়ে আছে প্রীতি। বেন গোরু চরাতে এলেছে। 'ডোমার বেলা হ'য়ে গেলো, বাবা।'

'তুই আমার অফিস করবি নাকি ?' রাগে রুথে উঠলাম এবং আরো কি বলতে গেছি, দেখি, ঘন সবুজ রঙের একটা টুখব্রাশ-হাতে সিঁডির মুখে লীলাময়ী। ঘুম-ভাঙা ফোলা-ফোলা চোখ।

ভর হ'লো রাত্রের মাংসের কথাটা না তোলে হঠাৎ।

किन नौनामश्री हालाक (मरा। (मशाना।

যেন কাল বিকেলের পর এই আমার সঙ্গে দেখা।

'আজ আবার আপনাকে একটু কট দেবো।' কত যেন দিধাগ্রস্ত চেহারা। দাঁড়ালো প্রীতির ঠিক পেচনে।

'কষ্ট আর কি,' বললাম, 'এক-জায়গায় থাকতে গেলে এমন—'

'এ-বেলা পারবেন না। সময় নেই আপনার। ও-বেলা অফিস থেকে ফেরার সময়—'

'বলুন-না কি করতে হবে,'—বেন সংকুচিত আমিও, সম্ভান্ত। চোরা চোখে দেয়াল খেঁষে দাঁডানো প্রীতির চোথ ত্টো দেখে নিলাম। 'কিছু আনতে হবে বুঝি ?'

'ইলিশ মাছ, গঙ্গার ইলিশ পান তো।' লীলামধী আমার চোথে তাকালো। পরে চোথ ফিরিয়ে নিলো।

'ও আবার কট কি।' হেদে লীলাময়ীর মুথের দিকে তাকালাম। লাল-রঙা ডবল নোট তুটো আলগোছে আমার হাতে ছেডে দিয়ে যুবতী ধীর মন্ধর পায়ে দাঁত ঘরতে-ঘরতে প্যাদেক্রের দিকে চ'লে গেলো।

একটা ক্রুদ্ধ জলস্ত দৃষ্টি প্রীতির মুখের ওপর ছু'ডে দিয়ে আমিও বরে চ'লে এলাম।

বেন শ্বজন্ত সম্পূর্ণ আলাদা আমি এই গোষ্ঠী থেকে। মণ্টু ফণ্টু একসঙ্গে থেতে বদেছে, একবার ওদের মুথের দিকেও ভাকাইনি। ধদি-বা এক-আধবার চোথে পড়েছে, মনে হয়েছে ছৃ:থে দারিন্ত্রে অভাবে ধ্বমাট এক-একটি শিলাখণ্ড আমার রাস্তা জুড়ে আছে। এ-বেলা পরিবেশন করলো বীথি। রামা করেছে নিশ্চর বুড়ি মেয়েটা। যত বয়েদ হচ্ছে মাথার বদ্চিস্তা কুটকুট করছে। রামা!

আর রাত্রে এওটা ঘি গরম-মণলার মাংস থেয়ে চিংড়ি ছাঁচি-কুমড়োর তরকারি জিহ্বার কেমন লাগবে কল্পনা করুন। আর ঘরমর হেমলভার গাত্রোখিত মালিশের উগ্র ঝাঁঝালো গন্ধ। যেন উনিশ বছর এই গন্ধটা ছড়িয়ে হেমলভা আমার পরমায়ুকে জ্বীর্ণতর করবার জন্মে বেঁচে আছে। কোনোমতে থাওয়া শেষ ক'রে জামা চডিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

অফিনে পৌছে, আমার যা প্রথম কান্ধ, ডেম্প্যাচের অনন্ধ ধরকে আড়ালে ডেকে নিলাম।

'শন্ধিনী নাগীর লক্ষণ কি, ভায়া গু' 'গোপন-স্বভাবা, কিন্তু তেজ্বিনী।'

চুপ ক'রে জায়গায় এসে বদলাম। এ-সব ব্যাপারে অনক ধরের পরামর্শ মেনে চলি আমরা, বয়য়ররা। নারীচরিত্র ওর নথাগ্রে। এক বিয়ে করেছিলো লোকটা আইন মতো, আরেক বিয়ে সেদিন ক'রে এসেছে আইন ভেঙে, এ-বয়সে। সাহস যেমন, জানেও অনেক। স্থভরাং উঠতে-বসতে এ-সব ব্যাপারে আমরা অফিসের তথাক্ষিত বুড়ো যারা অনক্ষর মতামতের সঙ্গে লক্ষণ-বিলক্ষণগুলো মিলিয়ে দেখি। চেটা করি সে-ভাবে চলার। নইলে তো এখনকার ছেলে-ছোকরাদের মতো ট্রামে-পার্কে-ময়দানে-রান্ডায় খুরতে হ'তো মায়াবিনী হরিণীর খ্রের ধুলো থেয়ে।

এথনকার ওরা জানে না অন্দরের অন্ধকারেও স্থন্দর জন্ত থাকে থেলার— থেলবার। কোথায় সেই হৈর্য, সে আবিষ্কার।

লেক্সার আড়াল করে সারাদিন ব'লে মাথা থাটালাম, চিস্তা করলাম। পাঁচটা বাজতে রাস্তার নেমে সোজা গলার ঘাটে।

একটা-একটা ক'রে সভেরোটা মাছ উন্টে-পান্টে দেখে শেষে বেশ চকচকে

চ্যাপ্টা মনের মতন ইলিশ বেছে নিয়ে দাম চুকিয়ে বাডির দিকে চললাম।

ইচ্ছা করেই রাস্তায় সন্ধ্যা করলাম।

গলির মুখে এসে মাছটা বাঁ-হাত থেকে ডান হাতে নিলাম। কেননা আমাদের ঘর বারান্দার বাঁরে, অর্থাৎ তুমি যদি প্যাসেজ ধ'রে পার্টিশনের দিকে বাও বে-কেউ দেখবে হাতে মাছ। কিন্তু তবু সি'ড়ির মুখে মন্টুটা দেখে ফেললো। আবছা অন্ধকারেও টের পেলো মাছ। কিছু বললে না, কেবল হা ক'রে চেয়ে রইলো, যেন ওর বিশ্বাসই হয়নি এতবডো ইলিশ বাবা ঘরে আনবে।

(एथंटन वीथि, ट्रांवाकात पिट्न वाकिटना ७।

প্রীতি। কালকের মতো চৌকাঠে দাঁড়িয়ে ঠিক চোথ মেলে চেয়েছিলো। এবং সবগুলো চোথকে উপেক্ষা ক'রে, যেন আমি কাউকে দেখিনি, সোজা চ'লে গেলাম ঘাড গু'জে প্যাদেক্ষের ওধারে।

কডা নাডতে ঘর-ত্যার লাল আলোয় টল্টল্ ক'রে উঠলো। এই সবে আলো জললো। বেরিয়ে এলো লীলাময়ী। ফোলা-ফোলা চোথ। যেন অবেলায় অনেক ঘ্মিয়ে উঠেছে। ঝোঁপা ভেঙে ছডিয়ে পডেছে খোলা পিঠে। আঁচলের আধথানা মাটিতে লুটোয়।

'দাঁডিয়ে কেন, আস্থন।'

ইতন্তত করলাম, পিছনের দিকে তাকাই একবার।

'বাঘ, বাঘের খাঁচা এট। !' ধমক দিয়ে লালামবা হাসলো। ফুলের পাপডি ছিটকে পডলে, চাবিদিকে। ওর হাসির আডালে কালো চোথের তাবার দেখলাম স্বচ্ছ নীল ফুলিধ। এক-মুহূর্তেব জন্মে।

নিঃশব্বে চৌকাঠ পার হয়ে আমাকে ভিতবে থেতে হ'লে। ছোট্রো উঠোন। চপচাপ।

এক হাতে আঁচল গুটোতে গুটোতে অন্ত হাতে সদরের ছিটকিনি তুলে দিয়ে ও বুরে দাঁডালো। হাসলো আবার। নিশ্চিত নির্ভয়। এখন আমরা বাইরেব জগৎ থেকে বিচ্ছিন। বুকের ভিতর তুবতুব করছে আমার।

'কি করবো বলুন', বললাম আন্তে-আন্তে। ধেন ওর হাতের পুত্তলি আমি, নির্দেশ মেনে চলবো। 'কোণায় রাখবো মাছ ?'

'রাখুন ওঞ্বানে।' আঙুল দিয়ে নর্দমার ধারটা দেখিয়ে মুবতী ফেব মিটিমিটি হাসলো। 'যেন আপনাকে ভ্রুম করছি, তাই আবার ভাবছেন না তো?' ব'লে চোথ টিপলো।

'হকুম করতে জানেন ব'লেই তো করছেন।' মাছটা নামিয়ে রেখে ওর সুখের দিকে ভাকালাম। রদে কোতুকে আয়ত চলচল চোখ। ভাবলাম, ভোমার ছকুম জন্মে-জন্মে মানতে রাজী।

'তাই নাকি! দাঁডান, আমি আগছি।'

দীর্ঘ ফর্সা দেহ, সমাজ্ঞীর মতে।। তৃ-হাতে ধেশপা ঠিক করতে-করতে ঘরে গিরে ঢুকলো।

এলে। থালা আর বঁটি নিষে।

'ও, আযায় সামনে রেখে মাছ কুটবেন বুঝি ?'

'দেখবো না ভালো কি মন্দ, টাটকা না পচা ?' কুটিল আঁকা-বাঁকা হাসি ঠাটের কিনারায়। যেন এখন পর্যন্ত সহজ হ'তে পারছে না এমন ভাব। শখিনী। 'দেখন।' ঠোঁট টিপে হাসলাম। 'অনেক বুরে দেখে-জনে এনেছি।'

'তাই ব্ঝি এত রাত হ'লো ?' কৃটিলতর চোখে হাদলো জ্রবিলাসিনী। এমন চালাক, এমন চাপা। ঠাট ক'রে কোমরে আঁচল আড়েরে বঁটি বিছিয়ে বদলো। কান গরম হ'য়ে গেছে আমার। মাধা বিমবিম করছে। ব্বি আশা আকাজ্জা ভয় ও লোভ একদকে আমার চোখে ফুটে উঠেছে তখন। আমি পুরুষ। কিন্তু ওরা পারে মনের ভাব অনেককণ গোপন বাখতে। খুরিয়ে-পেচিয়ে কখা। লীলাময়া ঝপ্ করে তখন কিনা অন্ত প্রসাধে চলে গেছে।

'আপনার দ্বী উঠে দাঁডাতে পারে না ?'

'একেবারে অচল।' দীর্ঘধান ফেললাম, অবশু অক্ত কারণে। ওর হাতের মাছ ত্-থণ্ড হ'য়ে বঁটির বুক থেকে থালায় নেমে এলো। ভাজা লাল রক্ত। উচ্চুদিত হ'য়ে উঠলাম।

'দেখুন কেমন টাটকা ইলিশ।' বলতে গিয়ে হঠাৎ চুপ করলাম। বজের একটা কোঁটা ছিটকে ওর গালে পড়েছে, নাকের পাশে। হাতের পিঠ দিয়ে ও ভাই মুছতে চেটা করছে বার-বার।

'আরেকটু নিচে।' ক্লম্বাদে বল্লাম।

কিছ এবারও ঠিক জায়গায় হাত পৌচলো না।

'হ'লো না,' বললাম, 'আরো ওপরে।'

'দিন-না মুছে।' কাতর চোথে ও আমার দিকে তাকালো। হাত জোড়া, পারছে না নিজে। মনে হ'লো গালে ওর বক্তবর্ণ একটা তিল। হাত কাঁপছিলো আমার, ঘন-ঘন নিখাদ পড়ছে। স্থায়ে কাপড়ের খুটি দিয়ে বক্তের দাস মুছে দিলাম।

কিন্তু আশ্চর্য লীলাময়ী। অটল অটুট। বেন কিছুই হয়নি, যেন এই বাজাবিক। বললো, 'দাঁড়িয়ে কেন, বহুন, গল্প করুন, আমি মাছ কুটে শেব করি।'

'তভক্ষণে উন্থনের কাঠ ক'থানা তো কাটিবে নিতে পারো ওকে দিয়ে।' দরের ভিতর থেকে শব্দ এলো, ইঞ্জিনিয়ারের গলা, শুরে আছে বেন।

আমার চোখে চোখ চেবে লীলামরী মিটিমিটি হালছে।

'এ-বেলা বেরোডে পারেনি, মানিব্যাগ লুকিয়ে রেখেছিলাম, শুস্থন কেমন পাকা সংসারীর মডো কথা বলছে এখন।' পরে মুখ ফিরিয়ে খরের দিকে চেয়ে গলা বড়ো করে বললো, 'ভা উনি কেটে দেবেন, ভূমি চুপচাপ শুরে থাকো, কুলদাবাবুকে দিয়ে ভোমার জন্ম নিচে থেকে একটিন সিগারেটও আনিরে রাখবো ভেবেছি।'

মালাগ্রহের লাল শক্ত লিমেন্টের ওপর চোথ রেখে কথাগুলি ওনচি আমি।

## मुहि

এমন আর হরনি কোনোদিন। চা-এর সক্ষে আটার রুটি, ছ্-চার পর্যার তেলেভাজা থাবার, কি তেল-ছুন-মাথানো মুড়ি চলছিলো আমাদের সকালবেলা। আগে, সেই যুদ্ধের আগে, বথন ঘি সন্তা ছিলো, লুচি কি নিম্কি হ'তো মাঝে-মাঝে মনে আছে। চা-এর সঙ্গে গরম নিম্কি বাবার খুব প্রিয় ছিলো। আজ ভুগু চা দিলাম বাবাকে। হাতল-ভাঙা একটা কাপ। সদার্ নেই। ওটা গেছে আমার ছোটো বোন ডলির হাত খেকে প'ডে। আর কাপ-এব হাতলটা ভেঙেছি আমি। আমার দোবে গেছে।

তবু তো একটা কাপ কম দিন যায়নি। ন'মাস টি"কছে। জানি, এটা ভাঙলে আর নতুন কাপ আসছে না শিগ্রির।

মাথা নিচু ক'রে ব'লে ছিলো বাবা। মা যথন চা দিয়ে যায় তথনো মুখ তোলেনি। চা-এর কাপে চুমুক দেবার পর আবার বাবা মেঝের দিকে চেয়ে রইলো দেখলাম।

মা রান্নাঘরে যায়নি। যেতে পারে না। শোবার ঘরে হয়তো আছে।
সকাল থেকে একটা কথাও মা-র শুনিনি। ডলি পাটীগণিত সামনে নিয়ে পাশের
বাড়ির পাঁচিলের কাক গুনছে এবং ত্-বছরের টাটু বাবার জুতোক্রোড়ার মধ্যে
পা চুকিয়ে বিকট চপচপ আওয়ান্ধ তুলে ঘরের এমাথা-ওমাথা পায়চারি করছে
দেখেও মা শক্ষ করছে না। সত্যি কেমন অন্তুত লাগে।

তবু আমি বাবার সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। দাঁড়াই।

বাবার থাবার সময় মা কাছে থাকে না ব'লেই যেন মা-র জায়গায় আমাকে শিজাতে হয় আজকাল।

বলতে কি, মা সামনে থাক, বিশেষ ক'রে কোনো-কিছু থেতে দিয়ে, বাবা যেন নিজেও চাইছে না। কেননা, লক্ষ্য করেছি, বাবা তথন একেবারে কিছু থেতে পারে না। বড়ো বেশি আড়াই নিজীব হ'রে পড়ে। যতটা সম্ভব তাই বাবার কাছে আমিই উপস্থিত থাকি। সে-সময় কিছু জিগ্যেস করতে বাবা আমাকেই করে। করছে।

षिভীরবার চা-এ চুমুক দিবে বাবা আমার দিকে ভাকালো।

'আমার কিছু বলছো, বাবা ?' বললাম ঢোক গিলে। কেননা নিজে থেকে বাবা বলবে না কিছু জানা ছিলো।

চেয়ারের হাতলের ওপর হাত বেখে বললাম, 'চা কড়া হ'যে গেছে কি ?'

'না, ঠিক আছে।' আর ছেসে মেঝের দিকে একটুক্ষণ চেমে থেকে বাবা শেষে মুখ তুললো। আন্তে-আন্তে যেন পরের বাডিতে কথা বলছে, আমার চোখে চোখ রেথে বললো, 'একটু চিনি দিতে পারবি ?'

আমি চুপ ক'রে রইলাম।

আমার চূপ থাকাতেই বাবা ব্ঝলো। 'যাক গে, ঠিক আছে।' ব'লে কাপের ওপর ফের মৃথ নামালো। একটু পরে, আমি বেশ ব্ঝলাম, চিনির কথাটা চাপা দেবার জন্মেই বাবা হঠাৎ আমার পায়ের দিকে তাকায়।

'ইস্. কী মাটি জনেচে পারে আখ্। স্নানের সময় সাবান দিস না, অহু?' চুপ ক'রে রইলাম।

আমি জানি, সাবান না দিয়েও তৃই পা-কে কি ক'রে শুধু দ্বলে অমনি তোয়ালের সাহায্যে রগ্ডে ঘ'বে-মেদ্রে ঝকঝকে স্থানর রাথতে হয়, এই বয়সের আর-দশটি মেয়ে কি ক'রে পা স্থানর রাথছে। বোলো বছরের মেয়ের পায়ে ময়লা জমে না। তাই বাবার এই কথা প্রদলভরের কথা, টের পেতে বিলম্ব হ'লো না।

কিন্তু আশ্চর্য, সেই প্রদক্ষেত্রও জ্ববাব মিললো। জ্ববাব দিলে মা। আমি বখন চুপ ক'রে ছিলাম পাশের ঘরে শোনা গেলো স্পষ্ট দীর্ঘধাস।

বাবা এই বিষয়ে আর অগ্রসর হ'লো না। চুপ করলো। কিন্তু কডকণ, এই সবে সকাল, দিনের মোটে শুরু। এখনই ডলি ও টাটু ছুটে আসবে মা-র কাচে, 'খেতে দাও, মা।' চিৎকার করবে ওর!। কালাকাটি করবে।

তথন। তথনকার ঘরের চেহারা কি হবে। কি ভাবে উদ্ভর দেবে মা পাশের ঘরে, আর তার ধাকা এসে এ-ঘরে সাগবে কেমন! সে-কথা, সেই ছবি আমি ভাবছিলাম। অর্থাৎ বাবার চেহারা মনে-মনে আঁকছিলাম। তার পাশে দাঁড়িয়ে।

আমি জ্বানি বাবা তথন চুপ ক'রে তাকাবে আমার দিকেই।

সস্তানের দিকে এই তাকানো—স্নেহ-দৃষ্টি নয়, স্নেহ-প্রত্যাশার চাউনি। বাপ মেয়ের কাছে স্নেহ খু<sup>\*</sup>জছে, সান্তনা চাইছে, আশ্রঃ।

কেননা, বাবার থাওয়ার সময় মা স'রে থাকতে পারে, ভলি ও টাটুর যথন খাওয়ার সময় উপস্থিত হয়, তখন মা চূপ ক'রে সে-ঘরে শুরে থাকতে পারে না, ছুটে আসে এখানে, বাবার সামনে। আসবেই। 'তুমি যদি চাকরি বোগাড় করতে না পারো বলো, আমি যাই, আমার বেডে দাও, রোজগার করি। ওরা অস্তত পেট ভ'রে থেয়ে বাঁচুক। না পারুক, না লেখাপড়া শিখুক আমার তৃঃখ নেই, তবু তো—' মা দেয়ালের দিকে চোখ ফেরাবে, বাবা মুখ তুলছে না দেখে দেয়ালকে লক্ষ্য ক'রেই কথাগুলি বলবে অর্থাৎ দেয়ালের গায়ে ছুঁড়ে-ছুঁড়ে মারবে কথার শাবল। হাা, একবার আরম্ভ করলে মাকে থামানো মুশকিল। 'তুমি চুপ ক'রে আছো থাকতে পারছো। আমি এখন ওদের কি উত্তর দিই, কি বোঝাই! না সন্তান বাঁচিয়ে রাখার দায়িজ একলা আমার ?' ব'লে জলন্ত দৃষ্টি বাবার আনত ঘাডের ওপর রেথে মা ঘন-ঘন নিখাস ফেলবে।

তথাপি বাবা নিরুত্তর থাকবে।

চাল কয়লা তেল, এমন কি হল্দ লকা বলতেও ঘরে খাজ আর কিছু নেই। আমি জানি। কাল বিকেলে দব ফুরিয়েছে। তারও আগো। দেই তৃপুরে। রাত্রে আডাইথানা ক'রে আটার কটি আর জলের মতো পাতলা একট্ বিউলির ডাল তো হয়েছিলো।

আছে ? তা-ও সকাল পার না হ'তে খামি ত্ব চিনি দেশলাইয়ের কাটি ইঙ্যাদি ধার ক'রে ফেলেছি। না-হলে বাৰার অন্তত একবারেরও চা হয় না।

আগুনের সঙ্গে এথানেই আজ সম্পর্ক শেষ। কাগজ জেলে কোনো-রক্ষে এক কাপ চায়ের জল ফুটিরে নামানো। উন্থনে আগুন দেয়া হয়নি।

'ছুটো টাকা ধার ক'রে এনেছো গুনতাম যদি !' মা মুখ ঘুরিয়ে বলবে, 'দব দিকেই যোগ্য তুমি। ট্রাম-বাদের তলে ছ-আনার পয়সা কাল জলে গেছে। বলছিলাম বিকেলে অনিকে। কেমন বলিনি তোকে, অসু ?'

অর্থাৎ কাল আবার চাকরির চেষ্টায় গেছে বাবা টালিগঞ্জে কার কাছে।
কিছুই হয়নি। ফিরে এসেছে। অনেক রাত্রে ফিরেছিলো বাবা আমি টের
পেয়েছি। পায়নার কথাটা কাল বিকেলে মা বলেছিলো।

'ছ-আনা পর্যা অমনি নষ্ট না হ'লে, আমি ওদের—বাচ্চা ত্টোকে অন্তও কিছু
মৃতি থাবার কিনে দিতে পারতাম। থামোকা পর্যা নষ্ট করবে তৃমি আমি কি
জানি না।' ব'লে মা আমার দিকে তাকাতে চেষ্টা করবে হয়তো তথন।
হলামই-বা সকলের বড়ো সন্তান। থাওয়া-সম্পর্কে আমার কথার উল্লেখ হ'লো
না দেখে সন্তিয় তৃঃখ করছি কিনা তা দেখবার জ্বল্যে মা-র মনে কোতৃহল হওয়া কি
আতাবিক নর ? কিছু আমি জানি, মা চোখ ফেরাবার আগে আমার মৃথের দিকে
চেরে আছে আর-এক-জোড়া নির্জীব অসহায় লক্জিত বিষয় চোখ। 'তৃই একবার

ভোর মাকে থামতে বল, অহ। আমি বে পারছি না। সারাদিনের সম্বল আমার একটু চা থেভেও দেবে নাও।' যেন বলছে বাবা।

'তৃমি যাও মা ঘরে।' বলবো, বলতে হবে তথন আমাকে। 'দেখি না চেটা ক'রে গোটা-ছই টাকা ধার যদি পাই কারো কাছে।'

কানি, মা গন্ধীর হ'য়ে বেরিয়ে যাবে তৎক্ষণাৎ।

আর মেঝের দিকে তাকিয়ে বাবা ছোটো একটা নিখাস ফেলবে। এবং বারান্দার চৌকাঠ পার হ'য়ে আমি যধন ওপরের ক্ল্যাটগুলিতে ওঠবার সিঁটি ধরছি, তথন পিছন থেকে—ঘাড না খ্রিয়েও দেখতে পাবো, রুভজ্ঞ সঞ্জল চোঝে বাবা আমার দিকে চেয়ে আছে।

কিন্তু আমি জানি, ওপরে কারো কাছে টাকা ধার পাবো না। কেবল মাকে থামাবার জন্ম ধারের কথা বলা, কে দেবে আমাকে টাকা কর্জ। কেননা, আমরা যে কিছু না, আমাদের হ'য়ে এদেছে, এটা অমুমান করতে ওপরের কোনো গৃহিণীর বাকি আছে কি। রোজ আমাকে এটা ওটা চাইতে হচ্ছে, এ-ঘরে ও-ঘরে। চিনি থেকে চাল, দেশলাইয়ের কাঠি থেকে কয়লা। এ থেকে সব ব্রুতে পারছে। সবাই টের পায়।

ন-মাস বাবার চাকরি নেই। সেই যে ব্যান্ধ ফেল প'ডে কান্ধটি গেছে আর ক্টুটছে না। কোনোরকমেই কোটাতে পারছে না একটি কোথাও।

সতেরো জান্বগা থেকে ইণ্টারভিউ এসেছিলো। সতেরো জান্বগা থেকে বিষল মনোরথ হ'বে ফিরেছে বাবা। মা বলছে, 'ওরা যোগ্য লোক নিরেছে, তার অর্থ তোমার চেয়ে যোগ্য লোক পেরেছে। তোমার চেয়ে যোগ্য সবাই। সর্বত্ত।'

মা আরো বলবে, 'আমি তথনই জানি। বলেছিলাম অনিকে, কেমন বলিনি তোকে, অনু ?' ছলছল চোখে ভলি ও টাটুর দিকে তাকিয়ে মা দর্বদা বলছে এ-কথা, 'বাচ্চা হুটো যে চোথের দামনে না থেয়ে মরবে, দেই ছুঃখ।'

'চালাক-চতুর হ'তে হয় সংসারে।' কথার শেবে দীর্ঘবাস ফেলে মা। 'চটপটে হ'তে হয়, চোখেমুখে কথা না ফুটলে মাহ্ব ব্ঝবে কি ক'রে তুমি একটি এম. এ. পাস মহাবিদ্যান। আর ভাতেই বা হ'লো কি। সেই ভো পঁচান্তর টাকায় ব্যাক্রের চাকরিতে ঢুকেছিলে, আজ ভিন সন্তানের বাপ হ'য়ে তু-শ' টাকায় এসে গভাগভি দিছো, দিছিলে। হচ্ছিলোই-বা কি।' মা এখনো এক-এক সময় ভূলে যায় বাবার আজ চাকরিই নেই।

অর্থাৎ বাবা যে সংসারে কোনো কাজের না, হাবাগোবা ভালোমাহর হ'রে

দংসারটা একেবারে ভোঁতা ক'রে রেখেছে সেই তুঃধ উথ্লে উঠেছে মা-র মনে তথন। করে কোন এক বড়ো মার্চেট অফিসে স্থােগ পেরে বাবা যায়নি। স্থাট পরতে হবে ভয়ে, যে যায়নি বা দেটা একটা বিলিতি প্রতিষ্ঠান, ব্যাক্ষ বাঙালির—বাঙালি-প্রতিষ্ঠানে চিরজ্জীবন আঁকড়ে থাকবাে এই আদর্শবােধে কি? 'আদলে ও ভয় পায়, আমার কথ' কি ব্রুলি অম্ব—' মা বাবার সামনেও আমাকে বােঝায়, 'সাহেব-স্থবাের সঙ্গে কথা বলতেই উনি ভয় পাচ্ছেন, চােথেম্থে কথা কইতে হয় সেখানে, টিপটপ চলতে হয়, ফিটফাট না থাকলে চাকরি যায়, চাকরি যাবে ভয়ে ভারেলা-ধয়া পচা এক ব্যাঙ্কের চাকরি ছাডছে না—উথানপতন শৃষ্ম হয়ে য়েখানে দলা পাকিয়ে ভয়ে আছে দেথানেই থাকছে। তা-ও যদি ভালাে ব্যাক্ষ হ'তে।'

এ-দব কথা বাবা আগেও শুনতো। তথনো হাসতো, আব আমার মুথের দিকে তাকিয়ে থাকতো। আমার দিকে আদ্ধ যেমন তাকায় বাবা, দেদিনও তাকিয়েছে। অর্থাৎ মা-র মনে যে সস্তোষ নেই, আরে বৈশি উপায় করবার মতো সাহস, বৃদ্ধি, বিচক্ষণতা, আগ্রহ ও উত্তাপ-হীন হ'য়ে ঠাণ্ডা ভালোমান্ত্র্য সেক্তে অফিসের ছুটির পর দিবিয় ঘরে এসে বাবা মেয়েকে গ্রামাব পড়া শেখাছে, মা-র চোথে তার ক্ষমা ছিলো না। 'এই ক্ষেহ-যত্নেব, এই আতিশ্যের দাম কি থার ঘরে টাকা নেই।' বলতো মা তথনই।

আর, মুখে হাসি ও চোপে বেদনা নিয়ে বাবা মামার মুখেব দিকে চেথে চুপ ক'রে থাকতো।

আমি বলতাম, 'তুমি এখন যাও মা, আমি পডছি।' মা-র মুখ বন্ধ করতে সেদিনও আমায় কথা বলতে হয়েছে। বাবা আমার আশ্রয়ই নিয়েছিলো।

তবু তো দেদিন রান্না বন্ধ ছিলো না। যদিও রেডিও ছিলো না ঘরে, ইলেকট্রিক ফ্যান, কি মা-র ও আমার দামি-দামি আট-দশথানা ক'রে জমকালো শাড়ি।

অব্বস্ত্র না থাকলেও অভাব তেমন ছিলো না সত্য। চলছিলো সংসার টুক্টুক্ ক'ৱে।

তাই বলছি, ধার করতে যে এখন ওপরে যাবো, রেণুর মা, পলাশের মা, মৃতুলাদি, মায়া ওরা ভাবছে কি আমাদের সম্পর্কে।

অথচ ওরাও কেউ বড়োপোক নয়। এবং এই সাহদ ক'রেই প্রথম-প্রথম তেল ছুন কি লঙ্কা চিনি দব ধার করেছি। যেতাম, যেন ভাবতাম মনে-মনে, অভাব তো ওদেরও একদিন হ'তে পারে। আদবে আমাদের কাছে। আস্থক। যেন এমন একটা, গোপন ইচ্ছা পোষণ করতাম কারো দরজায় দাঁড়িয়ে যখনই কিছ চেয়েছি।

সভিত্য, ন-মাস বাবার চাকরি থাকবে না এ-কথা কে জানতো। ন-মাসে বাবার চেহারা কি হবে, বা কেমন হবে মা-র মেজাজ, আমি সে-কথা বলছি না, বলছি আমাদের দেখে বাইরের লোকের চেহারা কেমন হচ্ছে। তার চেয়ে বেশি আমার দেখে। আমাকেই ওরা দেখছে বেশি। প্রায় রোজ একবার ছ্-বার আমাকে ওপরে যেতে হচ্ছে। কাল এক-টুকরো কাপডকাচা-সাবান ধার করতে যেতে হয়েছিলো উত্তরের ব্লকে পলাশের মা-র কাছে।

অথচ মনে আছে, বাবার চাকরি ছিলো থেদিন সেদিকে আমি বডো-একটা পা বাডাইনি। তার কারণ ওরা আমাদের চেয়ে গরিব। আগে নিজেদের সঙ্গে তুলনা করলে পলাশদের কত ছোটো মনে হ'তো। স্থলমাস্টার বাপ। আমার বাবা যা মাইনে পাচ্ছিলো তার মর্থেক রোজগার করেন পলাশের বাবা। আমার চেয়ে পলাশের ভাই-বোনও সংখ্যায় বেণি।

আগে ওদের দেখে ভাবতাম থ্ব কটে সংসার চলছে। এখন আমাদের দেখে, কটে নয় আদৌ কি ক'বে চলছে তা-ই ওরা ভাবছে। স্বাভাবিক। আমি দরজায় গেলে ওরা কথা কইতে আসে, হাসে। এবং মামি যে চাইতে গেছি তা ওরা প্রথম ব্যুতে চায় না। ব্যুতে দেয়নি এক-টুকরো কাপড-কাচা-সাবানের অভাব হয়েছিলো আমার।

এ থেন মর্মান্তিকভাবে নিষ্ঠুর হওয়া। প্রতিবেশী দরিত্র হ'লে প্রতিবেশীরা তাই করে। তিনবার বলার পর তবে বিশ্বাস করলো। হঠাৎ বেশ হেসে প্রশ্ন করলো পলাশের মা, 'ই্যারে অফু তুই ইন্থলে থাস্ নে আর শুনছি। বিয়ের আয়োজন চলছে বুঝি ?' চুপ করে গিয়েছিলাম।

বুঝতে কট হয়নি, সরাসরি আমার মুখ থেকে জানতে চেয়েছিলো মহিলা, আমার পড়া বন্ধ হয়েছে। মাইনে দিইনি, স্থলে নাম কাটা গেছে। পলাশ আর আমি একসঙ্গে পড়ছিলাম কিনা। জানতে পেবে পলাশের মা বেশ চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে। একটা সংসার চলতে-চলতে হঠাৎ থেমে গেলে আশেপাশের সবাই চঞ্চল হয়, উৎস্কক চোধে তাকিয়ে থাকে।

কাল রেণুর মা-র কাছে গিয়েছিলাম তিনবার। • গৃহস্থের অত্যাবশুক তিনটি গামগ্রী অর্থাৎ তেল স্থন ও কয়লা ধার করতে যেতে হয়েছিলো।

আশ্চর্য, তাতেও মহিলা বিচলিত হননি।

হঠাৎ তিনি আমার গান্ধে হাত বেথে ব্লাউন্ধের গলার ভিতর রীতিমতো হাত চুকিয়ে নেক্লেসটা টেনে বার করলেন।

তারপর হেসে উঠলেন। 'আমি আরো ভাবছিলাম নতুন হার গড়িরেছিস বুঝি।' ব'লে হার থেকে হাত গুটিয়ে নিলেন মহিলা।

চুপ ক'রে রইলাম।

অর্থাৎ আমারটা যে যায়নি এখনো, কেন যায়নি, কবে যাচ্ছে, মুখ দিয়ে ঠিক খবরটা বেরোয় কিনা শুনবার জন্মেই যে রেণুর মা এই কাণ্ডটি করলো এবং ভবিষ্যতেও করবে বেশ জানা চিলো। জানভাম।

মা আজ মাসের ওপর ওপরে যায় না। ওরা কি টের পায় না কেন। 
অর্থাৎ মা-র গায়ে আর একটাও গয়না নেই। তারা ধ'রে নিয়েছে। তারা 
বোঝে। তেল হুন লঙ্কা চেয়ে অভাবের ফুটো সায়ানো চলে। কিছু বড়োবড়ো ফাঁক—বাডিভাডা, রেশন থরচ, টাটুর ছ্ধের দাম য়োগাতে বড়ো-বড়ো 
জিনিসে হাত পড়ছে। আর, আমরা সর্বনাশের মুবে দাঁডিয়ে আছি ব'লে সবাই 
এখন আমাদের হুখ নিয়ে এত বেশি টানাটানি কয়ছে। বিশেষ ক'রে আমার, 
আমাকেই হাতের কাছে পাচেছ, কবে আমার 'বয়ে হবে, গায়ে নতুন গয়না 
উঠলো নাকি ?

ছু:থের মধ্যেও হাসি পায়।

আমার স্থুথ দিয়ে আমাদের সকলের ত্রুথের পরিধি নির্ণয় করছে ওরা। সমস্ত পরিবারের।

অর্থাৎ পরিবারের যে মেয়েটির বোল বছর পূর্ণ হ'লো তার এই পাওয়া উচিত ছিলো, এই হওয়া, তাই কি? পরিবারের মেধের কোনো দাম দিলে না।

মনে-মনে বলেছি, ওরা যদি জানতো—ওরা জানে না।

ভালোমামূৰ, সৱল, সভাপ্ৰিয় ম্বেহান্ধ লোক আধুনিক পৃথিবীতে অচল। বাৰার অপরাধ ভাই। চেষ্টার ক্রটি করেনি। এখনো খুঁজছে চাকরি। কে দেয় ?

ইাা, মা-র চোথে পর্যন্ত বাবা অবান্তর, অপদার্থ, অপ্রয়োজনীয় হয়ে গেলো, দেখতে-দেখতে। তোমরা তো হাসবেই। আমার, আমাদের ত্রবস্থা দেখে, বোলো বছরের মেয়ের সম্ভাবিত স্থের ঝিলমিল ধ'রে টানাটানি করবে এ আর বিচিত্র কি। এই নিয়ম।

ভাই ভাবছিলাম টাকা চাইতে গেলে কেমন চেহারা হবে ওদের কে জানে। বরং টাকা ধার চেরে না পাওরার চেরে ওদের হাসিকে আমি ভর করবো বেশি। আমার একটা-কিছু চরম স্থধের কথা তুলে আমার বঞ্চনাকে প্রকট-ভাবে চোধের সামনে মেলে ধরবার জ্ঞাে তিন-পা এগিয়ে আসবে হয়তো মৃত্না।

মৃত্লা নাদ'। স্বামী-সন্তান লাভের সোঁভাগ্য হয়নি এখনো। কেন হয়নি, হবে কিনা তা ও-ই জানে। উজ্জ্বল শ্রামল রং। ত্রিশের কাছে বয়েন। ফিটফাট চেহারা, সেজেগুজে থাকে। অন্ন হেদে চটি পারে পায়চারি করভে-করতে বলবে, 'তোমার মতো স্থন্দর চেহারার মেয়েকে টাকা ধার কে না দেবে, ছেলে-বুড়ো-মেয়ে-পুরুষ সবাই, কিন্তু জিজ্জেদ করি, হঠাৎ টাকার দরকার হ'লো কেন, টাকা দিয়ে করবে কি ?'

এক চোথ ছোটো ক'রে প্রশ্ন করবে মৃত্রুলা।

চোথ ঘূরিয়ে মায়া বলবে, 'কেন আর কি, লুকিয়ে লাভারকে কিছু প্রেক্তেন্ট করবে, ফটো তুলে রেজিস্টার্ড চিঠি দেবে, দরকার হয়েছে আর কি বাড়তি টাকার, বাপের থবচে কি আর সব দিক কুলোয় মেয়ের।'

'হাা, বয়েদ আদে বৈকি একটা ঢেউ-খেলানো, যথন দিগ্বিদিক্ জ্ঞান থাকে না টাকা চাইতেও। এতে বাপের কলক হ'লো কি অকলক। শেষটার কার কাছে গিরে পড়বে টাকার জন্তে, তোমরা মেয়েরা কার কাছে কি আছে দিয়ে দাও ভালোয়-ভালোয় অন্তকে টাকা ধার।' ব'লে মৃত্লা কাটবে। নীচ রিদক্তা দিয়ে নিজের অনিচ্ছার নীচতাকে ঢেকে রেখে দ'রে পড়বে জানা কথা। তবু ও স্বীকার করবে না শুধু আমার টাকার দরকার নয়, আমাদের, সকলের।

আর মেয়েদের মধ্যে থাকে মায়া এবং রেণু। ওদের হাতে টাকা থাকে না। ওরা পরিষ্কার আঙ্কল দিয়ে দেখিয়ে দেবে মাকে।

মহিলারা হেদে বললেন, 'ওই তো মেয়ে মৃশকিল বাধালে, টাকা? উছ। সব পারি তোমায় দিতে, ওটা পারি না। আমার মেরেরা গাড়ি ক'রে ইন্ধলে যায় গাড়ি ক'রে ফেরে। ট্র্যাম-বাসের পয়দা বলতেও ওরা হাতে কিছু পার না। টাকা ধার ক'রে দিনেমা দেখবি? রেস্ট্রেন্টে যাবি? কে, দলী কারা? একলা খুব ঢ়ু মারতে শিথেছিদ বৃঝি বাইরে। যা, ভাগ্। টাকা নিয়ে তৃই করবি কি?' বলবে ওরা হেদে।

এই বলছে ওরা যেদিন থেকে ওনেছে আমরা বিপন্ন।

আমার উচ্ছলতার, আমার উচ্ছলতার, চপল বৌবনের দব ছবি টেনে আনছে চোথের দামনে। ভিদেশবের এই অভুত রোদ-পোহানো-তৃপুরে বোটানিক্যাল-গার্ডেন কি ইডেন-গার্ডেনে গিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে পিকনিক করার ধরচ যোগাচ্ছে অমু। বলবে কেউ।

কেননা, ওরা বেশ জানে এই টাকা এনে আমি বাবার হাতে নেবো। বাবা বাজারে বাবে। তবে আমাদের রানা চড়বে। টাট্রুডলি থাবে। অর্থাৎ অস্তুড এক-ত্পুরের মতো ঠাই হবে আমাদের দাড়াবার।

তবু ওরা জানবে না। হাদি-ঠাটার নিচে আমার টাকা-চাওরা চাপা প'ড়ে যাবে। তেল-মুন-লকড়ি ধার দিলেও টাকা দেবে না কেউ। আমাদের দিয়ে বিশ্বাস কি।

চুপ ক'রে ভাবছিলাম।

দেখি চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে বাবা একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। অনেকক্ষণ চা থাওয়া শেষ হয়েছে, টের পায়নি।

'আমায় কিছু বলছো বাবা ?' ঢোক গিলে বললাম।

'কাল টালিগঞ্জ থেকে যথন ফিরছি ট্র্যামে অবনী মুখ্ছের সঙ্গে দেখা।' ব'লে বাবা চুপ করলো। আমিও চুপ ছিলাম। বাবার আর একটি বন্ধু। বন্ধুরা এখন কেউ আর বাড়িতে আদে না। বাবার সঙ্গে রান্ডায়, ট্র্যামে-বাদে কথনো-সখনো দেখা হচ্ছে আর বাবার অসহায় অবস্থা দেখে আলগা থেকে এক-একজন এক-এক রকম পরামর্শ দিচ্ছে উপদেশও বলা যায়; এটা করো, ওটা করো।

একটু পরে আন্তে-আন্তে জিগ্যেস করলাম, 'কিছু কথা হ'লো কি, জানাশোনা আচে তাঁর কোনো চাক্রি তোমার—'

দেয়ালের দিকে তাকিয়ে বাবা দীর্ঘশাস ফেললো।

'वलल, টাইপরাইটিং শিথে ফেলো চাকরি পাওয়া সহজ হবে।'

চুপ আমি। বাবার চোথে জল এদে গেছে।

'এ-বয়দে ও-দব এখন শিখতে পাৰবো, মা ? তুই আমায় একটু বৃদ্ধি দে, আমি যে—'

বাবার চেয়ারের হাতল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছিলাম। বাবার পিঠের ওপর আন্তে হাত রেথে আমিও ছোট একটা নিখাদ ফেললাম। বন্ধুরা এ-ধরনের অস্তুত দব পরামর্শ দিচ্ছে বাবাকে। যা তার পক্ষে এখন আর সম্ভব নয়। এই বয়দে। দত্যি কি বাবা প্রায় বুড়ো হ'তে চললো না ? চোয়াল বদে গেছে, দৃষ্টি ক্ষীণ হয়েছে। নতুন করে এখন টাইপ শিখতে গেলে বাবার বুকের হাড় ন'ড়ে উঠবে তা কি আমি জ্বানি না। এদিকেই কবে জ্বানি, বাবার এক বন্ধু, স্থনীতিবাবু নাকে বাবাকে পরামর্শ দিছিলো বিহারের কোন কয়লাথনিতে লোক নিচ্ছে, চ'লে যাক সেধানে। কথাটা জনে এসে সেদিনও বাবা ছলছল চোথে আমায় বলছিলো। আমার সঙ্গেই আজ্বকাল এ-সব কথা হয়। মাকে তো কিছু বলা যায় না। তথনই হয়তো ঠেলে পাঠাতে চাইতো বাবাকে কয়লাখনিতে। সময়-অসময়, স্থানকালের সীমা-সংগতি সব ভূলে যাছে মা। যেখান থেকে পারো টাকা রোজগার ক'রে আনো, যে-ভাবে পারো। দয়ামায়াহীন কঠোর এক-একটা উজি। ভয়ে বাবা মাকে কিছু বলে না আর।

বললাম, 'ওদের কথায় তুমি কান দিয়ো না। আর টাইপ শিথতেও তো সময় লাগবে।'

আশ্বন্ত হ'যে বাবা আমার চোখের দিকে তাকালো।

'তা ছাডা মাগ্না তো কেউ শেখায় না এ-সব। প্রসা দিয়ে শিখতে হয়—' বাবা একটু সোজা হ'য়ে বদলো।

'ভাই তো—'বলনাম, বলতে-বলতে হঠাৎ চুপ ক'রে গেলাম। আমার কান পাশের ঘরে। যেন শুনছি ডলি টাটু ম'-র পাশে গিয়ে দাঁডিয়েছে। এথুনি ওরা কাঁদাকাটি আরম্ভ করবে, মা ছুটে আসবে দরকায়।

যেন বাবাও টের পেলো।

বাবার চেহারা ফ্যাকাদে হ'য়ে গেছে।

অরন্ধনের অন্ধকার দিন আরম্ভ হয়েছে এ-কথা আমার চেয়ে বেশি ছাডা কম জানতা কি বাবা। ত্ই আঙুলে কণালের রগ্ ছটো টিপে ধ'রে মেঝের দিকে মুখ ক'রে একটুক্ষণ কি ভাবলো তারপর আবার আমার চোথে-চোথে তাকালো। অর্থাৎ মা ছুটে আদার আগেই একটা-কিছু, অন্তত এ-বেলার মতো, যা হোক ব্যবস্থা করতেই হয়। বেমন-তেমন।

'আমায় কিছু বলছো বাবা ?' আন্তে-আন্তে বললাম।

প্রথমবার বাবা পারলো না, দ্বিতীয়বারও চেষ্টা ক'রে থেমে গেলো। তারপর চোখের ইশারা ক'রে আমার মাথাটা আরো নোয়াতে বললো। বাবার মুথের কাছে আমি গলা বাড়িয়ে দিলাম। কানে-কানে বাবা কথাটা বললো।

আমি রাজী হলাম, বলামাত্র রাজী হ'য়ে গেলাম। কেননা বাবাকে অদেয় আমার কিছুই নেই। মন বললো।

অপরাধা শিশুব মতো হ'য়ে গেলো বাবার ছই চোধ।

'তোর মাকে কি বলবি ?' ভাঙা গলায় প্রশ্ন করলো। 'বলবো, হারিয়ে গেছে।'

এ-কথার পর আর-কিছু বললো না। আমার নেক্লেসটা পকেটে পুরে উঠে পদলো।

কলঘরে গিয়ে নিজের শৃষ্ণ গলার ওপর হাত রেখে বললাম: টাট্রুও ডলির দিকে তাকিয়ে, ওদের শুকনো ক্ষ্ণার্ত চাউনি সহ্ছ করতে না পেরে মা চুড়িও গলার হার খুলে দিয়েছে, আমি দিলাম বাবাকে দেখে, বাবার ছটি চোখ দেখে। আমি ছাডা বাবাকে কেউ দেখছে না যে পৃথিবীতে।

আশ্চর্য। সারাদিনে মা আর শ্যা ছেড়ে উঠলো না।

বাবা বাজার নিয়ে ফিরেছে, আমি রান্নাঘরে গেছি, টাটু, ভলির ইতিমধ্যে গরম ডালপুরি খাওয়া হ'য়ে গেছে চার আনার।

টের পেয়েও মা উঠলো না।

এই আজকাল করছে বেশি মা। আমি যদি ধার করতে গেছি, অর্থাৎ বাবার পক্ষ নিয়ে মাকে থামাবার জন্যে সেদিনে একটা ব্যবস্থায় তাডাতাড়ি নিজে থেচে পা বাড়িয়েছি, মা দারাদিন আমার সঙ্গে একটা কথাও বলে না। থেপে থায়। কোনো কথা জিগ্যেদ করতে গেলে ফোঁদ ক'রে ওঠে, 'তুই কেন করতে গেলি, ক'দিন পারবি, কতটুকুন দিতে পারবি আস্থ একটা পরিবারের ভূথার কাছে নিজেকে। তুই দ'রে আয়। দ'রে দাড়া।'

আমি দ'রে দাঁডাই না। মা অতিরিক্ত রকম নিষ্ঠুর হ'য়ে ওঠে তথন আর-একজনের ওপর, যে-সংসার ভেঙে গেছে, ফুটো হয়েছে তলা, তাকে ভাসিয়ে রাখবার জ্বন্যে মেয়ের সাহায্য নিতে লজ্জা করে না ? মেয়েকে দিয়ে ধার করিয়েও ভোমার দাঁডিয়ে থাকবার আকাজ্জা, এই তো নেখছি। অক্ষম পুরুষ তা-ই ফরে।'

তারপর মা নিজের মনে বলে, 'পনেরো বছরের একটা মেরে সেকেওক্লাদে পড়ে, সংসারের ও বোঝে কি, বড়ো যে কথায়-কথায় ওর দিকে তাকানো।'

তথন আমি ভাবি, যদি ছেলে হতাম। তা হ'লে কি এই বিগদে নিজেকে আর-একটু বাড়িয়ে দিতে পারতাম না। আমার জায়গায় একটি ছেলে এ-সংসারের পক্ষে বেশি কাম্য ছিলো যে।

আৰু আর টুকিটা, ক জিনিস না। পাঁচ-সাত টাকা ধার চেয়ে এনেছি আমি কারো কাছ পেকে। শুয়ে-শুয়ে মা ভাবছে। এবং এই ম্বণায় সারাদিন মা-র মুখে জল পর্যয় উঠবে না জানি। রান্নাবান্না শেষ করলাম বটে, ডলি টাটু অনেকদিন পর ছ-টুকরো মাছ দিয়ে পেট ভ'রে ভাত থেলো। কিন্ধ আমার মনের ভার কাটলো না।

মেয়েকে দিয়ে টাকা ধার করানোর ম্বণায় মা খেতে এলো না ব'লে নয়, টাকা ধার করার সামর্থ্য যখন ফুরিয়েছে তখনো আমি সাহায্য করতে গেছি, মানে আরো এক-পা বাডিয়েছি। যদি মা জানতো, টের পেতো গলার হার খুলে দিয়েছে আজ জন্ম।

কিন্তু সেজন্মে তো আমার মন ধারাপ নর, ভর হচ্ছিলো, তারপর কি হবে। কাল-পরভর মধ্যে টাকা ক'টা ফুরোবে।

আবার একদিন রাল্লা বন্ধ হবে।

ভলি টাটু কেঁদে উঠবে। তথন আমি করবো কি ?

মা-র বাক্যবাণে জঞ্জরিত ক্লাস্ত বিষয় বাবা আবার যথন আমার দিকে চোখ তুলে তাকাবে তথন আমি কি দেবো তাকে, কি দিয়ে আখাদ দিই।

যদি আমার আরো ত্-পদ গয়না বেশি থাকতো! এক-সময় ঈয়রকে ডাঙ্গলাম। না, গয়না নয়, মনে-মনে বললাম, গয়না ফ্রোয়, আরো বেশি, এমন-কিছু যা মাব চোথে পডে না। অথচ সংসার চলে। মা-র অজ্ঞানতে আমি চালিয়ে নিচ্ছি গোটা পরিবার, বাবা য়তদিন না পারছে। এমন কি হয় না? এমন কি করে না আমার বয়সের কোনো মেয়ে?

ইশ্বর আমার ডাক শুনলো।

জ্ঞাণের রাত। ডিলি টাটু সকাল-সকাল থেরে ঘুমিয়ে আছে। মা আর উঠলোনা। আলোনেভানো ঘরের। ক্লফ ঠাণ্ডা-টা ক'মে গেছে, আকাশ মেঘ-মেঘ। হাওয়াটা কেমন নরম মোলায়েম ঠেকছিলো অনেকদিন বাদে। ফাল্পনী হাওয়ার মতো। আমি বারান্দায় দাঁড়াই।

না, অকালবসংশ্বের কথা ভাবিনি আমি। ভাবছিলাম বাবার কথা। কত রাত ক'রে ফিরবে কে জানে, বেরিয়েছে কাজের চেষ্টায়—একদিন কি বিশ্রাম নিলে হয় না। আশ্বর্গ, একদিন, একটা তুপুর বাবা ঘরে ব'লে থাকতে পারলো না চাকরি গেছে পর থেকে—রোজ বেরোচ্ছে, যেন মানর ভয়েই আরো বেশি বাইরে-বাইরে থাকছে। আর ফিরছে গভীর রাভ ক'রে শেষ ট্রাম যথন যায় কি আসে, কি তারও পরে। ক্লান্ত কুন্তিত একথানা হাত চোবের মতো আন্তে-আন্তে সদরের কড়া নাড়ে আমি টের পাই, আমি জেগে থাকি তার অপেক্লায়, দরজা খুলে দিই।

ভাবছিলাম। রাত ন'টাও বাব্দেনি আজ—হঠাৎ সদর ন'ড়ে উঠলো। চমুকে উঠলাম। হাা, বাবার গলা, ফিরে এসেছে।

'বারান্দায় আলো জেলে দে, অনু।' ভনলাম।

তাড়াতাড়ি আলো জেলে দিই। দরজা খুলে দিয়ে আমি থমকে দাঁড়াই, তারপর চ'লে আসি রামাঘরে।

দেখি একমিনিট পর বাবা আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

'আমার বন্ধু হাজ্বশেখর, দেখা হ'ষে গেলো রান্ডায়।'

চাপা রুদ্ধ কঠন্বর বাবার। যেন কি জিগ্যেস করতে গিরে হঠাৎ আমি থামলাম। 'চা কর।' আমার চোথের দিকে না তাকিয়ে বাবা বললো, 'চা নিয়ে চট ্ক'রে চ'লে আয়, আমি আছি ওথানে, আমি থাকবো।' বাবা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

আমি তেমনি দাঁড়িয়ে। সত্যি, একমিনিট আমি কিছুই করতে পারিনি। তারপর চায়ের কেটলিতে জল ঢালি, আগুন জালি নতুন ক'রে।

চা নিয়ে থাবার আগে আবার ভাবলাম মাকে ডাকবো কি ডাকবো না। কিন্তু ডাকা হ'লো না।

অক্সদিনের মতো বাবার দিকে চেয়ে বাবার কথা ভাবতে-ভাবতে চা নিরে আমি চৌকাঠের বাইরে গেলাম। দরকারী লোক সঙ্গে নিয়ে এসেছে বাবা, বাবার একটা স্থবিধা হচ্ছে কি ভাবলাম।

আমার পড়ার ঘর।

আমার সেই ছোট্টো টেবিল, যেথানে পাটীগণিত, দরল হাইজিন আর ডেভিড কুপারফিল্ড সাজানো থাকে, থাকতো, সেথানে চায়ের কাপ নামিয়ে রাথার নির্দেশ দেয় বাবা।

'এঞ্চেল! চমৎকার!' হাই উল্লসিত একটা নিখাসপতন-শব্দ কানে এলো আমি টেবিলের সামনে দাঁড়াতে।

তথন আমি চোখ তুললাম।

বাবার চেয়েও বুড়ো বাবার বন্ধ। চুল অনেক বেশি পাকা। কিন্ত বাইশ বছরের একটি ছেলের মতো চাঁছা পালিশ ঘাড়, অভূত পরিচ্ছন্ন পোশাক, আর তার চেমেও অভূত লাগলো বকের পাধার মতো সাদা ধবধবে বাঁধানো দাঁতগুলো। দেখে কেমন ভন্ন করছিলো আমার। এক চোখে চশমা, ফিতেটা কাঁপছে। কালো ছবির ফলার মতো চওড়া ফিতে। 'আশ্চর্য, তোমার মেরে এত বডোটি হরেছে একদিনও আমার জানাওনি, ষতীশ।' বাবার দিকে নয়, আমার দিকে তাকিয়েই সাদা দাঁতগুলো হাসছে। 'তোমার নাম কি খুকি ?'

নাম বললাম।

কৃষ্টিত কৃতার্থের ভঙ্গিতে বাবা দেগাল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে।

'তুমি আর-একটু দোবা হ'রে দাঁড়াও।' প্রত্যাদেশ করলেন হঠাৎ আমাকে অভ্যাগত। তেমনি চপচাপ। দেখছে।

আমি সোজা হ'য়ে দাঁডাই।

'এবার ঘুরে দাঁড়াও।'

আমি তা-ই করলাম।

'বা-হাতটা একটু তুলে ধরো।'

ভয়ে-ভরে আমি হাতও তুললাম।

'গালটা দেয়ালের দিকে ছোরাও।'

আমি গাল ঘুরিয়ে দেগালের দিকে রাখলাম।

'হবে, খ্ব হবে।' যুগপৎ প্রচণ্ড উৎসাহ ও চায়ের কাপে দীর্ঘ চুমুকের শক্ষানে এলো। 'আমার হাতে ছেড়ে দাও, কী আমি ওকে ক'রে তুলি ছাথো-না, যতীশ।' চা শেষ করার একটু পরে তিনি উঠে পড়েন। রাস্তা পর্যন্ত বাবা বন্ধুর সলে গেলো। গুনলাম গাড়ির শক্ষা

ফিরে এসে বাবা বললো, 'ভোর খুব প্রশংসা করলো।'

জ্র-কৃঞ্চিত হয়েছিলো যেন আমার একটু, ঈষৎ হেসে ঢোক গিলে বললাম, 'কি বললেন উনি ?'

'তোর নাক-চোধ, হাত-পা, কোমর-বৃক সব স্থলর, বললে, থ্ব ভালো হবে।'
আমার শরীরের ওপর চোধ রাধলো বাবা।

এবার সভ্যি আমার ভুরু কুঁচকোয়, টের পাই।

'কী হবে স্থন্দর বৃক আর কোমর দিয়ে ?' গলা কাঁপছিলো আমার।

'ভিনটে সিনেমা-কোম্পানিতে টাকা ঢালছে রা**জ**শেখর রায়, বলছে, ভোকে—'

বললাম, 'তোমার থাওরা হরনি, বাবা, কাপড ছেড়ে মৃথ-হাত ধোও।' 'তোর ইচ্ছে নেই, অফু ?' বাবা আমার হাত ধরলো 'তোর মা-র কথা ছেড়ে দে, এই অবস্থার তুই যদি এখন—' না, বাবা আমার হাত ধরছে ব'লে কি! আমি পারি না, আমি পারিনি আমার শরীরের ওপর সেই কাতর বিষণ্ণ স্থির দৃষ্টি বেশিক্ষণ ধ'রে রাখতে। ছুটে এলাম ঘরে, মানর ঘরে।

আশ্চর্য, অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থেকে তথনো আমি ভাবছি মাকে বলবো কি বলবো না।